

# —ঃ দ্বিতীয় খণ্ডঃ—

পূর্বক রেলপথের প্রতার বিভাগ হইতে প্রকাশিত।

-- 5aso --



## সূচীপত্ৰ

| বিষয়                                                           | পত্রাঙ্ক      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| পূर्क <b>रक (</b> त्रम्न (४—                                    |               |
| (৬) পার্ববতীপুর জংশন—কাটিহার জংশন                               | ۶۹            |
| দিনাজপুর জংশন, কান্তনগর, বাণগড়, মহীপালদীষি, সিতাবগঞ্জ,         |               |
| শিবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও রোড, রুহিয়া, বাঙ্গালবাড়ী, রায়গঞ্জ, বারসোই |               |
| জংশন, ডালকোল্হা, কিঘণগঞ্জ জংশন, কাটিহার জংশন, মনিহারি-          |               |
| ষাট, পূণিয়া জংশন, জালালগড়, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেস্গঞ্জ ও       |               |
| যোগবনী ।                                                        |               |
| (চ) সাস্তাহার জংশন—লালমণিরহাট—গোলকগঞ্জ জংশন                     | هڊ—ب          |
| আদমদীঘি, নসরৎপুর, তালোড়া, কাহালু, বগুড়া, মহাস্থানগড়,         |               |
| শেরপুর, সোনাতলা, মহিমাগঞ্জ, বোনারপাড়া জংশন, গাইবান্ধা,         |               |
| কাউনিয়া জংশন, বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রংপুর, ভূতছাড়া, তিস্তা       |               |
| জংশন, কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাট জংশন, মোগলহাট, গিতলদহ              |               |
| জংশন, দিনহাটা, কোচবিহার, বাণেশ্বর, আলিপুর দুয়ার, রাজা-         |               |
| ভাতথাওয়া জংশন, বকসা রোড, জয়ন্তী, ভুরঙ্গমারী, গোলকগঞ্জ         |               |
| জংশন, গৌরীপুর, ধুবড়ী ও গোয়ালপাড়া।                            |               |
| (ছ) গোলকগঞ্জ জংশন—রঙ্গিয়া জংশন—পাণ্ডু                          | ₹>8•          |
| ফব্দিরাগ্রাম, বঙ্গাইগাঁও, বিজনি, সরভোগ, বড়পেটা রোড, নলবাড়ী,   |               |
| রঙ্গিয়া জংশন, আমিনগাঁও, অশুক্লান্ত, হাজো, পাণ্ডু, কামাখ্যা,    |               |
| উমানন্দ, গোহাটি, শিলং ও চেরাপুঞ্জি।                             |               |
| (জ) নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা—বাহাতুরাবাদ                                | 8 <b>১—৬৬</b> |

নারায়ণগঞ্জ, পানাম, লাঙ্গলবন্ধ, বারদী, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, তালতলা, বাছিলা, কলাকোপা, মীরপুর, সাভার, ধামরাই, বাজাসন, মাণিকগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গী জংশন, জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর, শ্রীপুর, সাতখামাইর, ময়মনসিংহ জংশন, সিংহজানি জংশন ও বাহাদুরাবাদ।

### ২। পূর্ব্ব ভারত রেলপথে—

- (ক) হাওড়া—বর্জমান—আসানসোল—সীতারামপুর (প্রধান লাইন) ৬৮—৯
  লিলুয়া, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া, কোননগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর,
  শেওড়াফুলি জংশন, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশুর, চলননগর, চুঁচুড়া, হুগলী,
  আদিসপ্রগ্রাম, মগরা, পাণ্ডুয়া, বর্জমান জংশন, খানা জংশন,
  মানকর, পানাগড়, অণ্ডাল জংশন, উখড়া, পাণ্ডবেশুর, দুবরাজপুর,
  শিউড়ী, বীরসিংহপুর, রাজনগর, খুশতিনগরী, রাণীগঞ্জ,
  আসানসোল জংশন ও সীতারামপুর জংশন।
- (খ) হাওড়া-বৰ্দ্ধমান কর্ড লাইন ও তারকেশ্বর শাখা ... ৯১—৯। জৌগ্রাম, সিঙ্গুর, হরিপাল ও তারকেশ্বর।
- (গ) ব্যাণ্ডেল—বারহাড়োয়া লুপ শাখা ... ৯৬—১২
  বংশবাটী, ত্রিবেণী, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া, কালনা কোর্ট, বাঘনাপাড়া,
  সমুদ্রগড়, নবদীপধাম, পূর্বস্থলী, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, কাটোয়া
  জংশন, সালার, মালিহাটী হল্ট, চিরতী, খাগড়াঘাট রোড, লালবাগ
  কোর্ট রোড, আজিমগঞ্জ জংশন, মহীপাল হল্ট, মণিগ্রাম,
  গণকর, জঙ্গীপুর রোড, খিদিরপুর হল্ট ও ধুলিয়ান্ গ্যান্জেস্।
- (ঘ) খানা জংশন—সাঁইথিয়া—নলহাটি—বারহাড়োয়া ... ১২৩—১২ গুস্করা, বোলপুর, কোপাই, আহমদপুর জংশন, সাঁইথিয়া জংশন, মল্লারপুর, রামপুরহাট, নলহাটি জংশন, মুরারই, রাজগাঁ ও পাকুড়।
- (ঙ) সীতারামপুর—ধানবাদ—গোমো জংশন ... ১২ কলটি, বরাকর, কুমারধুবি, ধানবাদ জংশন ও গোমো জংশন।

#### ৩। বাংলা নাগপুর রেলপথে—

কে) হাওড়া—খড়গপুর—দাতন ... ১৩০—১৪
রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌড়িগ্রাম, আব্দুল, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া,
বীরশিবপুর, দেউলটি, কোলাঘাট, পাঁশকুড়া, তমলুক, মহিঘাদল,
দোরোসুতাহাটা, ময়না, বালিচক, খড়গপুর জংশন, কেশিয়াড়ী,
নারায়ণগড়, কাঁথিরোড, এগরা হটনগর, কাউখালি, খাজুরী,
দাঁতন ও মোগলমারী।

- (খ) খড়গপুর—আদড়া ··· ·· ১৪৬—১৫৬
  মেদিনীপুর, কর্ণগড়, গোদাপিয়াশাল, চক্রকোণা রোড, ক্ষীরপাই,
  গড়বেতা, বগড়ীরোড, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, সোনামুখী, ইন্দাস, ছাতনা,
  ঝাঁটিপাহাড়ী ও আদড়া জংশন।
- (গ) খড়গপুর—সিনি—চক্রধরপুর ... ... ১৫৭—১৫৯ ঝাড়গ্রাম, গিধনি, চাকুলিয়া, ধলভূমগড়, ঘাটশিলা, গালুড়ি, টাটানগর, গিনি জংশন ও খরসোয়ান।
- (ঘ) সিনি—পুরুলিয়া—আসানসোল ... ... ১৬০—১৬২ চাণ্ডিল, বরাহভূম, পুরুলিয়া ও মধুকুণ্ডা।

#### 8। योगांग वांश्ला (तल १८४—

- কে) ময়মনসিংহ —আথাউড়া টাঙ্গী ভৈরববাজার বিভাগ ... ১৬৪—১৬৫ গৌরীপুর, বোকাইনগর, ঈশুরগঞ্জ, আঠারবাড়ী, নীলগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, তিরববাজার জংশন, দৌলতকান্দী, আগুগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- থে) আখাউড়া চট্টগ্রাম—নাজিরহাট ঘাট—দোহাজারি ... ১৬৬ ১৭৯ আখাউড়া জংশন, আগরতলা, কমলাসাগর, কুমিল্লা, লালমাই, লাক্সাম জংশন, নোয়াখালি, ফেণী, কুণ্ডের হাট, বাবৈয়াঢালা, সীতাকুণ্ড (চক্রনাথ), বাড়বাকুণ্ড, কুমিরা, কৈবল্যধাম, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম, (আদিনাথ, কাক্সবাজার, সন্ধীপ, রাঙামাটি), নূতনপাড়া, নাজিরহাট ঘাট, ধলঘাট ও দোহাজারি।
- (গ) আখাউড়া— বদরপুর—শিলচর ... ১৮০—১৯৪
  ইটাখোলা, শাহাজীবাজার, শায়েস্তাগঞ্জ জংশন, নরপতি, হবিগঞ্জ
  বাজার (পৈল, বিথঙ্গল, বাণিয়াচঙ্গ), সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, ভানুগাছ,
  টিলাগাঁও (উনকোটি তীর্থ, কৈলাসহর), কুলাউড়া জংশন, ভট্টপাঠক,
  কেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট বাজার (শ্রীহট্ট), লাতু, করিমগঞ্জ জংশন, বদরপর
  জংশন, কাটাখাল, শিলচর ও মণিপুর।







# (ঙ) পার্বতীপুর জংশন—কাটিহার জংশন।

দিনাজপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ২৫২ মাইল ও পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। জেলার সদর শহর দিনাজপুর পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত। দিনাজপুর অতি পুরাতন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে পুঞ্বর্দ্ধনভুক্তি বা উত্তরবঙ্গের কোন বর্ধ, বিষয় বা পরগণার অধিকাংশ দিনাজপুরের নিকটে অবস্থিত ছিল। এখানে মহারাজা উপাধিধারী উত্তররাচীয় কায়স্থজাতীয় একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। কাহারও কাহারও মতে দিনাজ বা দিনরাজ নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নাম দিনাজপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে রাজা গণেশ দত্ত খান বা ইতিহাসবিশ্রুত রাজা গণেশই দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ শতাবদীর শেঘভাগে শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী দিনাজপুরের রাজা বা জমিদার ছিলেন। কথিত আছে, কালিকার উপাসক এক ব্রদ্ধারী বিগ্রহসহ বহু সম্পত্তি শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীকে দিয়া যান। এই ব্রদ্ধারীর সমাধি দিনাজপুর রাজবাড়ীর মন্দির শ্বরের নিকটে অবস্থিত। শ্রীমন্তের একমাত্র পুত্রের আজা প্রাণনাথ রায় অতি বিখ্যাত ছিলেন। কান্তনগরের স্থবিখ্যাত কান্তজীর মন্দির ইহারই অমরকীত্তি। দিনাজপুর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে মুশিদাবাদ রোড নামক রাজপথের পাশ্রে ইহার হারা খনিত 'প্রাণনাগর'' নামে একটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

দিনাজপুর শহরটি রাজগঞ্জ, কাঞ্চনঘাট, পাহাড়পুর ও ফুলহাট এই কয় অংশে বিভক্ত। দিনাজ-পুরের থানার নিকটবর্তী মশানকালীর মন্দির একটি প্রাচীন স্থান। দিনাজপুরের রাজবাড়ীটিও খুব পুরাতন। ইহার দুই দিকে পরিখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে পুরাতন প্রাসাদটির সমূহ ক্ষতি হইলে মহারাজা স্যার গিরিজানাথ রায় বহু অর্থ ব্যয়ে আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া উহার আমূল সংস্কার করান। বাণগড় হইতে আনীত বছ প্রাচীন কীত্তি রাজবাড়ীতে রক্ষিত আছে। মহারাজার বৈঠকখানার সমুখে একাদশ খৃষ্টাব্দের একটি বৌদ্ধ চৈত্য, একটি শিব-মন্দির ও একটি কার্কার্যাখচিত শুভ আছে। চৈত্যটি দেখিতে মন্দিরের মত; ইহার চারিদিকে বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটি প্রধান ঘটনার অথাৎ জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধঘলাভ ও নিবর্বাণের চিত্র আছে। স্তম্ভটি কট্টিপাথর বা ব্রহ্মশিলা নিশ্মিত, ইহার নিমুভাগে যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খৃষ্টাব্দে) কাম্বোজবংশজাত গৌড়দেশের জনৈক রাজা একটি শিবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই বাংলার কাম্বোজ অধিকারের একমাত্র নিদর্শন। দিনাজপুর রাজ-বংশের ঠাকুরবাড়ীতেও বাণগড় হইতে আনীত অনেকগুলি পুরাতন পাথরের খোদাই করা চৌকাঠ আছে। ইহাদের মধ্যে নাগ দরওয়াজা অতি স্থলর। চৌকাঠের উচ্চতা দেখিলে মনে হয় যে ইহা যে মন্দিরের সহিত সংলগু ছিল তাহা অন্ততঃ এক শত ফুট উচ্চ ছিল। নীচে হইতে দুইটি नाग পরম্পরকে বেষ্টন করিতে করিতে মাথার উপরে আসিয়া মিলিয়াছে। এরূপ স্থলর কারুকার্য্য অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। মহারাজার প্রাসাদের সম্মুখে একটি পুরাতন দীষির পাড়ে অনেকগুলি পুরাতন কামান আছে, তাহার মধ্যে দুই একটি ফরাসীজাতি কর্তৃক নিশ্মিত।

দিনাজপুর হইতে পরিস্কার্ দিনে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও হিমালয়ের অন্যান্য তুষারাবৃত শিখর মাঝে মাঝে যায়। কালীতলা মহাল্লায় মশানকালী নামে একটি পুরাতন কালী আছেন। ইহার নিকট দিনাজপুর রাজদিগের পুরাতন বিচারালয় ছিল এবং মশানকালীর সমুখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে বলি দেওয়া হইত বলিয়া কথিত। দিনাজপুর স্টেশনের সন্মুখে বিস্তৃত ময়দানটি অতি স্থলর। দিনাজপুর হইতে মুশিদাবাদ রাস্তা ধরিয়া চমৎকার আম্রবীথির মধ্য দিয়া সাড়ে তিন মাইল পথ যাইলে রামসাগর নামে একটি স্থলর দীঘি দৃষ্ট হয়।

কান্তনগর—দিনাজপুর হইতে ঠাকুরগাঁও পর্যান্ত যে রান্তা গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে দিনাজপুর শহর হইতে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত কান্তনগর একটি পুরাতন স্থান। এখানে একটি পুরাটন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা মহাতারতোক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের দর্গ। এই দুর্গটি প্রায় এক মাইল স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। ইহার ভিতরে দুই তিনটি চিবি আছে; ইহার উচ্চ প্রাকারগুলি জন্ধনের দারা সমাচছনু। এই স্থান হইতে লইয়া গিয়া বছ প্রাচীন কীত্তির নিদর্শন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত হইয়াছে। কান্তনগরের কান্তজীর মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্বা বস্তু। ইহা একটি নবরত্ব মন্দির ছিল। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথ রায় দিল্লী হইতে কান্তজীর বিপ্রহ আনাইয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বুখানান্ হ্যামিলটন্ ইহাকে বাংলার সবর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকন্দেপ ইহার প্রভূত ক্ষতি হয়। পরে মহারাজা গিরিজ্বানাথ ইহার সংস্কার করেন। এই মন্দিরটি যে কিরুপ স্থলর ছিল তাহা ইহার পুরাতন চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার গাত্র সংলগ্র ইউকে রামায়ণ ও মহাভারতের এবং অন্যান্য নানা বিষয়ের চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। এগুলি কৃষ্ণনগরের কারিগরের কাজ। প্রতি বৎসর রাস্যাত্রার মেলা উপলক্ষে এখানে বছ যাত্রীর সমাগম হয়। কান্তনগরের মাটির জিনিস উত্তরবঙ্গে স্বপ্রসিক। মেলার সময়ে লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ দ্রব্যাদি এখনও পাওয়া যায়।

বাণগড়—দিনাজপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে দিনাজপর রোড নামক রাস্তার পাশ্রে পুনর্ভবা নদীর তীরে অবস্থিত গঙ্গারামপুরও একটি পুরাতন স্থান। ইহার নিকটে ধলদীয়ি ও কালদীয়ি নামে পুইটি পুরাতন দীর্ঘিকা আছে। মুসলমান আমলে গঙ্গারামপুরে একটি সীমান্তরক্ষী সেনানিবাস বা ছাউনি ছিল এবং সেই সময়ে এই স্থানের নাম ছিল দমদমা। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে এখানে একটি মুন্সেকী আদালত ছিল। কাহারও কাহারও মতে এই দমদমাই কোটিবর্ধের অন্তগত প্রাচীন কোটিকপুর বা দেবকোটনগরী। বরেক্রভূমির উত্তরভাগ বছকাল ধরিয়া কোটিবর্ধ নামে পরিচিত ছিল। কোটিকপুরে জৈন মহামুনি জম্বুস্বামীর সমাধি ছিল। এখানকার রাজপুরোহিত সোমশর্মার পুত্র ভদ্রবাছ জৈনদের ছয়জন শুতকেবলীর শেষ শুতকেবলী ও মহারাজ চক্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে চক্রগিরি পর্বত্তে তিনি দেহ রক্ষা করেন।

শুলারামপুরের দেড় মাইল উত্তরে পুনর্ভবা নদীর পূবর্বতীরে বাণনগর বা বাণগড়ের বিস্তীর্থ শুলাবশেষ অবস্থিত। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাবধানে এই ধ্বংশাবশেষ গুলিতে খনন কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্য সম্পূণ হইলে মূল্যবান ঐতিহাসিকতথ্য পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ এই স্থানে অস্কররাজ বাণের একটি দুর্গ ছিল। বাণরাজার সহস্র বাহু ছিল এবং শিবের বরে তিনি যুদ্ধে অজেয় ছিলেন বলিয়া পুরাণে বণিত আছে। তাঁহার কন্যা উষার সহিত শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিবৃদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার তুমুল বুদ্ধ হয় এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার প্রাশ্বর ঘটে ও ৯৯৮ খানি হাত কাটা যায়। বাণগড়ের বহু প্রাচীন কীর্ত্তি যে দিনাজপুর রাজবাটিতে রাক্ষিত আছে তাহা পুরের্বই বলা হইরাছে। এই স্থান হইতে প্রস্তর ও ইইক সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী

বছ লোকে গৃহাদি নির্মাণ করিয়াছে। অরণ্য মধ্যে ইতন্তত: বিক্ষিপ্ত ইষ্টক ও প্রন্তরখণ্ড এখনও এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির সমৃতি বহন করিতেছে। প্রবাদ, গঙ্গারামপুরের কালদীঘি বাণরাজার মহিঘী কালারাণীর দ্বারা খনিত। ধলদীঘির আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে ইহা মুসলমান আমলে খনিত। গঙ্গারামপুর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে তালদীঘি নামে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় আছে; ইহাকে একটি হ্রদ বলিলেও চলে। ইহা বাণরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। এই স্থানেও বাণরাজার সমৃতি বিজ্ঞাত্ত ধ্ংসাবশেঘ দৃষ্ট হয়।

বাণগড়ে পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; ইহা হইতে জানা যায় যে বাহুবলে তিনি হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া " অবনীপাল " হইয়াছিলেন। তাম্র-শাসন খানির দূতক তাঁহার মন্ত্রী বামনভট্ট।

মহীপাল দীঘি—দিনাজপর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদহ রোড নামক রাস্তার পাশ্বে পালবংশের গৌরব মহারাজা প্রথম মহীপাল দেবের দ্বারা খনিত মহীপাল দীঘি নামক একটি প্রকাণ্ড সরোবর আছে। ইহা ৩,৮০০ ফুট লম্বা ও ১,১০০ ফুট চওড়া। ইহার তীরে পূবের্ব দেবালয় ও অট্টালিকাদি ছিল; এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই দীঘিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাণ্ডর মাছ দেখিতে পাণ্ডয়া যায়। ইহার পাড়গুলি খুব উচচ ও দূর হইতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দিনাজপুর জেলার মধ্যে ইহা একটি মনোরম স্থান। ইহার নিকটে মহীপুর নামক গ্রাম অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবদীর শেষভাগে টমাস নামে এক পাদ্রী মহীপাল দীঘির ধারে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন।

মহীপাল দীঘি হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে বংশীহরি থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে মদনাবাটি গ্রামে স্থাসিদ্ধ পাদ্রী কেরি সাহেবও একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। এই স্থানে তিনি
একটি ছাপাখানা স্থাপন করিয়া একটি ধর্ম বিষয়ক বা সাময়িক পত্রিকা বাহির করিতেন। কেহ কেহ
বলেন ইহাই বাংলার সবর্ব প্রথম ছাপাখানা।

দিনাজপুর জংশন হইতে একটি শাখা লাইন দিনাজপুর জেলার অন্তর্গ ত ৫০ মাইল দূরবর্তী রুহিয়। নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সিতাবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী এই স্টেশনটি চিনির কল, চাউলের কল প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই স্থানে স্বামী দেবানন্দ নামক জনৈক সাধুর প্রতিষ্ঠিত বাস্থদেব ও অননপূর্ণার মন্দির আছে।

শিবগঞ্জ—দিনাজপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। শিবগঞ্জের হাট এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সেটশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে নেকমরদ গ্রাম। নেকমর্দন্ নামে একজন মুসলমান সাধুর
সমাধি এই স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম নেকমরদ হইয়াছে। ইহার সম্মানে প্রতিবংসর
এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসে। বাংলা দেশের মধ্যে ইহা জন্যতম বৃহৎ মেলা। গ্রাদি বহুজন্ত
এই মেলায় বিক্রেয় হয়; হাতী, উট, দুম্বাও আসিয়া থাকে। পুবের্ব ভুটিয়া ও তিব্বতীয়ার্থণ এই মেলায়
আসিত এবং এখানে বিখ্যাত টাজন বা ভুটিয়া বোড়া পাওয়া যাইত। এই মেলায় লোকশিয়ের
নিদর্শন স্বরূপ ম্বব্যাদি পাওয়া যায়।

নেক্ষরদ প্রাম হইতে পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমার সূর্য্য পরগণার দক্ষিণ পর্যান্ত ''মামু ভাগিনার আইল '' নামে একটি স্থণীর্ঘ বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সক্ষমে গল্প প্রচলিত আছে যে আজুরবাসা প্রামের একটি বালিকাকে এক মামা ও তাহার ভাগিনা উভয়েই ভালো বাসিত ও বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল; কথিত আছে যে মামা ও ভাগিনা আজুরবাসা হইতে বিপরীত দিকে ২০ মাইল দূরে বাস করিত এবং বালিকার প্রেম লাভার্থ নিজ নিজ স্থান হইতে আজুরবালা পর্যান্ত একটি নূতন পথ নির্মাণ করিতে থাকে; উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি পথে বালিকার নিক্ট উপস্থিত হওয়া যে পথে পূবের্ব কোন মানুষ চলে নাই। অলৌকিক ক্ষমতাবলে এক রাত্রির মধ্যে রাল্কা নির্মাণ করিয়া দুজনে নাকি একই সময়ে বালিকার নিকট উপস্থিত হয় এবং বালিকা মনস্থির করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করে। মতান্তরে পথ প্রন্থত করিতে এত দেরী হইয়াছিল যে বালিকা অপেকা না করিয়া অন্য একজনকে বিবাহ করে।

ঠাকুরগাঁও রোড—দিনাজপুর জংশন হইতে ৪০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁও পূবের্ব দিকে প্রায় ৪ মাইল দূর। স্টেশনে যোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। ঠাকুরগাও টাঙ্গন নদীর তীরে অবস্থিত; নদীর অপর পারে দিনাজপুরের মহারাজা রমানাথের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও তৎপ্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন গোবিল্দ মন্দির দৃষ্ট হয়। রাজা রমানাথ যাতায়াতের স্থবিধার জন্য এই স্থান হইতে পুনর্ভবা তীরে রাজা প্রণনাথের প্রিয় প্রাসাদ প্রাণনগর পর্যান্ত একটি খাল কাটাইয়াছিলেন। ইহা রামদাঁড়া নামে পরিচিত ও এখনও বর্ত্তমান। প্রাণনগরের কোন চিছ্ এখন নাই। গোবিল্দ মন্দিরের অনতিদূরে দুই মাইল ব্যাপী একটি জঙ্গল বিদ্যমান; মধ্যে ইহাতে ব্যান্থাদি দৃষ্ট হয়।

ক্লহিয়া—দিনাজপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। সেটশন হইতে দুই মাইল উত্তর-পশ্চিমে আলোয়াখোওয়া গ্রাম অবস্থিত। ইহার পাশ্ব দিয়া একটি প্রশন্ত রাজপথ বালিয়াডাঙ্গী, রাণীশক্ষৈল, বিন্দোল প্রভৃতি হইয়া দক্ষিণে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাসপূর্ণিমার সময়ে এই স্থানে পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা হয়। এই মেলায় যোড়া, উট, গোরু, মহিম, ছাগল, দুমা প্রভৃতি বিক্রয় হয়। বিহার, পাঞ্জাব, ভুটান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রয়ের জন্য জন্তগুলি লইয়া আসা হয়। মেলার সময়ে রুহিয়া স্টেশন হইতে মোটর বাস ও গোরুর গাড়ী পাওয়া যায়। উট ও দুমা বেশীর ভাগ বকর্মদে কুর্বোণীর জন্য ক্রীত হয়। নেকমরদের মেলা হইতেও এই মেলা বড়।

রুহিয়া হইতে প্রায় এক মাইল পূবর্বদিকে করম খাঁর গড় নামক একটি পুরাতন দুর্গের ভগুাবশেষ দৃষ্ট হয়; দুর্গটি দেখিলে ইহার সামরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে ইহার চেয়ে বড় একটি হিন্দু রাজার দুর্গেরও ভগুাবশেষ আছে; কথিত আছে দুই পক্ষে বছ দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইয়াছিল।

বাঙ্গালবাড়ী—কলিকাতা হইতে ২৭৮ মাইল দূর। স্টেশনের পার্শ্বেই একটি চাউলের কল আছে। স্টেশনের ৩ মাইল উত্তরে হেমতাবাদে পীর বদর উদ্দীনের একটি পুরাতন স্থালর সমাধি আছে; ইহার নির্দ্মাণে হিন্দু বাটার ভগাবশেষ লওয়া হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইহার অনতিদূরে গুনেন শাহের তথত নামে একটি চতুজোণ পিরাবিড দৃষ্ট হয়, ইহার মধ্যেও দুইটি সমাধি আছে। নিকটে মহেশ রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও দৃষ্ট হয়। অনুমিত হয়, স্থলতান হসেন শাহ এই মহেশ বাজাকে পরাজিত করিয়া জয়চিহ্ন অরূপ পিরামিডটি নির্দ্মাণ ক্রাইয়াছিলেন। রায়গঞ্জ হইতেও ছেম্ভাক্রে আসা যায়। উত্তর-পূবের্ব ৮ মাইল দূর ও রাজ্য আছে।

রায়গঞ্জ—কলিকাতা হইতে ২৮৪ মাইল দূর। ইহা দিনাজপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান এবং ধান ও পার্টের একটি বড় গঞ্জ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে।

রায়গঞ্জ হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে মহানন্দাকূলে চূড়ামন গ্রামে একঘর বন্ধিষ্ণু ও প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। নদীতীরে তাঁহাদের বাড়ীটি অতি স্থন্দর।

বারসোই জংসন—কলিকাতা হইতে ২৯৭ মাইল দূর। রায়গঞ্জের ঠিক পরের ও ইহার আগের সেটশন কাচনা হইতে পূর্ণিয়া জেলা তথা বিহার প্রদেশ আরম্ভ। মহানন্দার পূর্ব তীরে বারসোই একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশন হইতে নদীর তীরের মালগুদাম পর্যান্ত একটি সাইডিং চলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী কিঘণগঞ্জ জংশন পর্যান্ত গিয়াছে।

ভালকোলহা—বারসোই জংশন হইতে ১৮ মাইল দূর। স্টেশনের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে মহানন্দার পূর্বকূলে অস্ত্ররগড় নামে একটি প্রাচীন উচ্চ দুর্গের ভগাবশেদ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে অস্ত্রর, বেণু, বারজান, নানহা ও কান্হা নামে পাঁচ ভাই নিজেদের বাসের জন্য রাতারাতি পাঁচটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিম্বণগঞ্জ মহকুমার উত্তর অংশে বেণু ও বারজানের নামে দুটি দুর্গের ভগাবশেদ দৃষ্ট হয়। অস্ত্রর গড়ে এক জন মুসলমান পীরের সমাধিতে দিনাজপুরের নেক্মরদের মেলার পর বহু লোক আসিয়া থাকে।

কিষণগঞ্জ জংশন—বারসোই জংশন হইতে ৩৫ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। সীমান্ত ভূমিতে যেরূপ হইয়া থাকে এই মহকুমার স্থানীয় মিশ্র ভাষা কিষণগঞ্জিয়া বা সিরিপুরিয়া প্রধানতঃ বাংলা হইলেও উহাতে মৈথিলীর কিছু কিছ মিশ্রণ আছে এবং সাধারণতঃ কায়েথী অক্ষরে ইহা লিখিত হয়। দাজিজলিং রেলপথের একটি শাখা শিলিগুড়ি হইতে এখানে আসিয়া পূর্ববঙ্গ রেলপথের সহিত মিশিয়াছে।

কিঘণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত খাগড়া গ্রামে একটি পুরাতন নবাববংশের বাস আছে, ইহারা পূর্ণিয়া জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সৈশ্বদ খাঁ দস্তর শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হুমায়ুনকে সাহায্য করায় তাঁহার সনদ বলে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যপুর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। খাগড়ার নবাবদিগকে দেশ রক্ষার জন্য নেপালী প্রভৃতি আক্রমণকারীদের সহিত বহু বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। খাগ্ড়ার প্রসিদ্ধি এখানকার বৃহৎ মেলার জন্য। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আতাহুসেন খাঁ এই মেলার আরম্ভ করেন। তদবধি শীতকালে একমাস ব্যাপী এই মেলায় বহু লোক যোগ দিয়া আসিতেছেন। অসংখ্য গোরু, যোড়া, হাতী, উট এবং নানারূপ কৃষিজাত দ্ব্য এই মেলায় বিক্রয় হয়।

কাটি হার জংশন—কলিকাতা হইতে পাবর্বতীপুর জংশন হইয়া ৩৪০ মাইল ও লালগোলা ঘাট হইয়া ২৬৪ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার অধীন একটি বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান। এখানকার গঞ্জটি বেশ বড়। আটা, ময়দা, তৈল ও পাটের কয়েকটি কল এখানে আছে এবং এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, ময়দা ও তৈলবীজ (সরিষা, তিল প্রভৃতি) চালান যায়। এই স্থানের পুরাজ্ঞ

নাম সৈফগঞ্জ। কথিত আছে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূবের্ব পূর্ণিয়ার নবাব শ্লৈফ খাঁ কর্তৃক এখানকার গঞ্জটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাটিহার একটি বড় জংশন স্টেশন। এখানে পূবর্ব-বন্ধ রেলপথের সহিত বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম (বেন্ধল এণ্ড নথ ওয়েষ্টার্ণ) রেলপথের সংযোগ ঘটিয়াছে। পূবর্ববন্ধ রেলপথের এক শাখা এই স্থান দিয়া গন্ধাতীরবর্ত্তী মণিহারিঘাট পর্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি শাখা লাইন ৬৭ মাইল দূরবর্ত্তী নেপালরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত যোগবণী পর্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে পূর্ণিয়া জংশন, জালালগড়, আরারিয়া কোর্ট, ফরবেশগঞ্জ ও যোগবণী উল্লেখযোগ্য স্টেশন। পূর্ণিয়া জংশন হইতে আর একটি শাখা লাইন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে।

মণিহারি ঘাট—কাটিহার জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এখানে পূর্ব-ভারত রেলপথের খেয়া জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব-ভারত রেলপথের সকরিগলিঘাট স্টেশনে যাওয়া যায়। গ্রহণ, বারুণী, কাত্তিকী-পূর্ণিমা, মাঘী-পর্ণিমা ও শিবরাত্রির সময় গঙ্গা স্বানের জন্য মণিহারি ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

মণিহারির নিকটে ছোট পাহাড় নামে একটি পাহাড় আছে। ইহার উচ্চতা আড়াই শত ফুটের অধিক নহে। এই পাহাড়ে কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূবের্ব এই পাহাড়ের উপর হয়ত কোন হিন্দু দেবমন্দির ছিল। এখন এই পাহাড়ের উপর একজন মুসলমান পীরের সমাধি আছে।

মনিহারির নিকটবর্তী বলদিয়াবাড়ী নামক গ্রামের প্রান্তরে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন লইয়া সিরাজউদ্দৌলা ও তাঁহার মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলাল ও শ্যামস্থলর প্রভূত পরাক্রম প্রদশন করেন। যুদ্ধে শওকত জঙ্গের মৃত্যু ঘটে।

পূর্ণিয়া জংশন—কাটিহার জংশন হইতে যোগবণী শাখা পথে ১৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর পূর্ণিয়া সরুয়া নদীর পূর্বেতীরে অবস্থিত। মুসলমান শাসনকালে পূর্ণিয়া প্রথমে একটি "সরকার" ও পরে মুঘলযুগে "ফৌজদারির" সদর শহর ছিল। সেই সময়ের কতকগুলি ভগু অটালিকা ও ভগুপ্রায় মসজিদ পূর্ণিয়া শহরের মিয়াবাজার, খলিফা চক্, বেগম দেউড়ি ও লালবাগ প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন পূর্ণিয়া শহর নদীর অপর পারে ছিল। নদীর উপরকার একটি সেতুর ঘারা এই দুই শহর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

পূর্ণিয়া জংশন হইতে একটি শাখা লাইন বাহির হইয়া ২৩ মাইল দূরবর্তী বনমন্থি জংশনে গিয়া পুনরায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া এক শাখা মুরলীগঞ্জ ও অপর শাখা বিহারীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাটিহার জংশন হইতে মুরলীগঞ্জ ও বিহারীগঞ্জের দূরত্ব যথাক্রমে ৫২ মাইল ও ৫৭ মাইল।

বনমনখি স্টেশন হইতে ২ মাইল উত্তরে ধরারা গ্রামে একটি পুরাতন গড়ের ভগাবশেষ ও তন্যধ্যে প্রায় ২০ ফুট উচ্চ একটি মসৃণ পাথরের থাম দৃষ্ট হয়। থামটি মাণিক থাম নামে পরিচিত। পল্লী কাহিনীতে গড়টি হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ছিল বলিয়া কথিত এবং ধামটিতে তাঁহার পুত্র প্রহলাদকে

বাঁধিয়া বধ করিবার উপক্রম করিলে স্বয়ং ভগবান্ নৃসিংহ রূপ ধরিয়া থামটির শীর্ষদেশ হইতে বাহির হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। এই থামের উপর পূবের্ব একটি সিংহ মূজি ছিল বলিয়া কথিত। গড়টির পাশ দিয়া যে ছোট নদীটি চলিয়া গিয়াছে তাহার নাম হিরণ্য নদী।

জালালগড়—কাটিহার জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে একটি পুরাতন ভগু দুর্গ আছে। দুর্গটি সমচতুক্ষোণ, ইহার উচচ প্রাচীরগুলি এখনও বিদ্যমান আছে। খাগড়ার নবাব বংশের রাজা সৈয়দ মহম্মদ জলাল উদ্দীন কর্ত্ত্বক সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা নির্মিত হয়। নেপালী গুর্খাগণের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিবার জন্যই প্রত্যন্ত প্রদেশে এই দুর্গটি নির্মিত হইয়াছিল। জালালগড় স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ণিয়া জেলার সদর এই স্থানে স্থানান্তরিত করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

আরারিয়া কোর্ট—কাটিহার জংশন হইতে ৪১ মাইল দূর। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানের পূর্বর্ব নাম বসন্তপুর। এই শহরটি পনার নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

ফরবেসগঞ্জ—কাটিহার জংশন হইতে ৫৯ মাইল। ইহা পূর্ণিয়া জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটই এখানকার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এ, জে, ফরবেস নামক জনৈক সাহেব জমিদারের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। স্থানটি বেশ স্বাস্থ্যকর। শীতকালের দিনে আকাশ পরিস্কার থাকিলে এখান হইতে হিমালয় পবর্বতের তুষার শুল্র শৃক্ষগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগবণী—কাটিহার জংশন হইতে ৬৭ মাইল দূর। এই স্থানটি খ্রিটিশ অধিকারের শেষ সীমানায় অবস্থিত। দেটশনের এলাকার বাহির হইতেই স্বাধীন নেপাল রাজ্যের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্কল্পর। ইহার অদূরে তরাইএর গভীর অরণ্য ও হিমালয় পবর্বতের সানুদেশ। ইহা নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্যতম সিংহদার।

যোগবণী হইতে নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থ বরাহছত্র ও ৫১ মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া কথিত দন্তপীঠে যাওয়া যায়। এই দুইটি তীর্থ পরস্পরের অতি নিকটে অবস্থিত। যোগবণী হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। কোশী বা কৌশিকী নদীর তীর দিয়া পাবর্বত্য পথে যাইতে হয়। দন্তপীঠে সতীর অধোদন্ত পড়িয়াছিল, এখানে দেবীর নাম বারাহী, ভৈরব মহারুদ্র। বরাহছত্রে বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি পবর্বতশৃঙ্গের পাদদেশে এই তীর্থ অবস্থিত। প্রতিবংসর কাত্তিকী পূর্ণিমার সময় এখানে মহামেলা হয় ও সেই সময়ে যোগবণী হইতে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে।

### (চ) সাস্তাহার জংশন—বগুড়া—কাউনিয়া জংশন ও পার্বতীপুর জংশন—লালমণিরহাট জংশন— গোলকগঞ্জ জংশন।

আদমদীঘি—কলিকাতা হইতে ১৭৮ মাইল। এই স্থানে বাবা আদম নামে একজ্বন অঙুত শক্তিসম্পনু ফকির বাস করিতেন। নাটোরের রাণী ভবানী তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং এই স্থানে একটি দীঘি খনন করাইয়া ফকিরের নামে উৎসর্গ করেন; দীঘির পাড়ে বাবা আদমের দরগাহে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পূজা দিয়া থাকেন। এই দীঘিও বাবা আদমের নাম হইতে গ্রামটির নাম হইয়াছে আদমদীঘি। আদমদীঘির থানা হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্বের্ব দেওড়া গ্রামে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামের মধ্যে ৮৮টি পুরাতন জলাশয় আছে। দেওপাল নামক রাজার প্রাসাদ এখানে ছিল বলিয়া কথিত। আদমদীঘির পূর্বে পার্শের তালশন গ্রাম সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত রামনারায়ণ ভটাচার্য্যের জন্মস্থান। ইঁহার টীকার নাম "কৃতভাষ্য"। ইঁহার বংশীয় কৃষ্ণনাথ ভটাচার্য্যও সারস্বত ব্যকরণের "ঋজুদীপিকা ও প্রভাবতী" নামে এক খানি টীকা রচনা করেন। এই বংশে বছ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

আদমদীঘি থানার অন্তর্গত ছাতিন বা ছাতিয়ান গ্রামে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবানীর জনমস্থান। তিনি যে স্থানে জনমগ্রহণ করেন সেই স্থানে তাঁহার মাতার নামে জয়দুগার মন্দির স্থাপিত আছে। ছাতিন গ্রামের সিন্ধেশ্বরী পীঠ এ অঞ্চলে পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। কথিত আছে, সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের পাড়ে তপস্যা করিয়া আত্মারাম চৌধুরী মহাশয় রাণী ভবানীর মত কন্যারত্ম লাভ করেন। এই গ্রাম হইতে নীল সরস্বতী, বাস্থদেব ও সূর্য্যমূত্তি রাজশাহীর বরেক্র অনুসন্ধান সমতির চিত্রশালায় স্থান পাইয়াছে।

নসরংপুর—কলিকাতা হইতে ১৮০ মাইল। স্টেশনের দুই মাইল দক্ষিণে কড়ই বা কড়ইবদুল প্রামে ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার বংশের পূবর্ব বাস ছিল। আরও দুই মাইল দক্ষিণে ঝাঁকইর প্রামে ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদারগণের পূবর্ব বাস ছিল; তাঁহাদের প্রকাণ্ড প্রাসাদের তগুাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ঝাঁকইরের এক মাইল পূবর্বদিকে কাঞ্চনপুর প্রামে একষর কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। ইহার পার্শ্বস্থ চাঁপাপুর প্রামও বিশেষ প্রসিদ্ধ; তালোড়া স্টেশন হইতেও চাঁপাপুর যাওয়া যায়; তথা হইতে ৫ মাইল দূর। এ অঞ্চল এক কালে মজনু ফকির নামক দুর্দান্ত দসুর অত্যাচারে বিশেষ উপদ্রুত হইয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে একদল নাগা সন্যাসী পশ্চিম অঞ্চল হইতে ময়মনসিংহ গোয়ালপাড়া অভিমুখে যাইৰার সময়ে মজনু ফকিরের দলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। চাঁণাপুরের নিকট ফকিরকাটা বিলের পাশে দুই দলে যুদ্ধ হয় এবং মজনু দলশুদ্ধ নিহত হয়। মজনু ফকিরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া "মজনুর কবিতা" নামে একটি গাথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে; তাহা হইতে কিছ নিম্নে প্রদন্ত হইল;—

কালান্তক যম বেটা কে বলে ফকির।

যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির।

সাহেব স্থবার মত চলন স্থঠাম।

আগে চলে ঝাণ্ডাবন ঝাউল নিশান।।

বগুড়ার ইতিহাস, প্রভাস চক্র সেন, ১৩৯ পৃষ্ঠা।

ভালোড়া—কলিকাতা হইতে কিঞিদধিক ১৮৬ মাইল। স্টেপনের ৪ মাইল উত্তরে দুপচাঁচিয়া একটি পুরাতন ও বন্ধিফু গ্রাম। তালোড়া স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুন্দগ্রাম বা কুণ্ডগ্রামে "অদ্ভুত রামায়ণের" গ্রন্থকার অদ্ভুতাচার্য্য বা নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ।

কাহালু—কলিকাতা হইতে ১৯২ মাইল। এখানকার আচার বংশীয় কায়স্থ জমিদারগণ প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন শিবমন্দিরে এয়োদশটি গৌরীপাটের উপর শিব স্থাপিত। কাহালু হইতে অনতিদূরে এই থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীচাপড়া গ্রামে বিশিষ্ট নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জনমগ্রহণ করেন। তাঁহার নব্যন্যায়ের ব্যাখ্যা 'গদাধরী '' এখনও আদৃত হয়। তিনি বহু টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এগুলি ''গদাধরী পাতড়া '' নামে পরিচিত। ইহার বংশীয় মহামহোপাধ্যায় ভুবন মোহন বিদ্যারত্ম ও মধুস্রদন স্মৃতিরত্মও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

বগুড়া—কলিকাতা হইতে ১৯৯ মাইল দূর। জেলার সদর শহর বগুড়া করতোয়া নদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত। বগুড়া আধুনিক শহর, ইহা ইংরেজগণ কত্তৃক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এবং তখন হইতেই জেলার সদর শহর। বগুড়ার নবাববাটীই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। বগুড়ার ফৌজদারি কাছারির নিকট শহরের বিভিন্ন অংশ হইতে সাতটি রাস্তা আসিয়া একত্রে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানকে ''সাতশড়ক '' বলে। বগুড়ার প্রায় সমুদায় সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাতশড়কের নিকটে অবস্থিত। বগুড়া শহরে একটি ধর্মশালা ও কয়েকটি হোটেল আছে। বালকবালিকাদের জন্য কয়েকটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয় ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানে আছে।

বগুড়ার প্রান্তবাহিনী করতোয়া নদী এককালে প্রবলস্রোতা ছিল এবং প্রাচীন বরেক্স ও কামরূপ রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিত। পূবের্ব এই নদীর খাত দিয়াই তিস্তার জলরাশি গিয়া পদ্যায় পড়িত। ১৭৬৭ খুষ্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তিস্তা গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পূবর্বদিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত এই বিপর্যায়ের পর হইতে করতোয়ার পতন আরম্ভ হয়। অমরকোমে ইহার অপর নাম সদানীরা বলা হইয়াছে এবং গঙ্গা-যমুনার ন্যায় এই নদীও পুণ্যতোয়া। স্কন্দপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতম্বে ইহার উল্লেখ আছে। স্বন্দপুরাণে "করতোয়া মাহাম্ব্য " নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। করতোয়ার অপর নাম সদানীরা নামে একটি নদীর উল্লেখ বেদের অনুগামী শতপথ ব্রাদ্রণেও দৃষ্ট হয়। স্কলপুরাণে করতোয়াকে ''পৌণ্ডগণের প্লাবনকারিনী'' বলা হইয়াছে। তাহাতে আরও বণিত আছে যে হর্গৌরীর বিবাহকালে গিরিরাজ হিমালয়ের করন্রষ্ট মন্ত্রপূত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া ইহার নাম "করতোয়া"। স্কন্দপুরাণের মতে বর্ঘাকালে অপর সকল নদ নদীই মলিনতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পাবনী শক্তি আর থাকে না ; সেই সময়ে একমাত্র করতোয়াই বিশুদ্ধ সলিল বহন করে এবং তাহার পবিত্রতা অক্ষুনু পাকে। গঞ্চাহ্মানের ন্যায় পঞ্জিকাগুলিতে করতোয়া-ত্মানেরও বিভিনু যোগ উল্লিখিত থাকে। মহাভারতের বনপবের্ব লিখিত আছে যে করতোয়ায় স্নান করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। পৌণ্ডখণ্ড অনুসারে পৌঘনারায়ণীযোগে বারাণসীতে পূজা করিলে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার লাভ করে, किंख कर्त्राजाया ज्ञान शृंका किंद्रित जारात विश्वन कन शांवया याय। कर्त्राजायात भीनांचीरश स्नान করিলে আবার সবর্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যসঞ্য হয়।

বগুড়ার নিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন পাড়া নামক গ্রামে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের জাঙ্গালের কিয়দংশ বিদ্যমান আছে। বগুড়া হইতে মহাস্থানের পথে স্থানে স্থানে এই জাঙ্গাল বা প্রাচীরের চিহ্ন স্থন্দান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভীমের জাজাল বগুড়া শহরের উত্তর-পূবর্ব হইতে বৃদ্দাবন পার্ক্ষা, মহাস্থানগড়, চাঁদমুয়া, কীচক, শালদহ প্রভৃতি হইয়া যোড়াখাট পর্যান্ত চলিয়া গিয়াছিল। জাল মাটির এই জাজালটি মধ্যে মধ্যে এখনও ২০ ফুট পর্যান্ত উচচ। এই জাজাল বেষ্টিত স্থান ক্ষোণীনামক ভীম প্রতিষ্ঠিত মহাস্থানের উপপুর ছিল বলিয়া কথিত। হান্টার সাহেব ইহাকে ইতালীয় রিং ফোর্ট বা অজুরীয়ক দুর্গের সহিত তুলনা করিয়াছেন; বিপদের সময়ে নিকটম্ব জনপদের প্রক্ষাগণ কিছদিনের জন্য ইহার মধ্যে আশুয় লইতে পারিত।

বগুড়া হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে মাঝিড়া গ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পণ্ডিত সা নামক একজন বিখ্যাত দস্যুর আড্ডা ছিল; তাহার অত্যাচারে জনসাধারণ ব্যাতিব্যস্ত হইয়াছিল। বগুড়ার উত্তরে কালীতলা হাট গ্রামেও তাহার একটি আড্ডা ছিল। এই দুই গ্রামের কালী মূত্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা পণ্ডিত সা কর্তৃক প্রবৃত্তিত হয়।

বগুড়া হইতে ৬ মাইল উত্তরে করতোয়ার নিকট লাহিড়ীপাড়া গ্রামে 'বিষহরি পদ্যপুরাণ '' রচয়িতা কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র মহাশয়ের বাস ছিল। তিনি রাণী ভবানীর সমসাময়িক ছিলেন। বগুড়া অঞ্চলে শ্লুচলিত ''যোগীর কাছ '' নামক লোকগীতি জীবনকৃষ্ণের রচনা বন্ধিয়া কথিত।

বগুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে যোগীরভবন নামক গ্রামে নাথপদ্বী কাণফট্ যোগীদের একটি দেবপুরী আছে। দেবপুরী মধ্যে ধর্মডুঙ্গি বা ধর্মের মন্দির আছে এবং ইহার গদীঘরে একটি জগ্নিকুও সববদা জালাইয়া রাখা হয়। দেবপুরীর প্রাচীরের বাহিরে ভৈরব, দুর্গা, সবর্বমঞ্চলা, গোরক্ষনাথ প্রভৃতির মন্দির আছে। গোরক্ষনাথের মন্দিরের পার্শের নাথপদ্বীদের গুরুর, তাঁহার শিষ্যের ও কুকুরের তিনটি সমাধি আছে। শিবরাত্রি ও জন্মান্টমীর সময় এখানে উৎসব হয়।

বগুড়া হাইতে ৬ মাইল পূবর্বদিকে দুগাহাটা গ্রামে মুসলমান যুগের একটি পুরাতন গড়ের ধ্রংসাবশ্বেষ বিদ্যমান।

শ্বিষ্ঠান গড় বিশুড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর পশ্চিমতীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী মহাস্থানগড়ের ধ্বংশাবশেষ অবস্থিত। বগুড়া হইতে মহাস্থান পর্য্যন্ত করতোয়া নদীর তীর দিয়া পাকা রাস্তা আছে। বগুড়া হইতে মোটর গাড়ী, যোড়ার গাড়ী বা এক্কাযোগে মহাস্থানে যাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকগণ কর্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে যে মহাস্থান গড় প্রাচীন পুঞু বা পৌজুরাজ্যের রাজধানী পুঞুবর্দ্ধন বা পুঞুনগর হইতে জভিনন। ঐতরেয় আরণ্যক, মহাভারত, হরিবংশ, ভাগবত, বিঞুপুরাণ ও ক্ষলপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন প্রন্থে পুঞুদেশ ও পৌঞুজাতির উল্লেখ আছে। পুরাণে বণিত আছে যে পুঞুদেশের রাজা পৌঞুক বাস্থদেব শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রবল প্রতিষক্ষী ছিলেন। তিনি নিজেকে বাস্থদেব বা ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন এবং বাস্থদেব জ্ঞাপক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্যুচিহ্ন ব্যবহার করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম ছিল বাস্থদেব এবং তিনিও এই সকল চিহ্ন ধারণ করিতেন। এই জন্য পুঞুরাজ বাস্থদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই সকল চিহ্ন ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সসৈন্যে হারকাপুরী আক্রমণ ও অবরোধ করেন। ভীষণ বুদ্ধের পর শ্রীকৃষ্ণ কৌশল অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। মহাভারতে বণিত আছে যে পৌঞুদেশবাসিগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্য্যোধনের পক্ষভুক্ক হইয়া পাঙ্কবর্গশের বিরুদ্ধে জুমুল সংগ্রাম করিয়াছিল।

প্রাচীন মানচিত্রে মহাস্থান গড়ের নাম " মুস্তানগড় " রূপে লিখিত আছে। এই স্থানের "মহাস্থান" নাম হওয়া সম্বন্ধে ক্ষলপুরাণে একটি স্থলর আখ্যায়িকা আছে। ষিঞুর ঘষ্ঠ অবতার পরশুরাম তপস্যা করিবার জন্য একটি উপযুক্ত ও শাস্ত্রানুসারে চতু:ঘষ্টি দোঘ বিবর্জ্জিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে করিতে পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরবর্তী এই স্থানটিকে আবিস্কার করেন এবং এই স্থানে তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া ইহার "মহাস্থান" নাম দেন। সমন্ত্রণাতীত কাল হইতে মহাস্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। উত্তরকালে এই স্থানে পুণ্ডরাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হইলে ইহা পুণ্ডুনগর, পুণ্ডুবর্দ্ধন, পৌণ্ডুবর্দ্ধন নামে পরিচিত হয়। পুণ্ডুবর্দ্ধন অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বুদ্ধদেব পুণ্ডবৰ্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মহাস্থানে আবিষ্কৃত মৌর্য্যযুগের একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূবর্ব চতর্থ শতাব্দীতে পুণুডুবর্দ্ধন মৌর্ঘ্য সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। ইহার শাসনকর্ত্ত। মহামাত্য নামে অভিহিত হইতেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে স্থপ্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক যুয়ান চোয়াং कामजूপ হইতে পৌণডুবর্দ্ধনে আগমন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে করতোয়া অতি বিস্তৃত নদী ছিল। তিনি ইহাকে ক-লো-তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজধানী পুঞ্জবর্দ্ধনের পরিধি ছিল ৩০ লী বা ৫ মাইল। তাঁহার বর্ণনায় পুন্-না-ফা-তান-না বা পৌঞ্জ-বর্দ্ধন গঙ্গার উপরিস্থ রাজমহল হইতে ৬০০ লী বা ১০০ মাইল পূবর্বদিকে। দুইট্টি স্থানের বর্ত্তমান অবস্থানের সহিত ইহা আশ্চর্য্যরূপে মিলিয়া যার। ইহা হইতে প্রমাণ করা সহজ হইয়াছে যে মহাস্থান গড়ই প্রাচীন পৌণ্ডবন্ধন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে পুণ্ডবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লী বা ১৫০ মাইল উত্তর-পূবের্ব যাইয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। সুমান চোয়াং এই স্থানে ২০টি বৌদ্ধসংঘারাম, একশত হিন্দু-মন্দির ও ছয় হাজার বৌদ্ধশ্রমণকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সন্যাসীদের বেশীরভাগ দিগম্বর জৈন নিগম্ব সম্প্রদায়ভুক্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি এই নগরীকে জনবছল, বছ পুষ্ণরিণী ও পুষ্পোদ্যানসমন্থিত এবং অধিবাসিগণকে অর্থশালী ও বিদ্যানুরাগী বলিয়া বণনা করিয়াছেন। অধিবাসীরা শৈৰ, বৈষ্ণব, স্কন্স বা কান্তিকের উপাসক ও বৌদ্ধ, এই কয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। পুরুষেরা টুপী ব্যবহার করিতেন ও জ্রীলোকগণ ক্ষম পর্যান্ত করিয়া রাখিতেন। তৎকালে পুণ্ড্রদেশে বহু পরিমাণে দধি, দুর্ম, ঘৃত ও নৰনী পাওয়া যাইত এবং অধিবাসিগণের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। মন্দির গুলির মধ্যে গোবিন্দ অপাৎ বিষ্ণু ও স্কন্দের মন্দিরই সবর্বপেক্ষা বড় ছিল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব ছাড়া জৈন তীপঙ্কর পার্শ্বনাপ স্বামীও ধর্মপ্রচারের জন্য পুণ্ডবর্দ্ধন নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

সুপ্রবিদ্ধন রাজতরঞ্জিনী প্রম্বে বর্ণিত আছে যে অষ্টম শতাবদীর শেষ ভাগে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পুপ্রবর্ধনের ঐশুর্য্যের খ্যাতি শুনিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ছদ্যুবেশে এই নগরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে জয়ন্ত পুপ্রবর্ধনের রাজা ছিলেন। রাজধানীর ঐশুর্য্য দেখিয়া জয়াপীড় বিসিষ্ট হন। একদিন রাত্রে তিনি স্কল্মন্দিরে নাচগান শুনিতেছেন, এমন সময়ে প্রধানা নর্ত্তকী কমলা দেখিতে পাইলেন যে তিনি অভ্যাসবশতঃ নিজের অজ্ঞাতসারে কাহারও নিকট হইতে যেন কিছু গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে হন্ত প্রসারণ করিতেছেন। বুদ্ধিমতী কমলা বুঝিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই কোন ছদ্যুবেশধারী অভিজ্ঞাত ব্যক্তি। জয়াপীড়কে কিছ না বনিয়া ক্ষনা একখানি স্ববণ পাত্রে করিয়া তামুল লইয়া জয়াপীড়ের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবার হন্ত প্রসারণ করিবামাত্রই জয়াপীড় তামুল প্রাপ্ত হইলেন ও হঠাৎ পিছন ফিরিবামাত্র জন্মপ্রী কমলার সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। কমলার সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার গৃহে আতিথ্য শীকার করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে একটি তীঘণ

সিংহের উপদ্রব স্থবু হয়। সিংহ অনেককে হত্যা করিল, কিন্তু রাজ্যের বড় বড় সক্ষেসী ব্যক্তিরাও সিংহকে হত্যা করিতে পারিলেন না। ইহাতে চারিদিকেই আতত্তের স্পষ্ট হইল। কমলার মুখে সিংহের অত্যাচারের কথা শুনিয়া জয়াপীড় তাঁহাকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং বছ ধুন্তাধুন্তির পর সিংহকে হত্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পর্কিন মৃতসিংহের মুখ-বিবর হইতে কাশুনিররাজ জয়াপীড়ের নামান্ধিত একখানি কেয়ুর বাহির হইলে রাজ্যা জয়ন্ত অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তখনই চারিদিকে জয়াপীড়ের সন্ধানে লোক বহির্গত হইল। কমলার গৃহে জয়াপীড়ের সন্ধান পাইয়া পৌণ্ডুরাজ জয়ন্ত তাঁহাকে বিশেষ আদরের সহিত নিজের প্রাসাদে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার সহিত স্বীয় স্কলরী কন্যা কল্যাণদেবীর বিবাহ দিলেন। জয়াপীড় কমলাকেও বিবাহ করিয়া দুই পত্নীর সহিত কাশ্মীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ শতাবদী পর্যান্ত মহাস্থানে হিন্দু প্রভূত্ব স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দ শতাবদীর প্রারম্ভে মহাস্থান মুসলমানগণের দারা বিজিত হয়। প্রবাদ, শাহ স্থলতান হজরত আউলিয়া নামক বান্ধ প্রদেশ (প্রাচীন বাহলীক) বাসী জনৈক মুসলমান সাধু মহাস্থানের রাজা পরশুরামকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার কুরেন। কথিত আছে, শাহ স্থলতান একটি বিরাট মৎস্যের উপর আরোহণ করিয়া করতোয়া নদী দিয়া যাতায়াত করিতেন; তজজন্য লোকে তাঁহার উপাধি দিয়াছিল "মাহী-সওয়ার " বা মৎস্যারোহী। রাজা পরশুরামও তদ্ধসিদ্ধ ও অন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। জীয়ৎকুণ্ড নামক কূপের মন্ত্রপূত জলের দারা তিনি মৃত সৈন্যগণকে পুনজর্জীবন দান করিতেন। এই জন্য প্রথম দিকে পীর শাহ স্থলতান যুদ্ধে বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই। পরে অম্ভুত ক্ষমতা বলে তিনি স্বয়ং একটি বাজপক্ষীর আকার ধারণ করিয়া শূন্যদেশ হইতে এক খণ্ড গোমাংস নিক্ষেপের ঘারা জীয়ৎকুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার মৃত সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং পরবর্তী যুদ্ধে রাজা পরস্ত-রামের সৈন্যক্ষয় হইতে থাকে ও অবশেষে তিনি স্বয়ং পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁহার স্থলরী ও যুবতী কন্যা শীলাদেবী কম্বণাঘাতে পীর শাহ স্থলতানকে নিহত করিয়া করতোয়া নদীর জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রবাদ অনুসারে যে ঘাটে তিনি ডুঁবিয়া মরেন উহা আজিও শীলাদেবীর ষাট নামে পরিচিত। শীলাদেবীর আন্ধবিসঞ্জলের করুণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া এইচ্, এস্, টেলর নামক জনৈক যুরোপীয় পর্য্যটক "Lay of Mahasthangarh" নামে একটি স্থলর कविजा त्रहना कत्रियार इन। भीनारमवीत कारिनीिंटिक ज्यानत्क मण्यूर्व काम्ननिक विनया गरन করেন। তাঁহারা বলেন, অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাস্থানে শিলাদ্বীপ নামক যে তীর্থ আছে উহাই পরবর্ত্তী কালে শিলাঘীপের ঘাট বা শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাস্থানের ভগাবশেষ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪৫০০ ফুট ও পূবর্ব-পশ্চিমে ৩০০০ ফুট; ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা शाय ३७ कृते।

মহাস্থানের দ্রপ্তব্য বস্তুর মধ্যে প্রাচীন দুর্গ স্বর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্ব দিকের প্রাকার এখনও অনেকস্থলে অভগু অবস্থায় আছে। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইপ্তকের সোপান শ্রেণী পার হইয়া মহাস্থানগড় বিজয়ী পীর শাহ স্থলতানের সমাধি বা দরগাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগাহের নিম্নভাগ প্রস্তুর নিন্মিত ও উর্দ্ধভাগ ইপ্তকের হারা প্রস্তুত। অনেকে অনুমান করেন যে একটি বৌদ্ধ বা হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া ইহা নিন্মিত হইয়াছে। ইহার প্রস্তুর নিন্মিত চৌকাঠে বৃদ্ধীয় একাদেশ শতাক্ষীতে প্রচলিত বজাক্ষরে "শ্রীনরসিংহদানস্য" কথা ক্ষয়টি লেখা আছে। নর্মসিংহ দাস কে ছিলেন ভাছা জানা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন যে শিলীর নাইই নরসিংছ

দাস। দরগাহের নিকটে ইপ্টক নিশ্মিত একটি ছোট মসজিদ ও একটি মক্তব আছে। মসজিদ্টি মুঘল বাদশাহ ফর্-রুখ-শিয়রের রাজত্বকালে ১৭১২ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত। দরগাছের অঙ্গনে অনেকগুলি কৰর আছে, ইহার মধ্যে কতকগুলি কবর শাহ স্থলতানের অনুচরগণের এবং অপর কতকগুলি দরগাহের খাদেমগণের সমাধি। দরগাহের প্রবেশ ঘারের নিকট বৃহৎ গৌরীপাট এবং পুরোহিতের প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। দরগাহের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত একটি বড় কৃপকে স্থানীয় লোকে রাজা পরশুরামের জীয়ৎকুও বলিয়া নির্দেশ করে। প্রাচীন দুর্গের প্রাকার ইষ্টক নিশ্বিত ও মৃত্তিকা আচ্ছাদিত। ইহার পূবর্ব দিকে করতোয়া নদী ও অপর তিনদিকে বিস্তৃত পরিখার চিহ্ন দেখা যায়। দক্ষিণ দিকের পরিখা বারাণসী খাল, পশ্চিমের পরিখা গিলাতলা খাল ও উত্তর দিকের পরিখা কালীদহ সাগর নামে পরিচিত। কালীদহ সাগর মহাস্থানের উত্তরে অবস্থিত একটি বিল বিশেষ। বর্ত্তমানে দুর্গের পূবর্ব দিকে দোরাব সাহের দরজা ও শীলাদেবীর ঘাটের দরজা নামে দুইটি, উত্তর দিকে বাবোর দুয়ার নামে একটি ও পশ্চিম দিকে তাম দরজা ও আর একটি ফটকের চিহ্ন আছে। উত্তর দিকের দরজা হইতে সনাতন সাহেবের গলি নামক একটি রাস্তা গড়ের ভিতর দিয়া গোবিন্দের দ্বীপ পর্যান্ত গিয়াছে। দুর্গের অভ্যন্তরে শাহ স্থলতানের দরগাহের নিকটে "খোদার পাথর" ও , "মানকালীর কুণ্ড" নামক দুইটি ধ্বংস স্তূপ আছে। এই স্থানে পূবের্ব দুইটি মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুদ্দিকে ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। খোদার পাথর নামক প্রস্তর খণ্ডটির দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ও বেড় প্রায় ৩ ফুট ; ইহা কোন দেব মন্দিরের চৌকাঠ ছিল বলিয়া মনে হয়। খোদার পাথরের চারিদিকে খনন করিয়া প্রচীন মন্দিরের পাথরের মেঝে ও কয়েকটি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া গিয়াছে; একটি প্রস্তরখণ্ডে চারিটি ধ্যানী বুদ্ধমূতি ও একটি ভক্তের মূত্তি খোদিত আছে। ইহা রাজশাহীতে বরেক্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা ·একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। উত্তর দিকস্থ পথ সনাতন সাহেবের গলি দিয়া অগ্রসর হইলে বৈরাগীর ভিটা ও গোবিন্দের ভিটা প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক খননের ফলে এই সকল স্থানেও মৃত্তিকামধ্যে প্রাচীন মন্দিরের ভিত্তি ও কয়েকটি কক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কক্ষ সংলগু ইষ্টকে পাহাড়পুর স্তূপের ন্যায় বহু দেবদেবী, জীবজন্ত ও পুষ্পলতাদির চিত্র উৎকীর্ণ আছে।

গোবিন্দের ভিটা নামক ন্তুপটির প্রাচীন নাম গোবিন্দ দ্বীপ। ইহা করতোয়া নদীর ঠিক উপরেই অবস্থিত। পূবের্ব ইহার চারিদিকে করতোয়া বহিত। এখনও একটি প্রাচীন ঘাটের চিক্ত রহিয়াছে। প্রস্থতাত্মিক গণের মতে এই স্থানেই প্রাচীন মহাস্থানের স্থপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ বা বিষ্ণুমন্দির প্রতিহিঠত ছিল। ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল করতোয়া নদীতে গিয়া পড়িয়াছে। এই খালটি কালীদহ সাগর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। গোবিন্দের ভিটার সংলগু ঘাট বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। আজিও প্রতিবৎসর বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির দিনে উত্তরবক্ষের বহু স্থান হইতে আগত যাত্রিগণ মহাস্থানের শীলাদেবীর ঘাট ও গোবিন্দদ্বীপের ঘাটে করতোয়ায় স্পান করিয়া থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির সহিত "নারায়ণী যোগ" সংঘটিত হইলে ভারতের নানাস্থান হইতে আগত যাত্রীর সংখ্যা প্রায় লক্ষ পর্যন্ত হয়। সাধারণতঃ প্রতি ১২ বৎসর অন্তর একবার "পৌষ নারায়ণী যোগ" হইয়া থাকে।

মহাস্থান দুর্গের পশ্চিমভাগে তাম্রদরজা হইতে দুগের বাহিরে রাজা পরশুরামের প্রাসাদ ও সভাবাটী অবস্থিত। এই স্থানেও খননের দ্বারা গৃহভিত্তি, প্রাচীর ও কক্ষাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থান হইতে একটি রাজ্ঞা পশ্চিমদিকে মধুরা ও ভাস্থবিহার প্রভৃতি গ্রাম পর্যান্ত গিয়াছে। স্থবিখ্যাত "রামচরিত" কাব্য-রচিয়তা কবি সদ্যাকর নন্দী মহাস্থানের অধিবাসী ছিলেন। করেক বৎসর পূবের্ব পালরাজবংশের কর্মচারী নন্দীদিগের একখানি প্রাচীক শিলালেখের ভগ্নাংশ মহাস্থানের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে দশম বা একাদশ খৃষ্টাক্ষের লেখা দৃষ্ট হয়। মহাস্থানের নিকটবর্তী ব্রাদ্রাণপাড়া গ্রামে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের কলিয়া কথিত কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল।

শহাস্থান হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বিহার নামে গ্রামে ও পার্শেই ভাসোয়া বিহার শা ভাস্থবিহার গ্রামে পুরাতন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত 💅 সপ্তম শতাব্দীতে যুয়ান্ চোয়াং যখন পুণদ্ভবর্দ্ধনে আগমন করেন, তখন এই স্থানে তিনি একটি গগনম্পর্শী চূড়াসমন্থিত বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। তিনি ইহাকে পো-শি-পো ৰলিয়া বণনা করিয়াছেন। এই সজ্পারামে মহাযান সম্প্রদায়ের ৭০০ ভিক্ষু ও বহু বিখ্যাত শ্রমণ অবস্থান করিতেন। সঙ্ঘারামের নিকটে মহারাজ অশোক নিশ্বিত একটি স্থূপ তিনি দেখিয়াছিলেন; স্থূপের স্থানটিতে পূবর্বকালে ভগবান তথাগত তিন মাস ধরিয়া ধর্ম ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদুরে অবলোকিতেশুরের মন্দিরে দূর-দুরান্তর হইতে যাত্রী আসিয়া প্রার্থনা করিত। কানিংহাম সাহেব ভাস্থবিহার গ্রামের ৭০০ ফুট দীর্ষে ও ৬০০ ফুট্ প্রস্থে ভগাবশেষটি মুয়ান্ চোয়াং বণিত সঙ্খারাম বলিয়া নির্ণয় করেন এবং ইষ্টক-নিশ্মিত এখনও প্রায় ৩০ ফুট উচ্চ স্থূপটিকে অশোক নিশ্মিত স্থূপ এবং ইহার উত্তরে মন্দিরের ভগ্রাবশেষকে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। তৎকালে ভাস্কবিহার বৌদ্ধ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এই স্থানের খ্যাতি সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভাসোয়া বিহার প্রামে "স্থুসঙ্গ দীষি" নামে একটি প্রাচীন দীষিকা আছে। প্রবাদ, ইহা স্থুসঙ্গ নামক রাজার দারা খনিত। এই স্থাঞ্চ রাজা কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। মহারাজ বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট বিহার গ্রামবাসী ছিলেন। তাঁহার হারলতা নামক স্মৃতি সংগ্রহ এখনও প্রচলিত আছে

মহাস্থানের অতি নিকটে দক্ষিণ দিকে গোকুল নামক গ্রাম অবস্থিত। এখানেও একটি প্রকাণ্ড ধ্বংস ন্তুপ আবিষ্ণৃত হইরাছে। ইহা "গোকুলের মেট" নামে পরিচিত। এই ন্তুপটি চতুর্বিবংশতি কোণ বিশিষ্ট ও মৃত্তিকা হইতে ইহার ভিত্তির উচ্চতা প্রায় এক ফুট। এই স্থান খনন করিয়া প্রস্কৃত্ত্ব বিভাগ প্রায় ১৭০টি কক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরম্পরের গাত্র-সংলগু এই কক্ষণ্ডলিকে মৌমাছির চাকের খোপের মত দেখায়। স্তুপের দক্ষিপ্র-পূবর্ব কোণে ৪২ ফুট বিস্তৃত ও প্রায় ২৫ কুট উচ্চ সোপান শ্রেণী বাহির হইয়াছে। এই স্তুপটিও একটি বৌদ্ধ দেবায়তন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার প্রাচীর গাত্রে টালির উপর মানুম, জীবজন্ত, লতাপাতা প্রভৃতির চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ইহার শিলপ পদ্ধতি দেখিয়া প্রস্থতান্তিকগণ অনুমান করেন যে আনুমানিক ঘর্চ অথবা সপ্তম শতাক্ষীতে গুপ্তযুগে এই মন্দিরটি নিন্দিত হইয়াছিল। এই গ্রামে এখনও বহু সংখ্যক গোপের বাস আছে। নেতা ধোপালীর পাট নামে একটি স্থুপও এখানে দৃষ্ট হয়।

ষহাস্থান হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত চাঁদনীয়া বা চাঁদমুয়া একটি পুরাতন স্থান। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের্বও এই স্থান উত্তর-বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ ঝাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। অনেকে অনুযান করেন যে এই স্থানের প্রাচীন নাম চম্পানগর এবং মনসার ভাসান গানের নামক চাঁদ সদাগর এখানেই বাস করিতেন। এই গ্রামের দুইদিকে গৌরী ও সোনারাই নামে দুইটি নদীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সোনারাই নদীর মধ্যে একটি উচু চিবি ও কিনারা হইতে তথায় যাইবার জন্য একটি সেতুর ভপাবশেষ আছে। জনেকে বলেন যে নদীর মধ্যে পদ্মা বা মনসা দেবীর একটি মন্দির ছিল। চাঁদনীয়া গ্রামের দক্ষিণে কালীদহ সাগর নামক বিল জবস্থিত।

চাঁদনীয়ার পার্শ্বেই করতোয়া কূলে শিবগঞ্জ মুসলমান যুগে একটি সামরিক ঘাঁটি ছিল। ইহা একটি বন্দর। শিবগঞ্জ থানার অন্তগত ইহার নিকটেই করতোয়া কূলে কীচক একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। প্রবাদ মহাভারতের কীচক এই স্থানে বাস করিতেন। ইহার ৬ মাইল উত্তরে রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তগত বিশ্বাট নামক স্থানে বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত।

মহাস্থান হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে শালদহ নামক একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই গ্রামেও বহু উচু চিবি, প্রাচীন ইষ্টক, দগ্ধ মৃতিক্ষা আচ্ছাদিত প্রান্তর ও করেকটি লুপ্তপ্রায় প্রাচীন দীঘি দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে কৌণীনায়ক ভীম এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী প্রামগুলির গোকুল, বৃন্দাবন পাড়া ও মপুরা প্রভৃতি নাম ভ্রমণকারী মাত্রেরই বিসময় উৎপাদন করে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষন্ধী পুণ্ডুরাজ বাস্থদেবের সময় হইতেই যে এই স্থানগুলির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, এইরূপ অনুমান যদি কেহ করেন, তবে তাহা নিতান্ত অসকত নহে বলিয়াই মনে হয়।

মহাস্থানের নিকট করতোয়া তীরে আরোড়া গ্রামে "রসকদম্ব" রচয়িত। কবি বল্লভের জন্মস্থান। তাঁহার গ্রন্থ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। ইহাতে আদি, সূত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম প্রভৃতি রসের অবলম্বনে ২২টি অধ্যায় আছে এবং বৈঞ্চবতন্দ্ব অবলম্বনে ইহা রচিত।

শেরপুর—বগুড়া হইতে শেরপুর দক্ষিণে ১০ মাইল দূর। বগুড়া ও শেরপুরের মধ্যে মোটরবাস যাতায়াত করে। শেরপুর বগুড়া জেলার ছিতীয় শহর এবং একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন স্থান। মুঘল যুগে এই স্থানে একটি প্রত্যন্ত দুর্গ ছিল এবং এই স্থানের নামু ছিল শেরপুর মুরচা। প্রাচীন দুর্গের চিক্ত এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আকবন্ধ-নামা ও আইন-ই-আকবরীতে ইহার উল্লেখ আছে। বাংলার ভুস্বামিগণের বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া মুঘল সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ কিছুকাল শেরপুরে বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার ধ্বংসাবশেঘ এখনও বর্তমান আছে। শেরপুরে খানরা মসজিদ ও বন্দেগী সদর জাহান মসজিদ নামে দুইটি পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। শেঘাক্ত মসজিদ্টি ১৫৭১ খৃষ্টাক্ষে সম্রাট আকবরের রাজ্যকালে নবাব মিজর্জামুরাদ খাঁ কতৃক নিন্মিত। শেরপুর শহরের বাহিরে জীর্গ থেরুয়া মসজিদের শিলালেখাট স্কলর। শেরপুর শহরে ভুর্কান্ শহিদের শিরে-মোকাম ও শহরের বাহিরে ধড় মোকাম নামে দুইটি দ্রগাহ বর্ত্তমান। প্রবাদ রাজা বল্লাল সেনের সহিত্ত যুদ্ধে পীর তুরকান্ সাহেব নিহত হন। যে স্থানময়ে তাঁহার শির ও ধড় পড়িয়াছিল তথায় দুটি দরগাহ স্থাপিত হয়। গাজি মিঞা, হটিলা প্রভৃতি আরও কয়েকটি পীরের আন্তানা এখানে আছে। প্রতি বৎসর জৈষ্ঠ মাসের ছিতীয় রাধিবরে গাজি মিঞার বিবাহোৎসব ধুম ধানের সহিত্ত সম্পন্ন হয়।

শেরপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। নাটোরের বারদুয়ারী কাছারি, নাটোর ক্লাজবংশ কর্ত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হরগৌরী ও অনাদিলিক্স শিবের মন্দির এখানকার প্রধান ফ্রষ্টব্য। শেরপুর একটি বিখ্যাত বাণিজ্যের স্থান। এখানকার কপর্দুল নামে বছমূল্য রেশমী মশারি প্রসিদ্ধ ছিল।

শ্বৈপুরের চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাজবাড়ী মুকুল নামক স্থানে একটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দুট হয়। প্রবাদ, এই স্থানে বল্লাল সেনের একটি বাড়ী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে বল্লাল সেন বৃদ্ধকালে একটি তথাকথিত নীচ জাতীয়া যুবতীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তজজন্য তাঁহার পুত্র যুবরাজ লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইলে তিনি রাজ্য ছাড়িয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে চণ্ডীপুকুর, কাঞ্জী পুকুর প্রভৃতি নামে অভিহিত কয়েকটি প্রাচীন পুকরিণী আছে। পরে এই স্থানে মুকুল নামে কোনও রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইহা একটি নগরী বিশেষ ছিল্ল।

শেরপুর হইতে প্রায় দক্ষিণে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ভবানীপুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শেরপর হইতে রাণীর জাঙ্গাল নামে একটি স্থউচচ পথ ভবানীপুর পর্যান্ত গিয়াছে। সাঁতৈলের রাণী সত্যৰতী ইহা নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাত। শেরপুর একপঞাশৎ শক্তি মহাপীঠের অন্যতম বলিয়া খ্যাত। এই স্থানের পূবর্ষনাম ছিল ভাষতা এবং ইহার পার্ম্ম দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। এখন করতোয়া এই স্থান হইতে প্রায় চার মাইল দুরে সরিয়া গিয়াছে। শাস্ত্র অনুসারে করতোয়া তীরে সতীর তন্ত্র পড়িয়াছিল, দেবীর নাম অপর্ণা, ভৈরব বামন। কথিত আছে, পূর্বের্ব এই মহাপীঠ অরণ্যমধ্যে গুপ্ত অবস্থায় ছিল। মনোহর নামক একজন উদাসীন এই মহাপীঠের আবিষ্ণার করেন। ইহার আবিষ্ণার সম্বন্ধে ও শাঁখারীর নিকট হইতে বালিকা বেশে দেবীর শাখা লওয়া ও পুষ্করিণী হইতে শাখা পরিহিত হস্ত উদ্ভোলন করা এবং কপিলা গাভীর দুগ্ধ দানের কাহিনী প্রচলিত আছে। মনোহর করতোয়া তীরে এক পণ কুটিরের মধ্যে দেবী মত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্ষথিত আছে, জনৈক মুঘল রাজপুরুষ এই দেবীর নিকট মানত করিবার ফলে রাজরোঘ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া দেবীর জন্য একটি স্থলর বুগা মন্দির নির্দ্ধাণ করাইয়া দেন। পরে সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ একটি পশ্চিমন্বার্মী স্থন্দর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তন্যধ্যে দেবী মূত্তিকে স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন যে মুখল রাজপুরুষ নির্দীত মন্দিরে থাকিতেই তাঁহার ইচছা। স্থতরাং নৃতন মন্দির হইতে দেখীপ্রতিমা পুনরার আদি মন্দিরে স্থানান্ডরিত হইলেন। भाज जनुत्रादत এই দেবীর নাম जপর্ণ। ছইলেও সাধারণের নিকট ইনি ভবানী নামে স্থপরিচিতা এবং দেবীর নাম হইতে প্রাচীন ভাৰতার নৰ নাম ভবানীপুর হয়। ভবানীপুর নাটোর রাজবংশের সম্পত্তি। "বিক্রোর রাণী ভবানী দেবীসন্দিরের পার্শে একটি বার্যারী মন্দির নির্মাণ করিয়া তনাধ্যে তবানীপুর নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। ভাঁছার দত্তক পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন। তিনি এখানে এক পঞ্চমুগ্রী আসন নির্ম্মাণ করিয়া যোগ -সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্মুণ্ডী আসন আজিও দেখিতে. পাওয়া যায়। এখানে পাঠাধোয়া নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি ও একটি জলটুন্সির ভগাবশেষ আছে। ভবানী দেবীর মাহাদ্ম্য সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গে বহু অন্তুত কাহিনী প্রষ্কলিত আছে। এখানে প্রত্যহ বছ মণ চাউলের অনুভোগ হয় এবং সমাগত অতিথি অভ্যাগতগণকৈ অনু প্রসাদ প্রদান করা হয়। দেবীর আদেশ অনুসারে দেবীর ভোগে প্রভাহ বোয়াল মাছ দেওয়া হয়। এখালৈ শ্যামা পূজা ও



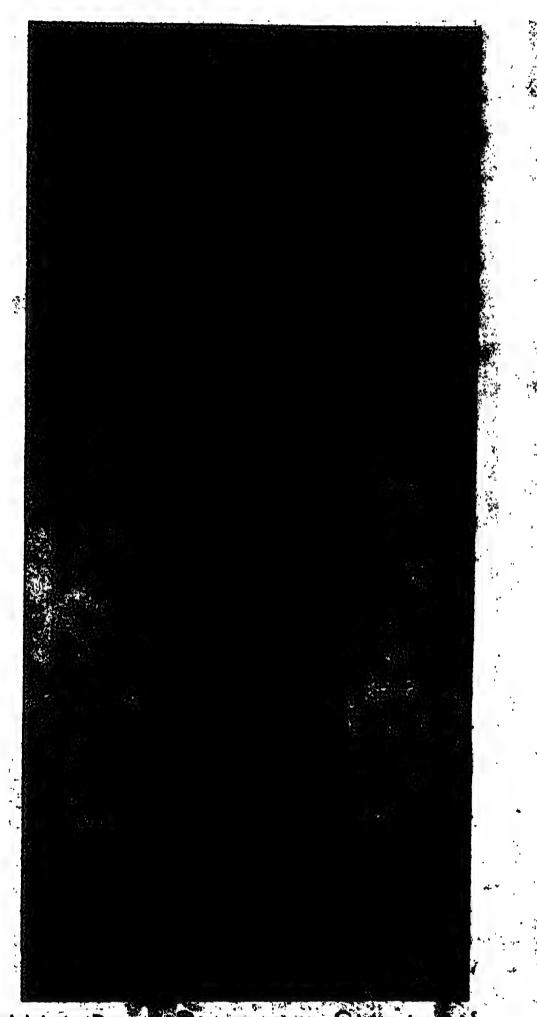

বাণগড় হইতে পানীত প্রস্তমন্তর, নিজালপুর কুঠা ১)



কাতনগরের পুরাতন মন্দির (পৃষ্ঠা ২)

वाःनाग् चग्न



যোগীর ভবন, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১০)



মাগরদীধি, কোচবিহার (পৃষ্টা ২৬)

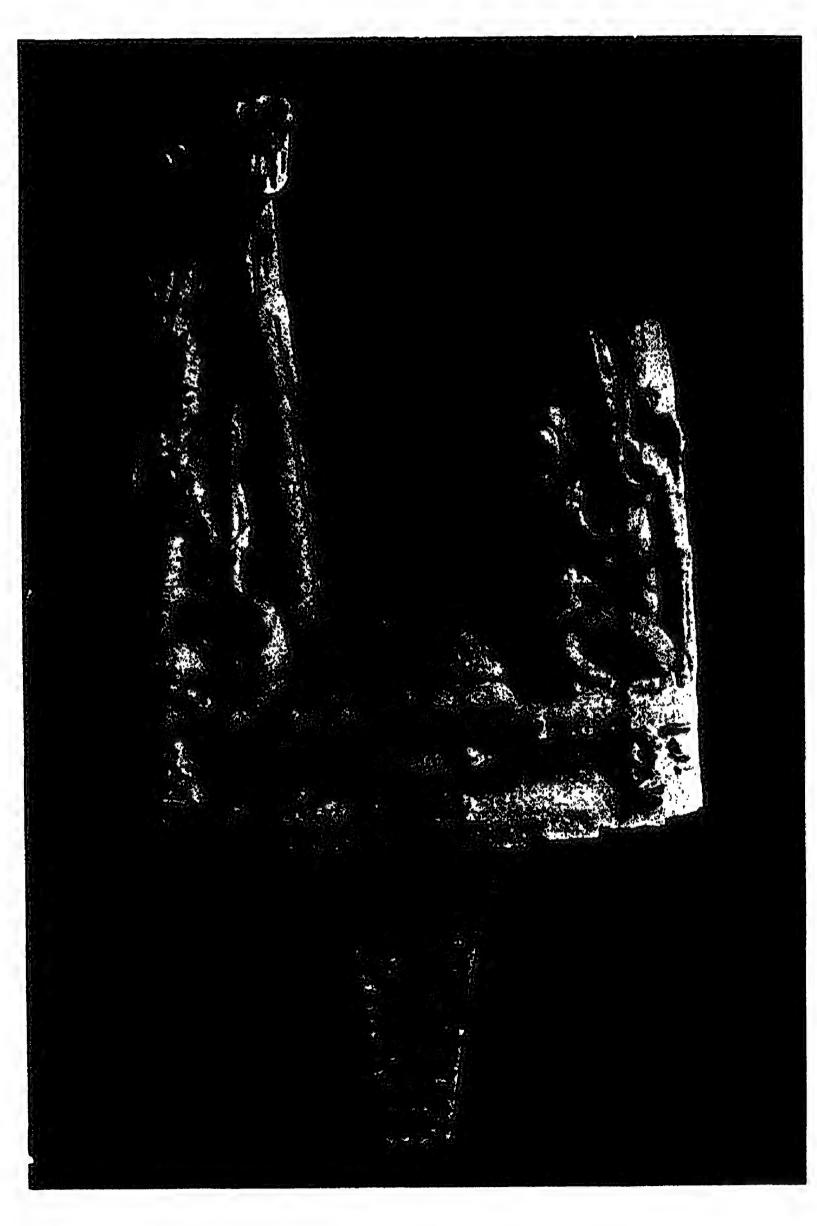

মহাস্থানগড়ে আবিষ্ঠ চণ্ডীমূত্তি (পৃষ্ঠা ১০)

রাম নবমী উপলক্ষে বছ লোকের সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঞ্চলবারে ছোটখাট মেলা হইয়া থাকে। শেরপুর হইতে এই স্থানে যোড়ার গাড়ীতে অথবা পদএজে যাইতে হয়।

শেরপুর হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে কাশীপাড়া গ্রামে একটি অন্তভুজা কন্ধালসার চামুণ্ডা মুতি দৃষ্ট হয়। শায়িত ভৈরবের উপর দেবী পদ্যাসনে উপবিষ্টা। শেরপুর হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে ক্ষিত্রললী গ্রামে একটি চতুর্জুজা মনসা, একটি স্থাসূত্তি ও বৌদ্ধ শ্রীকুতি আছে বিশ্বসপুরের নিকটস্ব জন্মলে চিতা বাদ প্রভৃত্তি দৃষ্ট হয়।

সোনাতলা—কলিকাতা হইতে ২১৬ মাইল। ইহা একটি বড় প্রান্থ । সেইখনের পূবর্বদিকে নিকটেই গড় ফভেপুর নামক একটি প্রাচীন দুগের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট করে। ইহা কামতাপুর রাজনীলাম্বরের দুগ ছিল বলিয়া কথিত। গোড়েশুর হসেন শাহ কর্জ্ক ইলি প্রাজিভ হইলে সম্ভবতঃ গড় ফতেপুর মুসলমান গণের অধিকারে আসে। দিনহাটা সেইশন দ্রষ্টবা।

মহিমাগঞ্জ—কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ২২০ মাইল। স্টেশৰ ছাড়াই নাই বাজালী নদীর উপর রেলের পুল আছে। স্টেশন হইতে নদী পর্যান্ত একটি ঘাট সাইটিং আছে। বাজালী নদীর উপরিভাগ আলাই ও তাহার উপর ঘাষট নামে পরিচিত; ঘাষট এককালে ভিজার একটি প্রধান শাখাছিল।

স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে বর্দ্ধনকোট একটি পুরাতন স্থান; আধানে একবর জনিদারের বাস আছে। গ্রামের নিকটে সর্বর্বজনা ও শ্যামস্থলর নামে দুইটি ভগুপ্রাম্ব রিলির ও কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দির দুটির শিলালেখ হইতে জানা যায় বে ১৬০১ খুটাব্দে বর্ত্তমান জনিদার বংশের পুর্বপুরুষ রাজা ভগবান্ কর্ত্তক এই মন্দির দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়ান্টিল। বর্দ্ধনকোট হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে গোবিল্লগঞ্জ থানা এবং তথা হইতে ছু মাইল পশ্চিমে বিরাট নামক গ্রামে প্রতি বংসর একমাস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে; বিহার হইটে জানীত গবাদি পশু মেলাম্ব বিক্রীত হয়। বগুড়া প্রসক্ষে বিরাটের কথা বলা হইয়াছে।

বোনারপাড়া জংশন—কলিকাতা হইতে ২২৫ মাইল পুর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১১ মাইল দূরবর্তী তিন্তামুখ ঘাটের আগের স্টেশন ফুলছড়ি একটি উল্লেখকোর্য স্টেশন। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। ক্রিকাতা হইতে যে সকল মাল বাহী স্টামার আসামে যায় তাহার অধিকাংশই ফুলছড়িতে ধরে। ফুলছড়ি হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে অবস্থিত বাহাদুরাবাদ পর্যান্ত খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী ও তিন্তামুখ ঘাট হইতে যাত্রী পারাপার করা হয়। ফুলছড়ি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

গাইবাদ্ধা—কলিকাতা হইতে ২৩৭ মাইল দুর। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা ও পাটের ব্যবসায়ের বড় কেন্দ্র। শহরটি ঘাঘট নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রায় সকল দিক্ষেই জলাভূমি দৃষ্ট হয়। গাইবাদ্ধা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পূর্বেব ব্রহ্মপুত্রের নিকটে মনাস নদীর উপর কামারজানি একটি বড় গঞ্জ ও বন্দর।

কাউনিয়া জংশন— সান্তাহার জংশন ও পার্বতীপুর জংশন হইতে যথাক্রমে 🕉 ও ৩৪ মাইল দূর। প্রধান লাইনের পার্ববতীপুর জংশন হইতে একটি মাঝারি মাপের শাখা লাইন আসিয়া এই স্থানে মিশিয়াছে। এই শাখাপথে বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রংপুর ও ভূতছাড়া উল্লেক্ষযোগ্য স্টেশন। কাউনিয়ার উত্তরে ডিস্তা নদী প্রবাহিত।

বদরগঞ্জ—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১০ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৮ মাইল দূরে কৌণীনায়ক ভীমের স্ফৃতি বিজড়িত "ভীমের গড়" নামক দুর্গ প্রাকারের ধ্বংসাক্ষণেঘ বিদ্যমান।
নিকটবর্তী রম্ভমাবাদ নামক গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ "ভীমের জাঙ্গালের" কিয়দংশ দেখিছে পাওয়া যায়।
বদরগঞ্জ একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী মেলা এখানে
বিসিয়া থাকে 🚅

শুনিসপুর—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৬ মাইল দুর। ইহার নিকটবর্তী সদ্যপুঞ্চরিণী একটি পুরাতন গ্রাম। এখানে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়। গ্রামটিতে কয়েক ধর জমিদারের বাস। শ্যামপুর স্টেশনের নিকটবর্তী বাগ্দুয়ার গ্রামে একটি বৌদ্ধসূত্তির ভগ্নাংশ বাগদেবী নামে পুজিতা হইয়া-পাকে।

ক্রিপ্র—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ২৪ ও কলিকাতা হইতে ২৫৭ মাইল দূর। জেলার সদর শহর রংপুর ঘাষট নদীর পুর্বতীরে অবন্ধিত। প্রাচীন কালে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের ও পরে কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাদ, এই স্থানে কামরূপরাজ ভগদন্তের প্রমোদ স্থান ছিল বলিয়াই ইহার রঙ্গপুর নাম হয়। রংপুর শহরের নিকটে পায়রাষ্টাধ নামে একটি পরগণা আছে, উহা রাজা ভগদন্তের কন্যা পায়রামতীর সম্পত্তি ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে আসাম প্রদেশের অন্তর্গ ত শিবসাগরের দক্ষিণে রঙ্গপুর নামে যে স্থান আছে উহাই কামরূপ-রাজ ভগদন্তের প্রমোদ-নগরী ছিল। মুসলমান আমলে স্বংপুর প্রত্যন্তপ্রদেশ বা মুসলমান অধিকৃত বাংলার সীমান্তে অবন্থিত ছিল। বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত যোড়াঘাট শহর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে তথাকার ফৌজদার রংপুরে উঠিয়া আসেন। মুসলমান যুগে রংপুর ফৌজদারি ফক্রব্রুণ্ডি নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইংরেজ অধিকারের প্রথম আমলে রংপুর জেলা বছদিন ধরিয়া অশান্তি ও উপদ্রবের কেন্দ্র ছিল।
শাসন কার্য্যের বিশৃঙধলার জন্য এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইজারাদার দেবীপ্রিছের অত্যাচারের ফলে
("নশীপুর রোড " দুষ্টব্য) অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে উত্তর-বঙ্গের প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া
উঠে এবং ভবানী পাঠক ও মজনু শা নামক দুইজন দলপতির নেভৃত্বে তাহারা নানান্ধানে লুটপাট
চালাইতে থাকে। এই দলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ছিল। প্রথমতঃ রংপুরের কলেন্টরের প্রেরিত
বরকলাজ সৈন্য তাহাদিগকে দমন করিতে সমথ হয় না। পরে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেপ্টেন্যান্ট
ব্রেনানের নেতৃত্বে ইহাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরিত হয়। লেঃ ব্রেনান জনৈক দেশীয়
ব্যক্তির সাহায্যে ভবানী পাঠকের বজরা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে তাহাকে নিহত করেন। লেঃ ব্রেনানের
রিপোর্ট হইতে "দেবী চৌধুরাণী" নামী জনৈকা দস্য নেত্রীর কাহিনীও অবগত হওয়া যায়।
ইনি নৌকায় বাস করিতেন; ইহার অধীনে বছ সৈন্য সামন্ত ছিল এবং ভবানী পাঠকও তাঁহার
দলভুক্ত ছেলেন বিরুদ্ধে কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যসমাট বন্ধিমচক্র "দেবী চৌধুরাণী"
নামক যে অমর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাব্রেরই পরিচিত ক্রি" জলপাইগুডি"

দ্রষ্টব্য। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৭০০ সনন্যাসী ও ফকির একটি দলগঠন করিয়া এই জেলার নানা স্থানে অত্যাচার করিতে অরম্ভ করে। ইহাদের বহু যোড়া, হাতী, উট ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র ছিল। ১৮০ জন সিপাহীকে লইয়া লেঃ ম্যাক্ডোনালড নামক জনৈক সেনা-নায়ক এই দলটিকে ছত্রভক্ষ করিয়া দেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে এই দলের নেতৃগণ প্রায় দেড় হাজার লোক ও গাদা বন্দুক প্রভৃতি লইয়া পুনরায় দৌরাদ্ব্য স্থ্রু করে। ইহাদিগকে দমন করিতে বাংলা সরকারকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। উনবিংশ শতাবদীর প্রথম পাদ পর্যান্ত রংপুর জেলায় এইরূপ উপদ্রব প্রবল ছিল।

রংপুর শহরটি মাহিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ধাপ ও লালবাগ এই চারি অংশে বিভক্ত। মাহিগঞ্জেই नवांवी जामल कोजमाति कांचाति छिन। এই স্থানে भार जानान वांथाति ও সৈয়দ গোরা নামক দুইজন পীরের দুইটি পুরাতন মসজিদ আছে। প্রবাদ, শাহ জালাল বোখারি একটি মৎস্যের পৃষ্ঠে চড়িয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় মাহিগঞ্জ। এখানে প্রায় ১২৫ বৎসরের পুরাতন একটি জগন্নাথ-মন্দির আছে। দেওয়ান রঙ্গলাল নামক রংপর কলেক্টরির জনৈক দেওয়ান ইহার প্রতিষ্ঠাত।। রংপুর শহরের নবাবগঞ্জ পল্লীর মুন্সীপাড়া নামক শ্বানে মৌলানা কেরামত আলি নামক জনৈক সাধু ব্যক্তির কবর আছে। ইনি প্রায় একশত বৎসর পুবের্ব বর্ত্তমান ছিলেন। দূর হইতে লোকে ইহার সমাধি দেখিতে আসে। রংপুরের লালবাগ পল্লী রেল স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। স্টেশনের নিকটে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "কারমাইকেল কলেজ" নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজের প্রাসাদোপম ভবন অবস্থিত। রংপুর জেলায় বহু জমিদারের বাস; সেই জন্য রংপুর শহরে তাজহাট, ডিমলা, কাকিনা, মম্বনা, পীরগঞ্জ, বর্দ্ধনকোট প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদারগণের স্থলর স্থলর বাড়ী আছে। এখানকার জেলাবোর্ডের বাড়ীটিও অতি স্থলর। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন জৈন মন্দির, শিখদিগের দুইটি পুরাতন "সঙ্গত" বা ভজনাগার ও উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ ভবনও রংপুরের দ্রষ্টব্য বস্তু। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য পরিষদে উত্তর-বঙ্গের অনেক পুরাতত্ত সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে। তাজহাট জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা মান্নালাল রায় শিখ ধর্মাবলম্বী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় অপ্তাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রংপুর শহরের মাহিগঞ্জে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি বৃহৎ জমিদারীর মালিক হন। তাঁহার তাজ বা শিরস্ত্রাণ হইতে তাঁহার বাসস্থান তাজহাট নামে পরিচিত হয়। ব্রাহ্রধর্মের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় রংপুর কলেক্টরিতে কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন 🛍 তাঁহার বাসাবাটির একটি ইন্সারা এখনও এখানে বর্ত্তমান আছে। দুর্গা পূজার সময়ে এখানে রান্টমর রথ বাহির হয় এবং একটি মেলা বসিয়া থাকে। রামের রথ বাংলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

শীতকালের দিনে আকাশ পরিষ্ণার থাকিলে রংপুর শহর হইতে হিমালয়ের তুঘারমণ্ডিত শিখর দেখিতে পাওয়া যায়।

রংপুর জেলা তামাকের চাঘের জন্য বিখ্যাত। ভারতের বাহিরেও এই স্থানের তামাকের চাহিদা আছে।

রংপুরের ১০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মহীপুর একটি পুরাতন মুসলমান জমিদার বংশের বাসস্থান। অষ্টাদশ শতাবদীর প্রথম পাদে কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি আরিফ মহম্মদ টোধুরী এই জমিদারীর সৃষ্টি করেন। তাঁহার অন্ত:করণ অতি উচচ ছিল। স্বোপাজ্জিত সম্পত্তির মাত্র ১১০ অংশ নিজের

জন্য রাখিয়া তিনি জ্বশিষ্ট সম্পত্তি বন্ধুবান্ধব দিগকে দান করেন। তাঁহার প্রদত্ত সঞ্চপত্তির এক অংশ হইতে তুমভাণ্ডার জমিদারীর সৃষ্টি হয়। "তুমভাণ্ডার" দ্রষ্টব্য।

রংপুর হইতে দক্ষিণমুখে একটি রাস্তা বাহির হইয়া এই জেলার মিঠাপুকুর, পীরগঞ্জ, পলাশবাড়ী এবং গোবিন্দগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া বগুড়া পর্যান্ত গিয়াছে। ইহার অধিকাঞ্চা কামতাপুর রাজগণ কর্ত্ত নিশ্মিত কামতাপুর হইতে যোড়াঘাট পর্য্যন্ত রাজপথের অংশ। দ্বংপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে এই রাস্তার বড় দরগা নামক স্থানে নবাবী আমলের একটি প্রাচীন মর্মুজিদ্ আছে। এখানে প্রসিদ্ধ সাধু ইসমাইল গাজীর ব্যবহৃত একটি গদা রক্ষিত আছে। রংপুর হইতে প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণে পীরগঞ্জ থানা। থানার ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাঁটাছুয়ার গ্রামে গাজী ইসমাইলের মন্তক সমাহিত আছে। ইহাও মুসলমান দিগের একটি পবিত্র স্থাৰ। ইসমাইল গাজীর সম্বন্ধে জানা যায় যে আরব দেশ তাঁহার জন্মভূমি। ভারতবর্ষে ভাগ্যাম্মেঘণ করিতে আসিয়া তিনি সম্রাট বারবাক শাহের সময়ে গৌড় রাজ্যের সেনা বিভাগে প্রবিষ্ট হন। গৌড় বিজয়ী প্রসিদ্ধ মহম্মদ–বিন-বখতিয়ার খিলজি আসাম বিজয়ে বিফল হওয়ার পর সম্রাটের আদেশে ইসমাইল গাজী কামরূপ রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া সমাটের করদ রাজা রূপে পরিণত করেন। কথিত আছে, যোড়াষাটের হিন্দুরাজা তাঁহার প্রতিপত্তি দেখিয়া ঈর্ঘান্থিত হইয়া সমাট্-দরবারে তাঁহার নামে সমাটের বিরুদ্ধে কামরূপ রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহাতে ক্রন্ধ হইয়া সমাট ইসমাইলের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দেন। প্রবাদ, যে ইসমাইলের ছিনু মন্তক কাঁটাদুয়ারে এবং মুগুহীন দেহ ছগলী জেলার অন্তগত জাহানাবাদে (বর্ত্তমান আরামবাগ) গিয়া পড়ে। এই অন্তুত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া লোকে ইসমাইলকে পীর জ্ঞানে তাঁহার দেহ ও মন্তকের সমাধিস্থলকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করে। কাঁটাদুয়ারের মসজিদের সংলগু বহু পীরোত্তর জমি আছে।

পীরগঞ্জ শানা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে চাত্রা গ্রামে কামতাপুর রাজ নীলাম্বরের একটি বিস্তৃত দুগের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পীরগঞ্জ ও চাত্রার মধ্যে বড়বিল নামে ৩ বর্গ মাইল ব্যাপী একটি বিল দৃষ্ট হয়; ইহার দক্ষিণেও রাজা নীলাম্বরের গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রংপুর হইতে ১৭ মাইল দক্ষিণে উপরিউজ পুরাতন রাজপথের কিছু পশ্চিমে, বড় দরগাহের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে উদয়পুরে রাজা গোপীচন্দ্রের পুত্র ভবচন্দ্র বা উদয়চন্দ্রের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। ভবচন্দ্র বা হবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর অঙ্কুত বৃদ্ধি ও বিচার পদ্ধতির বহু কাহিনী আজিও জনসমাজে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্র নাথ তাঁহার হিংটিং ছট্ কবিতা এইরূপে আরম্ভ করিয়াছেন;—

স্বপু দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।

ভূতছাড়া—পাবর্বতীপুর জংখন হইতে ৩০ মাইল দূর। রংপুর জেলায় তামাকের ব্যবসায়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র; স্থদূর বর্দ্ধা হইতে মগ ব্যবসায়ীরা প্রতি বৎসর তামাক কিনিবার জন্য এখানে আসিয়া থাকেন।

তিস্তা জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৩৮ মাইল দুরা। কাউনিয়া জংশন ও এই স্টেশনের মধ্যে তিন্তা নদীর উপর একটি রেলওয়ে সেতু আছে। তিন্তার সংস্কৃত নাম ত্রিস্রোতা। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে যে একবার পাবর্বতী এক দানবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিবার সময়ে শিবভক্ত এই দানব শিবের নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল প্রার্থনা করেন। শিবের বরে পাবর্বতীর বক্ষ হইতে তিনটি ধারায় এই নদী বাহির হইয়া আসে। বেশী দিনের কথা নয় তিন্তা দক্ষিণে বহিয়া আত্রাই ও করতোয়ার খাতে পদ্মায় গিয়া পড়িত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যার সময়ে তিন্তা পুরাতন খাত ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বের্ব বন্তমান খাত কাটিয়া ব্রম্পুত্রে যাইয়া মিলিত হয়। তিন্তা জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্তী কুড়িগ্রাম পর্যান্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে তিন্তা জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্তী কুড়িগ্রাম পর্যান্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে তিন্তা জংশন হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহেরদাবড়ি-হাট স্টেশনের নিকটে বহুকাল হইতে প্রতি বৎসর মাঘ ফান্তন মাসে ''সিল্টুরমতীর মেলা '' নামে প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হইয়া থাকে। রংপুর জেলার স্কপ্রসিদ্ধ মাণিক চক্র ও গোপীচক্রের গানের ময়নামতী ও সিন্দুরমতীর কথা ইহা সমরণ করাইয়া দেয়; সম্ভবতঃ এই সিন্দুরমতী গ্রাম্য গীতিতে স্থান পাইয়াছেন এবং তাঁহার নামেই মেলাটি চলিয়া আসিতেছে।

কুড়িগ্রাম—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা।
শহরটি ধরলা নদীর তীরে অবস্থিত ও পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। এই স্থান হইতে
১০ মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব গিয়া ধরলা ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। কথিত আছে, প্রাচীন কোচরাজ্য
মুসলমানগণ কর্ত্ব বিজিত হইলে উক্ত রাজ্যের কুচওয়ারা অঞ্চলের কুড়িটি মেচ পরিবার এই
স্থানে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া ইহার নাম হয় কুড়িগ্রাম। এই মেচগণ এখন সম্পূর্ণরূপে
বাংলার হিন্দু সমাজের কুরী নামক জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। কুড়িগ্রাম একটি স্বাস্থ্যকর
স্থান। ধরলা নদীর ভাঙনের জন্য শহরটির মধ্যে মধ্যে বিশেষ ক্ষতি হয়।

কুড়িগ্রাম হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে উত্তর-বঙ্গের স্থবিখ্যাত বাহিরবন্দ পরগণার প্রধান স্থান স্থান তিলিপুর যাইতে হয়। বাহিরবন্দ পরগণার জমিদারী পূর্বের কোচরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে রাজা পরীক্ষিতের সময়ে ইহা মুঘলগণ কর্ত্ত্ ক বিজিত হয়। এখন ইহা কাশীম-বাজারের মহারাজার সম্পত্তি হইয়াছে।

উলিপুরের ৫ মাইল পশ্চিমে ওয়াড়ি নামক স্থানে কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা গোপীচন্দ্র রাজার একটি বাটির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। প্রধান ক্লাইনের ডোমার স্টেশন দ্রষ্টরা। রংপুর জেলার "গোপীচন্দ্রের গান" নামক লৌকিক গাখা-সাহিক্তাের নায়ক রাজা গোপী চন্দ্র বা গোপীচাঁদ কাহারও কাহারও মতে ১০০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজন্ব করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চতুর্দ্রশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। গোপীচাঁদ ঢাকা জেলার অন্তর্গ ত সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের অদুনা ও পদুনা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জননী রাণী ময়নামতী হাড়িসিদ্ধা নামক এক সিদ্ধপুরুষের শিষ্যা ও ষাদুবিদ্যায় পারদশিনীছিলেন বলিয়া তাঁহার চরিত্র সন্থন্ধে নানারূপ দুর্নাম রটে। পত্মীন্ধরের পরামর্শে গোপীচাঁদ শ্বীয় জননীকে উত্তপ্ত তৈলকটাহে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন। পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হন ও স্বয়ং হাড়িসিদ্ধার শিষ্যন্ধ গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। বাংলার বাউলগণ গোপীযান্ত্র নামক যে বাদ্য যন্তের সহিত গান করেন, উহা রাজা গোপীচাঁদের সময়ে প্রশান প্রবিত্তিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আহে। গোপীচন্দ্রের গান রংপুর জেলার সবর্বত্র গীত হয় এবং ভারতবর্ধের নানান্ধানে ইহা অল্পবিত্তর পরিবৃত্তিত হইয়া বিল্কান্ত লাভ করিয়াছে।

উলিপুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের ব্রহ্মপুত্র কূলে চিলমারী একটি পুরাতন প্রাদ্ধি ও বাণিজ্য কেন্দ্র। চিলমারীর অপর পারে ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে কূলে গারে। পাহাড়ের পাদদেশে কুড়িশ্রাম মহকুমার কিয়দংশ অবস্থিত; তথায় রৌমারী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর।

লালমণিরহাট জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা **মং**পুর জেলার অন্তর্গত একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্ত রেলের কল্যাণে এখন প্রায় শহরে পরিপত হইয়াছে। এখানে একটি বড় রেলওয়ে উপনিবেশ আছে।

ইহা বাংলা-দুয়ার (বেঞ্চল-ডুয়ার্স) রেলপথের সহিত একটি জ্বংশন স্টেশন। এখান হইতে আরম্ভ হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথ ১৩৩ মাইল দূরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত তোর্সা নদীর ধারে মাদারীহাট পর্যান্ত গিয়াছে। তোর্সা তিব্বতে উঠিয়া ভুটানের মধ্য দিয়া আসিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশ করে। মাদারীহাট হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ফালাকাটা পাট, তামাক ও সরিঘার বড় গঞ্জ। শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। এই স্থানে আগে আলিপুর দুয়ার মহকুমার সদর ছিল। বাংলা-দুয়ার রেলপথের উভয় পাশ্বে বহু চা-বাগান আছে। এই রেলপথে লালমণিরহাট হইতে যথাক্রমে ১৪ ও ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী কাকিনা ও তুঘভাণ্ডার দুইটি পুরাতন জমিদার বংশের বাসস্থান। কাকিনা প্রাচীন কোচরাজ্যের ছয়টি বিভাগের অন্যতম বিভাগ ছিল। এখানকার রাজবংশ দান ও বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ। কাকিনার রাজবাড়ীটি দেখিতে অতি স্থন্দর। তুঘভাণ্ডার জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সীতারাম রায় চৌধুরী। তিনি স্বীয় স্ত্রহুৎ আরিফ মহম্মদ চৌধুরীর নিকট হইতে তাঁহার সম্পত্তির পাচ আনা অংশ প্রাপ্ত হইয়া এই জমিদারীর পত্তন করেন (রংপুর দ্রষ্টব্য)। তুঘভাণ্ডার এ অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। লালমণিরহাট হইতে ৪৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটগ্রাম স্টেশনও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। পাটগ্রাম হইতে-৮ মাইল পশ্চিমে তিন্তার পূবর্ব কূলে মেখলিগঞ্জ কোচবিহার রাজ্যের একটি উপবিভাগ ও গঞ্জ। পুবের্ব এখানে পাটের একপ্রকার স্থলর রঙ্গীন গালিচা প্রস্তুত হইত; ইহাকে মেখলি বলিত।

বাংলা-দুয়ার রেলপথের সদর দপ্তর লালমণিরহাট হইতে ৬৯ মাইল দূরবর্জী দোমোহানি নামক স্থানে অবন্ধিত। এই স্থান হইতে একটি ছোট শাখা লাইন ৬ মাইল দূরবর্জী জলপাইগুড়ি শহরের বিপরীত দিকে তিন্তা নদীর পূর্ব তীরস্থ বার্নেসঘাট পর্যান্ত গিয়াছে। দোমোহানি হইতে ৪ মাইল পূর্ববিদিকে ময়নাগুড়ি দুয়ার অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ময়নাগুড়ি রোডে একটি সেটশনও আছে। ময়নাগুড়ি হইতে জলপেশ মন্দির ৪ মাইল দন্দিণ-পূর্বের ; (জলপাইগুড়ি দ্রেইব্য)। দোমোহানির পরবর্জী স্টেশন লাটাগুড়ি জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৬ মাইল দূরে রামশাই হাট পর্যান্ত গিয়াছে। রামশাইহাট জলঢাকা নদীর তীরে অরণ্যের মধ্যে অবন্ধিত। ব্যান্থাদি শিকারের জন্য অনেকে এখানে আসিয়া থাকেন। জলঢাকা ভুটান ছইতে উঠিয়া দাজিলিং জেলার সীমান্ত দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় চুকিয়াছে; তথা হইতে কোচিব্রিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়া রংপুর জেলায় তোরসা নদীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়া জ্বলা নামে পরিচিত হইয়াছে। লালমঞ্জিছাট হইতে ৯০ মাইল দূরবর্জী মাল জংশন এই রেলপজের একটি উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা জ্বলিট বিব্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বাহির ছইয়া ১১ মাইল

পশ্চিমে দাব্দিলিং জেলার সীমান্তের নিকট বাগরাকোট পর্যন্ত গিয়াছে। মাল জংশনের পরবর্ত্তী স্টেশন চালসা আর একটি জংশন। এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে দাব্দিলিং জেলার সীমান্তের নিকট মেটেলি পর্যান্ত একটি শাখা লাইন আছে।

ভুমার্স বা দুমার কথাটি ভুটিয়া ভাষার শব্দ, ইহার অর্থ পবর্বতের পাদদেশস্থ সমতল ভূমি। বেঞ্চল-ভুমার্স রেলপথের ভোটমারি, ভোটপট্ট, লাটাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি প্রভৃতি স্টেশন ভোট জাতির স্মৃতি বহন করিতেছে। পূবের্ব এই অঞ্চল ভুটিয়াগণের অধিকারভুক্ত ছিল। আসাম বিজয়ের পর এই অঞ্চল ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভুটিয়ারা যাহাতে কোনরূপ দৌরাশ্ব্য না করে তক্জন্য ইংরেজ সরকার হইতে ভুটানের রাজাকে বার্মিক কিছ অর্থ দেওয়া হইত। কিছ উনবিংশ শতাবদীর মধ্যভাগে ভুটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল দিয়া বাংলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যথেচছ অত্যাচার করিতে স্তরু করায় বাংলা সরকার ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে য়্যাশলি ইডেন সাহেবকে দূতরূপে ভুটান রাজসভায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ভুটিয়াগণ কর্ত্বক অপমানিত হইলে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে বুখমতঃ ইংরেজগণ তত স্থবিধা করিতে পারেন নাই; পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়াগণের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়া ভাহাদিগকে পরাস্ত ও বশীভূত করা হয়। দুয়ার অঞ্চল পূবের্ব সাধারণ বিধি বহির্ভুত একটি স্বতম্ব অঞ্চল রূপে একজন ডেপুটি কমিশনারের হারা শাসিত হইত; পরে ইহাকে জলপাইগুড়ি জেলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই অঞ্চল পূবের্ব জঙ্গলময় ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। ভোটযুদ্ধে প্রেরিত বহু ইংরেজ সৈনিক ম্যালেরিয়া জ্বের আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। এখন এই অঞ্চল চা-উৎপাদনের একটি প্রখান কেন্দ্ররূপে পরিণত হওয়ায়, ইহার জঙ্গল একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয় এবং স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মোগলহাট—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ধরলা নদীর পশ্চিম কূলে ইহা একটি বিখ্যাত পাটের কারবারের স্থান। মুঘল বা মোগলগণ যখন আসাম অভিযানে গমন করেন, তখন এই স্থানে তাঁহারা একটি বাজার বসাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা মোগলহাট নামে পরিচিত। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সময় এই স্থানে ইংরেজ সৈন্যগণের সহিত বিদ্রোহীদিগের কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল।

গিতসদহ জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ধরলা নদীর পূবর্ব তীরে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে একটি শাখা লাইদ কোচবিহার রাজ্যের ভিতর দিয়া জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত দুয়ার অঞ্চলের দলসিংপাড়া ও জয়ন্তী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দিনহাটা—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৬০ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার রাজ্যের অন্তগত একটি বড় স্টেশন ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এই স্থান হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে ধরলা নদীর তীরে গোসানীমারি গ্রামে প্রাচীন কামতা রাজ্যের রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রাসাদ ও গড়ের মূণায় প্রাকারের কিছু কিছু জংশ ও দুইটি তগু মন্দির এখনও বর্জমান। ধ্বংসাবশেষটি এখনও রাজপাট নামে পরিচিত। কামতারাজ্য মহাভারতোক্ত প্রাগ্ জ্যোতিষপুর বা কামরূপেরই জংশ বিশেষ ছিল। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থে যথা, কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতক্তে কামরূপের চতুঃসীমা এইভাবে নিন্দিষ্ট আছে: উত্তরে কাঞ্চনাদ্রি বা কাঞ্চনজঙ্বা, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পুবের্ব দিক্তর-বাসিনী বা দিক্ষু নদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সক্ষম। এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের আকার একটি ত্রিভুজ্বের নাায় এবং ইহা রম্বপীঠ, কামপীঠ, স্বাপীঠ ও শৌষার পীঠ এই চারি জংশে

विज्ञ । इंदात भाष्ट्रमाः म वा स्थामात भीठ ঐতিহাসিক্युर्ग कामजा नात्म विभाज स्हैग्राहिन मूजनमान ঐতিহাजिकशं व्यत्नक मान कामजूष ও कामजा भैक्ष जुन्गार्थकार्थक किमार्ट व्यवहाज করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চদশ শতাবদীর প্রথম পাদে খ্যেনবংশীয় নীলধুজ স্থামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতাদেবী ভাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। দেবীর নামানুসারে তিনি রাজ্যের নাম কামতারাজ্য এবং রাজধানীর নাম কামতাপুর রাখেন। সাধায়ণ লোকে এই দেবীকে গোস্বামিনী সবর্বাধিশুরী বা গোসানী নামে অভিহিত করিত। এই জন্য পরবর্ত্তীকালে কামতাপুর গোসানীমারি নামে পরিচিত হয়। নীলধুজের পর যথাক্রমে চক্রধুজ ও নীলাম্বর কামতারাজ্যের অধীশুর হন। নীলাম্বর অতি শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি আঁছবলে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ স্থান ও আধুনিক রংপুর জেলার প্রায় সমগ্র অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের জন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ঘোড়াঘাট পয্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহি:শত্রুর আক্রমণ হ**ই**তে রাজ্যরক্ষার জন্য নীলাম্বর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুগ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কামতাপুর স্থইতে ষোড়াঘাট পর্যান্ত যে প্রাচীন রাজপথ আছে উহার পার্শ্বে যোড়াঘাটের অদূরে নীলাম্বরের দুর্গের ভগাবশেষ দৃষ্ট নীলাম্বরের রাজ্যকালেই কামতা রাজ্যের পতন ঘটে। কথিত আছে, সম্ভ্রী শচীপাত্রের পুত্র কোনও বিশেষ গহিত কর্মের জন্য রাজা নীলাম্বর কর্ত্তু ক নিহত হন এবং তাঁহার মৃত দেহ রন্ধন করিয়া তাঁহার পিতা শচীপাত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান হয়। ইহা জানিতে পারিয়া মর্সাহত শচীপাত্র নীলাম্বরের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গৌড়েশুর হুসেন শাহকে কামভাপুর আক্রমণের জন্য প্ররোচিত করেন। বহু বৎসর ধরিয়া কামতাপুর অবোরোধ করিয়া হুসেন শাহ ইহার দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি রাজা নীলাম্বরের নিকট দূত মারা প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার বেগমগণ কামতাপুরের মহারাণীর সহিত দেখা করিতে চাহেন, স্থতরাং বেগমগণের শিবিকাগুলি যেন দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র পায়। নীলাম্বর অসন্দিগ্ধচিত্তে ইহাতে সম্মতি দিলে ছসেন শাহ অস্ত্রশক্তে স্থাজ্জিত বহু সৈনিককে শিবিকায় আবৃত করিয়া দুর্গমধ্যে প্রেরণ করেন। তাহারা অকস্মাৎ শিবিকা হইতে বাহির হইয়া অন্তঃপুর রক্ষিগণকে আক্রমণ করে ও নিরস্ত্র নীলাম্বরকে বন্দী করিয়া ছসেন শাহের নিকট আনয়ন করে। কথিত আছে, যে ছসেন শাহ নীলাম্বরকে একখানি লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ क्रिया গৌড़ অভিমুখে প্রেরণ ক্রেন, কিন্তু পথিমধ্যে নীলাম্বর কোনরূপে পলায়ন ক্রিবার স্থযোগ পান এবং অরণ্য মধ্যে আন্বগোপন করেন, ইহার পর আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। রাজধানী কামতাপুর বহু প্রাচীরের মারা স্করক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ছিল। ধরলা নদীর ভাঙ্গনে ইহার অনেকস্থান বর্ত্ত সানে লুপ্ত হইয়া গেলেও যাহা বিদ্যমান আছে তাহা হইতেই নগরীটির বিশালতার কতকটা ধারণা করিতে পারা যায়। বুধানান হ্যামিলটন ১৮০৯ খুষ্টাব্দে ইহার পরিধি ১৯ মাইল দেখিয়াছিলেন। পূবের্ব এই স্থান অত্যন্ত জঙ্গলময় ছিল, কিন্তু এখন ইহার চারিদিকে চাঘ আবাদ হওয়ায় এখানে যাইবার আর কোন অস্ক্রবিধা নাই। মহারাজা দীলধুজের প্রতিষ্ঠিত কামদা বা গোসানী দেবী প্রাচীন দুর্গমধ্যে এখনও নিত্যপূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে দিনহাটা স্টেশন হইতে গোসানামারি পর্যান্ত গোযান পাওয়া যায়।

কোচবিহার—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৭৪ মাইল দূর। ইহা কোচবিহার নামক করদ-রাজ্যের রাজধানী। বাংলাদেশে দুইটি মাত্র করদ রাজ্য আছে, একটি কোচ বিহার, অপরটি ত্রিপুরা। কোচ বিহার রাজ্যের পরিমাণ ফল ১,৩১৮ বগ মাইল। ব্রিটিশ স্ক্রীয়াজ্যে কোচ বিহারের মহারাজা ১৩ টি তোপের সন্মানের অধিকারী। কোচবিহারের সহিত বাংলা সরকারের কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ নাই, ইহা ভারত সামাজ্যের প্রাচ্য রাজ্যকুহের অন্তর্গত। শাসনকার্য্যের স্থবিধার জন্য সমগ্র রাজ্য কোচবিহার সদর, মাথাভাঙ্গা, মেথলিগঞ্জ ও তুকান গঞ্জ এই চারি উপবিভাগে বিভক্ত। ইংরেজ শাসিত প্রদেশের ন্যায় এই রাজ্যেও হাইকোর্ট, নিম্ন আদালত, জেলখানা এবং স্বতম্ব পুলিস, জজ, ম্যাজিসেট্টে প্রভৃতি আছে। তন্ত্রগ্রন্থে কোচবিহারের নাম ''কোচবধূপুর'' রূপে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে, এই অঞ্চল শিবের অতি প্রিয় বিহারক্ষেত্র বলিয়া ইহার নাম ''কোচ-বিহার'' হইয়াছে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সন্ধি স্রুত্রে আবদ্ধ হয়, তৎপূবের্ব ইহা সম্পূণ স্বাধীন রাজ্য ছিল। পূবর্বকালে কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ-খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কামতারাজ্যের শেষ রাজা নীলাম্বরের পতনের পর ("দিনহাটা " দ্রষ্টব্য) কোচনেতা বিশু বা বিশ্বসিংহ ক্ষদ্র ক্ষুদ্র পাবর্বত্য জাতিগুলিকে সজ্ঞবদ্ধ করিয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের বিজিত অঞ্চলের কতকাংশ অধিকার করিয়া আনুমানিক ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কোচজাতি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির একটি শাখা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বসিংহের সময়ে কোচরাজ্য পূবের্ব কামরূপ জেলার বড়নদী ও পশ্চিমে করতোয়া নদী পর্যান্ত বিন্তৃত ছিল। কথিত আছে, বিশ্বসিংহ কামাখ্যার স্থপ্রসিদ্ধ কামপীঠের আবিষ্কার করেন। "পাণ্ডু" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মল্লদেব বা নরনারায়ণ রাজা হন। মল্লদেবের কনিষ্ঠ প্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায় কোচ বাহিনীর रमनाপতি ছिলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে অতি অল্পই ছিল। তিনি বাছবলে আহোম, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জয় করিয়া কোচ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভৃত করেন। এই সময়ে তাঁহার অপর ভ্রাতা কমলা ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়া যে সামরিক রাজপথ নির্ম্মাণ করেন তাহা এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় ও গোহাঁই কমলা আলি নামে পরিচিত। কামাখ্যা দেবীর বর্জমান মন্দিরটি শুক্লধ্বজের চেষ্টায় নির্মিত হয়। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের স্থলতানের সহিত কোচ সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ ঘটে এবং সেই যুদ্ধে মহাবীর চিলারায় পরাজিত ও বন্দী হন 🕒 নরনারায়ণ তখন সম্রাট আকবরের সহিত যোগ দিয়া গোড় রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচরাজ্য শুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। সকোশ নদীর পশ্চিম দিকের অংশ অথাৎ বর্ত্তমান কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিয়দংশ নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের ভাগে পড়ে, এবং সঞ্চোশ নদীর পূর্বতীর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় তীরস্ব ভূভাগ চিলারায়ের পুত্র রমুদেবের অধিকার ভুক্ত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই দুই রাজ্যকে যথাক্রমে "কোচবিহার "ও "কোচহাজো " নামে অভিহিত করিয়াছেন। কোচবিহার রাজ্যের অধিকারী লক্ষ্মীনামায়ণ মুঘলদিগের সহিত যোগ দেন এবং দিল্লীর সমাটের করদ রাজা রূপে পরিণত হন। কোচহাজো রাজ্যের রাজধানী বড়পেটার অনতিদূরবর্তী বড়নগর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। আহোমগণ কোচহাজো রাজ্যের কিছু কিছু জয় করিয়াছিলেন। রহুদেবের পুত্র পরীক্ষিতের সময়ে কোচবিহার ও কোচহাজো রাজ্যহয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই স্থযোগে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে মুঘলগণ কোচহাজো রাজ্য অধিকার করিয়া নিজেদের খাস্ শাসনাধীনে আনেন। পরে পরীক্ষিভের বংশধরগণ কয়েকটি জমিদারী লাভ করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানি গ্রামে বসবাস করেন। "বিজ্ঞানি" দ্রষ্টব্য।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়ারা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করিলে কোচবিহাররাজ্ব ওয়ারেন-হেষ্টিংসের সাহায্য গ্রহণ করেন; ভুটিয়ারা বিতাড়িত হন এবং লাসার লামার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিধে কোচবিহার রাজ্য ও ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে সদ্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

কোচবিহার শহর তোরসা নদীর তীরে অবস্থিত। পূবর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শির্মিত বলিয়া কোচবিহার শহরটি দেখিতে অতি স্কুলর। তরুবীথিযুক্ত সরল ও প্রশন্ত রাজপথ, রাজপথের পার্শ্ব শ্যামল তৃণাচছাদিত ভূখও, প্রমোদ-উদ্যান, স্বচছ সলিল পূণ দীঘি-সরোবর ও আম, কাঁঠাল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষের শ্রেণী শহরটিকে একটি স্কুলর কুঞ্জবনে পরিণত করিয়াছে। বাংলা দেশে এরূপ স্কুলর শহর নাই বলিলেও চলে। এখানকার বছ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গুদ্বাগার, রাণীর বাগান নামক উদ্যান, ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ-ভবন, মেয়েদের উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, সাগর দীঘি ও মদনমোহনের মন্দির উল্লেখ যোগ্য। মদনমোহনের রাস্যাত্রা উপলক্ষে মহা সমারোহ ও নানা স্থান হইতে বছ যাত্রীর সমাগম হয়। এ সময়ে এখানকার প্রসিদ্ধ রাসের পুতুল দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্যাত্রা মেলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বন্ধূপ কিছু কিছু দ্ব্যাদি পাওয়া যায়। কোচবিহার শহরে রাজ-অতিথিশালা, হোটেল ও ডাকবাংলা প্রভৃতি থাকায় স্বমণকারীর পক্ষে এখানে থাকিবার কোনই অস্ক্রিথা নাই।

কোচবিহার হইতে ১১ মাইল পূবর্বদিকে রায়ঢাক নদীর কূলে অবস্থিত এই রাজ্যের উপবিভাগ তুফানগঞ্জ অবস্থিত। জলঢাকা নদীর তীরে মাথাভাঙ্গা উপবিভাগটি কোচবিহার হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে এবং বাংলা-দুয়ার রেলপথের পাটগ্রাম স্টেশন হইতে ১২ মাইল পূবর্বদিকে।

বাণেশ্বর-পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এই স্থানটি কোচবিহার রাজধানীর উপকর্নেঠ অবস্থিত। এখানে বাণেশ্বর নামক এক অতি প্রাচীন শিবের মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, যে এই স্থান তম্বোক্ত অন্যতম শৈবপীঠ। স্টেশনের অতি নিকটে একটি দীঘির পাড়ে তবুকুঞ্জের মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা প্রায় ৫০ ফুট উচচ এবং আনুমানিক আড়াইশত বৎসর পূবের্ব নিশ্বিত। ইহা কোচবিহারের মহারাজার সম্পত্তি। শিবরাত্রির সময়ে এখানে খুব বড় মেলা হয়।

আলিপুর ত্য়ার—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার একটি মহকুমা। শহরটি কালজানি নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। কর্ণেল হেদায়েৎ আলি বাঁ নামক একজন বীরপুরুষ ভুটান যুদ্ধে ইংরেজপক্ষে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের আলিপুর নাম হইয়াছে। ভুটানগণের নিকট হইতে এই স্থান বিজিত হইবার পর কর্ণেল হেদায়েৎ আলি ইহার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আনিপুর দুয়ার হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূবের্ব মহাকালগুড়ির চারিদিকে রায়ঢাক ও গদাধর নদীর মধ্যে প্রায় ৭০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া চাচর্চ মিশনারি সোসার্যেটির তথাবধানে প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টান সাঁওতালগণের একটি বসতি আছে; ইহার ১০টি গ্রাম হইতে নিবর্বাচিত ১০ জন প্রধান ও ধর্মবাজকের সভাপতিম্বে একটি মন্ত্রণা–সভা আছে। মহাকালগুড়িছে ডাক বাংলা গির্জা প্রভৃতি আছে এবং তথায় যাইবার জন্য স্টেশন হইতে মোটর বাস চলে। মহাকালগুড়ির পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজাভাতখাওয়া জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। ইহা দুয়ার অঞ্চলের বকসা নামক সংরক্ষিত বন বিভাগের অন্তর্গত অরণ্যজাত শাল, শিশু, খয়ের প্রভৃতি কার্চ চালানের প্রধান কেন্দ্র। এখানে বক্সা বন বিভাগের দপ্তর অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া এই অজুত নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, পূবের্ব কোচ রাজ ও ভুটিয়া রাজের মধ্যে ভীঘণ যুদ্ধের পর যখন শান্তি স্থাপিত হয় তখন এই স্থানে সন্ধি ও শান্তি স্থাপন কালে কোচরাজের নিমন্ত্রণে ভুটিয়ারাজ আহারাদি করিয়াছিলেন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন গভীর জঞ্চল ভেদ করিয়া ৯ মাইল উত্তরে জয়ন্তী পর্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে বক্সা রোড ও জয়ন্তী এই দুইটি স্টেশন আছে। অপর একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী দলসিংপাড়া পর্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত শাখায় গারোপাড়া, কালচিনি, হ্যামিলটনগঞ্জ, হাসিমারা ও দলসিংপাড়া এই কয়টি স্টেশন ও উহাদের আশে পাশে বহু চা-বাগান আছে। কালচিনির চায়ের বাজারে নাম আছে। হাসিমারায় স্থমিষ্ট আনারস পাওয়া যায়; হাসিমারা স্টেশন হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে তোর্সা নদী পার হইয়া বাংলা-দুয়ার রেলপথের মাদারীহাট স্টেশন অবস্থিত। হ্যামিলট্ন্গঞ্জের কাঠের কারবার প্রসিদ্ধ। দলসিংপাড়ার স্থমিষ্ট কমলা লেবুর খ্যাতি আছে।

বকসা রোড—পাবর্বতীপুর জংসন হইতে বক্সা রোডের দূরত্ব ১০২ মাইল। অরণ্য মধ্যস্থ এই স্টেশন হইতে ভুটান সীমান্তের নিকট অবস্থিত বক্সা ছাউনী বা সেনা নিবাসে যাইতে হয়। স্টেশন হইতে বক্সা প্রায় ৫ মাইল উত্তরে। প্রথম তিন মাইল পথ জন্ধলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহার পর সাঁতরাবাড়ী নামক স্থান হইতে পাহাড়ী পথ স্কুরু হইয়াছে। রেল স্টেশন হইতে বক্সা পর্যান্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে। মোটর কার বা একাশ যোগে যাওয়া যায়। বক্সার সেনা নিবাস ভুটান পাহাড়ের সানুদেশে প্রায় ১৮০০ ফুট উচেচ অবস্থিত। ইহার নিকটবর্ত্তী উচ্চত্তম পর্ববতশৃক্ষ ছোট সিঞ্জুলা প্রায় ২৪৫৭ ফুট উচচ। বক্সার পাবর্বত্যপথ দিয়া ভূটান তিবৰত ও মধ্য-এসিয়ায় যাওয়া যায়। ভুটিয়ারা যাহাতে বাংলার সমতল ভূমিতে আসিয়া অত্যাচার করিতে না পারে সেই জন্য উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এখানে একটি সেনা নিবাস ও দুর্গ নির্ন্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি বন্দীনিবাস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এখানে ভুটিয়ারা গজদন্ত, মোম, মধু, কমলা লেবু, ভোট-কম্বল, মৃগনাভি, গণ্ডারের শৃঙ্গ ও এণ্ডি কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসে। বক্সার পথ দিয়া মধ্য-এশিয়া, তিববত ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হইতে ভারতবর্ষে বহু পরিমাণে পশম আমদানি হয়। ভুটিয়ারা চাউল, তামাক, স্থপারি ও বস্ত্রাদি কিনিয়া লইয়া যায়। সমুদ্রের উপর হইতে বক্সা সেনানিবাস ১,৮০০ ফুট উচচ ; ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। সেনানিবাসের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত ৫,৬০৫ ফুট্ উচ্চ ছোট সিঞ্চুলা গিবিশৃক জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে সবের্বাচ্চ পবর্বতশিখর ; ইহার পর হইতেই ভূটান রাজ্যের আরম্ভ।

জয়ন্তী—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে জয়ন্তী ১০৫ মাইল দূর। ইহার নিক্টেই জরণ্য বেষ্টিত পবর্বতমালা অবস্থিত। রাজাভাতখাওয়া হইতে গভীর জঙ্গল মধ্য দিয়া ট্রেন জাসিবার সময়ে প্রায়ই নিন্দ্রী প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জঙ্গলৈর দৃশ্য সত্যই অতি মহান ও গন্তীর। বন্য হন্তী ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংশ্র প্রাণী এই জঙ্গলে দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিকারের জন্য বহু লোক এ অঞ্চলে আসিয়া থাকেন। জয়ন্তীতে একটি চূপের কারখানা আছে। এই স্থান হইতে অনতিদূরে

প্রসিদ্ধ "মহাকান" শিবের স্থানে যাওয়া যায়। মহাকান শিব অরণ্য মধ্যে পবর্বক্রেপরি অবস্থিত। শিবের কোন মন্দির নাই। শিবস্থানের নিকট একটি বিরাট আত্রবৃক্ষ ও একটি পুক্ষরিণী অবস্থিত। শিবরাত্রির সময় এখানে পাহাড় অঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগ্য হয়।

ভূরঙ্গমারী—পাব ীপুর জংশন হইতে ৬৬ মাইল। স্টেশন হইতে গ্রাম প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূবের্ব রায়ঢাক বা দৃধকুমার নদীর কূলে অবস্থিত। ইহা রংপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। দুধকুমার-তোর্সা কালজানি ও রায়ঢাকের মিলিত জলধারা বহন করে।

গোলকগঞ্জ জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহাই গোশ্বালপাড়া জেলা ও আসাম প্রদেশের প্রথম স্টেশন। স্থানটি গজাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং গোশ্বালপাড়া জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। গজাধরের উপর একটি রেল সেতু আছে। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্তী ধূবড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে। গোলকগঞ্জ হইতে গজাধর নদের উপর নৌকাপথে যথাক্রমে ৮ ও ১৬ মাইল উত্তরে আগমনী ও তামারহাট গোয়ালপাড়া জেলার প্রসিদ্ধ গঞ্জ।

গৌরীপুর—ধুবড়ী শাখা পথে পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৮৫ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাধর নদের একটি শাখা গদাধর নদের তীরে অবস্থিত এবং একটি বদ্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে বিস্তৃত কাঠের ও পাটের কারবার আছে। সমগ্র আসামের মধ্যে গৌরীপুরের রাজা সব চেয়ে বড় জমিদার। একটি টিলার উপর অবস্থিত তাঁহার ''মতিয়া বাগ '' নামক প্রাসাদ এখানকার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। এই প্রাসাদে সম্রাট শের শাহের একটি তোপ আছে; উহা কনস্তানতিনোপল হইতে আনীত বিখ্যাত কারিগর সৈয়দ আহমদ কর্ত্বক নিশ্বিত। গৌরীপুর হইতে ছয় মাইল উত্তর-পূবের্ব অবস্থিত রাঙ্গামাটীতে সপ্তদশ শতাবদীতে নিশ্বিত বলিয়া কথিত একটি পুরাতন মসজিদ্ আছে। মুঘল আমলে এই স্থানে একটি ফৌজদারীর সদর ছিল।

ধুবড়ী—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ৮৯ মাইল দূর। ইহা গোয়ালপাড়া জেলার সদর শহর এবং ব্রদ্ধপুত্র নদের তীরে অবস্থিত একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। শহরের পূবর্ব প্রস্তে গদাধর আসিয়। ব্রদ্ধপুত্রে মিশিয়াছে। জনেকে জনুমান করেন যে "ধোপা বুড়ী" কথা হইতে ধুবড়ী নাম হইয়াছে। তাঁহাদের মতে এই অঞ্চলেই বেহুলা-লখীন্দরের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত নিত্যা বা নেতা ধোপানীর পাট ধুবড়ীতে অবস্থিত ছিল। কোচবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ ধুবড়ীতে একটি দুগ নির্দ্ধাণ করিয়াছিলেন। মুঘল সেনাপতি মোকরম্ খাঁ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া ধুবড়ী জয় করেন। "কোচ বিহার" স্টেশন দ্রষ্টব্য। ধুবড়ী শিথ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এই স্থানে একটি টিলার উপর তাঁহাদের দমদম গুরুষার অবস্থিত। ইহা গুরু তেগ বাহাদুরের আদেশে ১৬৬৫ খুটাক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ক্থিত।

ধুবড়ী শহরটি ব্রদ্ধপুত্র তীরস্থ একটি উচচ টিলার উপর নিশ্নিত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থলর। গোয়ালপাড়া জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হইকোও এই জেলায় বহু বাঙালীর বাস আছে এবং ধুবড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীদেরই প্রাধান্য।

অশোকাইমী উপলক্ষে ধুৰজীতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জ্বানের জন্য সহস্র লোক স্মাগম হয় ও মেলা ৰসে। এই মেলায় লোকশিল্পের নিদর্শন স্বরূপ কিছু জ্বিছু জ্বিনিঘ পাঞ্জয়া নায়। গোয়ালপাড়া—ধুবড়ী হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পূবের্ব ব্রহ্মপুত্রের অপর বা দক্ষিণ তীরে গারোপাহাড়ের পাদদেশে গোয়ালপাড়া অবস্থিত। আসাম-স্থল্পরবন ডেস্প্যাচ স্টামার পথে ৯ ঘন্টার পথ। পূবের্ব এই স্থানেই জেলার সদর ছিল। যাতায়াডের স্থবিধার জন্য পরে ধুবড়ীতে জেলার সদর স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে গোয়ালপাড়া একটি অপ্রধান স্থানে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র কূলে প্রায় ৪০০ কুট উচচ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই শহটির দৃশ্য অন্তি চমৎকার। গোয়ালপাড়া জেলার এলাকাভুক্ত স্থান এক সময়ে রংপুর জেলার অধীন ছিল। গোয়ালপাড়া শহরের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে অবস্থিত যোগীঘোপা একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে ব্রহ্মপুত্র তীরে পাহাড়ের গাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। প্রবাদ, অতি প্রাচীন কালে এই স্থানে কয়জন যোগীতপস্যা করিতেন। এখানে দুধনাথ শিবের মন্দির নামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরও আছে। মুঘলেরা যখন আসমম আক্রমণ করেন, তখন আহোমগণ যোগীঘোপার গুহাগুলিকে দুর্গরূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। যোগীঘোপায় ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখনও চারটি নামহীন পুরাতন সমাধি দৃষ্ট হয়। যোগীঘোপা ধুবুড়ী হইতে স্টামার পথে গোয়ালপাড়ার ঠিক্ আগের স্টেশন। বজাইগাঁও স্টেশন হইতে যোগীঘোপা ২০ মাইল দক্ষিণে; বরাবর ভালো রাস্তা আছে।

## (ছ) গোলকগঞ্জ জংশন—রঙ্গিয়া জংশন—পাণ্ডু।

গোলকগঞ্জ জংশন ছাড়াইয়া পূবর্ববঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের প্রধান লাইন গোয়ালপাড়া জেলার গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পূবর্ব মুখে চলিয়া গিয়াছে। জঙ্গল মধ্যে বা জঙ্গলের নিকটে অবস্থিত বাঁশবাড়ী, টিপকাই, সাপট গ্রাম, ফকিরাগ্রাম, কোকরাঝাড় ও বাস্থগাঁও স্টেশন হইতে অরপ্য জাত কাঠাদি চালান যায়। রেলপথ সাপটগ্রামের নিকট সঙ্কোশ, কোকরাঝাড়ের নিকট সরলভাঙ্গা বা গৌরাং ও বাস্থগাঁর নিকট চম্পামতী নদী পার হইয়াছে। নদীগুলি ব্রদ্ধপুত্রে গিয়া পড়িয়াছে।

ফ্রিরাগ্রাম—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১০৬ মাইল। সেটশনের ১২ মাইল দক্ষিণে সঙ্কোশ ও গৌরাং নদী যে স্থানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে তাহার নিকট অবস্থিত বিলাসীপাড়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। ধুবড়ী হইতে গোয়ালপাড়া প্রভৃতি যাইতে স্ট্রীমার পথে বিলাসীপাড়া একটি স্ট্রীমার স্টেশন। ময়মনসিংহ জেলা হইতে আগত এখানকার জ্বিদার বংশের প্রসিদ্ধি আছে। বিলাসীপাড়া হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে বগড়ীবাড়ীও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান; পবর্বতজ্যোয়ার জ্বিদার বংশের এক শাখার বাস এই স্থানে।

বঙ্গাইগাঁও—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৩০ মাইল। এখানে কমলা লেবুর বাগান আছে এবং নানা স্থানে ইহা চালান যায়। স্টেশন হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের্ব উত্তর শালমরা একটি বড় গ্রাম ও থানা; এখানকার এণ্ডি রেশমের খ্যাতি আছে। উত্তর শালমারা ছইতে ৩ মাইল পূর্বব দিকে অভ্যাপুরী গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ বিজনি রাজবংশের বাসস্থান। ইহারা কোচরাজবংশের এক শাখা। কোচবিহার স্টেশন দ্রষ্টব্য। এখানকার রাজ প্রাসাদে সাম্রট্ শের শাহের কনস্তান্তিনাপলের সৈয়দ অহ্মদ নিশ্বিত একটি তোপ আছে। উত্তর শালমারা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে যোগীঘোপা; ইহার কথা ধুর্ড়ী প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

বিজ্ঞনি—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৪০ মাইল। ইহা গোয়ালপাড়া জৈলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সরকারী কাগজপত্তে ইহা বিজনী দুয়ার নামে উল্লিখিত আছে। তুটানের নীচে গোয়ালপাড়া জেলার উত্তরভাগও দুয়ার নামে অভিহিত হয়। বিজ্ঞানির সংরক্ষিত বন ১৯৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই বনে বাষ, ভালুক, গণ্ডার প্রভৃতি জন্ত দৃষ্ট হয় এক শাল, শিশু ও ধয়ের গাছ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বিজ্ঞানির আগের স্টেশন চাপরাকাটা ও বিজ্ঞানির মধ্যে রেল লাইন আই নদী পার হইয়াছে। বিজ্ঞানি স্টেশনের কিছুদূরে রেল লাইন মনাস নদী পার হইয়াছে। এই নদীর পূবর্বপার হইতে কামরূপ জেলার তথা প্রকৃত আসামের আরম্ভ। কাম্মূপ দরং প্রভৃতি জেলার বাঙালীদের সংখা নগণ্য হইলেও বাজালী স্ত্রমণকারীদের স্ক্রিবধার জন্য এ জ্ঞালের কয়েকটি প্রধান প্রধান স্থানের কথা নিম্নে বলা হইল।

সরভোগ—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৫১ মাইল। ইহা কামরূপ জেলার অন্তগত একটি বাণিজ্য কেন্দ্র; এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে পাট চালান যায়। এই স্টেশনে ডাকগাড়ী প্রভৃতি সকল গাড়ীই থামে। স্টেশনের পরেই রেল লাইন মরামনাস বা বেকী নদী পার হইয়াছে।

বড়পেটা রোড—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৩৮ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে বড়পেটা শহর পর্যান্ত রেলের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মোটর বাস সভিস আছে। বড়পেটা কামরূপ জেলার একটি মহকুমা। ইহা আসাম দেশীয় মহাপুরুষিয়া নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। শঙ্করদেব ও তৎশিষ্য মাধবদেব এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় সমসাময়িক। ১৪৪৯ খুষ্টাব্দে এক অসমীয়া কায়স্থবংশে শঙ্করদেব জন্যগ্রহণ করেন। তৎকালীন কামরূপে তান্ত্রিক অভিচারের বীভৎসত। নিবারণের জন্য তিনি বৈষ্ণবমতের প্রচার করেন। শ্রীমন্তাগবত গ্রন্থোক্ত বিশুদ্ধ ভক্তি সাধন ও নাম সংকীর্ত্তনই এই ধর্ম্মের প্রধান অঞ্চ। ইহাদের দেবালয়গুলিতে সাধারণতঃ কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকে না। এই স্থানে সকলে সমবেত হইয়া ভগৰানের নাম গান করেন। এই দেবায়তনগুলি নামঘর কীর্ত্তনঘর বা সত্ত্ব নামে পরিচিত। শঙ্করদেব কায়স্থ ছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রবন্তিত নবধর্মমত গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু তাঁহার অপূবর্ব ভগবন্তজি ও অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া পরে অনেকে তাঁহার শিঘ্যত্ব গ্রহণ করেন। অন্যান্য মহাপুরুষগণের ন্যায় শঙ্করদেবের জীবন চরিতেও বহু শেলৌকিক ষটনার বিবৃতি আছে। অসমীয়াগণ তাঁহাকে অবতার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহাপুরুষ শঙ্করদেব কর্ত্ত্ ক প্রবৃত্তিত বলিয়া এই সম্প্রদায় মহাপুরুষিয়া নামে পরিচিত। অসমীয়া ভাষাও শঙ্করদেবের निकंके वित्मं जात्व अभी। वक्रप्रमीय विश्वव ज्ङ्गार्गत वाविजीव ও তিরোভাব তিথির ন্যায় কামরূপ **मिनीय देवकावश्य य य मध्यमारयत विभिष्ट वाक्तिश्राम्य वाविर्जाव ७ जित्ताजाव छेलनत्क मज मगुर** कीर्छन मर्टाप्परतत आर्याकन कतिया थारकन। এই कीर्जन गानश्वनि जरनको ताःना परশत কীর্ত্তনের মত। বড়পেটা ধামের সত্রে প্রতি মাসেই কোন না কোন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বড়পেটার প্রধান সত্রে একটি কীর্ত্তন ষর ও তাহার পার্শ্বে ভোজমবে কোলিয়া ঠাকুর ও দোল-গোবিল नाम पुरें ि मुखि ও শঙ্করদেব ও মাধবদেবের পুঁ थि, চুল ও পদচিষ্ঠ সযতের রক্ষিত আছে। শঙ্করদেব ও মাধব দেবের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উৎসব আসামের সবর্ব প্রধান উৎসব গুলির অন্যতম। ইহা ছাড়া আসামের নিজম্ব " বিছ " উৎসবের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। বড়পেটার সোনার তারের অলম্কার গুলির শিল্প কৌশল সতাই অতি স্কুন্সর।

বড়পেটার প্রায় আট মাইল উত্তরে বড়নগরে কোচরাজ বলিনারায়ণ ও পরীক্ষিতের রাজধানী ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ বর্জমানে জজলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। নলবাড়ী—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৮৬ মাইল দূর। কামরূপ জেলার ইহা একটি ক্ষুদ্র শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র। স্টেশনের কিছ পরে রেল লাইন পাগলাদিয়া নদী পার হইয়াছে।

রিজয়া জংশন—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ১৯৭ মাইল দূর। ইহা কামরূপ জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। রিজয়ার কিছু পূবর্বদিকে বড়নদী কামরূপ ও দরং জেলার সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণে যাইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। রিজয়া হইতে দূই মাইল উত্তরে চেতনা প্রামের নিকট রাজা অরিমত্তের রাজধানী বলিয়া কথিত বৈদারগড় নামে একটি স্ববৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। গড়ের প্রতিদিকে প্রায় ৪ মাইল লম্বা করিয়া বাঁধ দিয়া ঘেরা। রিজয়া হইতে ১৭ মাইল উত্তরে ভুটান সীমান্তের নিকট দরজা এবং তথা হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে স্ববলখাতা নামক স্থানম্বয়ে প্রতি বৎসর শীতকালে প্রায় একমাস ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে। ভুটিয়ারা মোম, গালা, লঙ্কা, কম্বল, টাটু ঘোড়া, ছাগল, ভুটিয়া কুকুর প্রভৃতি বিক্র ম করে ও স্থতী ও রেশমীর কাপড়, কাঁসার বাসন প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যায়। দরজার ৬ মাইল উত্তরে একেবারে ভুটান সীমান্তে, কামরূপ জেলার অন্তর্গত দেওয়ানগিরি নামক একটি ভুটিয়া অধ্যুষিত গ্রাম আছে।

तक्रिया जः नन रहेट একটি শাখা लाहेन পূবর্বদিকে দরং জেলার মধ্য দিয়া ৭৭ মাইল দূরবর্তী উত্তর রঙ্গপাড়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখায় টাংলা, হরিশিঙ্গা, উদলগুড়ি, মাজবাট, ঢেকিয়াজুলি রোড, বেলসিরি উল্লেখযোগ্য স্টেশন এবং ইহাদের নিৰুটে বহু চা বাগান আছে। টাংলা হইতে প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণে মঙ্গলদাই দরং জেলার একটি মহকুমা। মঞ্গলদাইয়ের নিকটে ব্রহ্মপুত্রের উপর খরুপেটিয়া ঘাট একটি বড় বন্দর। ঢেকিয়াজুলি রোড হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণে ঢেকিয়াজুলি একটি ক্ষুদ্র নগরী। উত্তর রঙ্গপাড়া তেজপুর-বালিপাড়া নামক রেলপথের সহিত একটি জংশন স্টেশন। দরং জেলার প্রধান শহর তেজপুর উত্তর রঙ্গপাড়া হইতে ১৭ মাইল ব্রম্লপুত্র নদের উপর অবস্থিত তেজপুর শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। তেজপুরের প্রাচীন নাম শোণিতপুর। পুরাণ অনুসারে এই স্থানে অস্কররাজ বাণের রাজধানী ছিল। অসমীয় ভাষায় তেজ শব্দের অর্থ শোণিত; স্থতরাং তেজপুরই যে প্রাচীন শোণিতপুর তাহা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ও বাণরাজের কন্যা উঘা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ইহা লইয়া তেজপুরের পশ্চিম প্রান্তরে বাণ রাজা ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যুদ্ধ হয় বলিয়া কথিত। ইহার পর তাঁহাদের বিবাহ হয়। দিনাজপুর স্টেশন দ্রপ্টব্য। জ্ঞেপুরের অনতিদূরে উঘা পাহাড় বাণরাজ দুহিতা উঘার স্মৃতি বহন করিতেছে। তেজপুরের পূর্ব্ব প্রান্তে বামুনী পাহাড়ে কতক গুলি স্থলর ও প্রাচীন পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই স্থানে পূবের্ব কোন রাজার রাজধানী ছিল।

আমিনগাঁও—পাবর্বতীপুর জংশন হইতে ২১৯ মাইল। চতুদ্দিকে পবর্বতশ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলে অবস্থিত এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অন্তি স্থলর। আমিনগাঁওএর অপর পারে পাণ্ডু স্টেশন পূবর্ববঙ্গ ও আসাম-বাংলা রেলপথের জংশন বূপে গণ্য হয়। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের খেয়া জাহাজে আমিনগাঁও ও পাণ্ডুর মধ্যে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করিয়া থাকে। এই স্থানে একটি রেলওয়ে সেতু নির্দ্ধাণের পরিকল্পনা আছে।

অশ্বক্লাস্তা—আমিনগাঁও হইতে এ মাইল উত্তরে উত্তর গৌহাটি একটি বড় গ্রাম। ইহার দক্ষিণে ব্রহ্মপূত্রের অপর পারে স্থপ্রসিদ্ধ গৌহাটি শহর অবস্থিত। উত্তর গোহাটির অশুক্রান্তা বা অশ্বক্রান্ত তীর্থের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। উত্তর গৌহাটি স্থপ্রসিদ্ধ চিলারায়ের পৌত কোচহাজাের রাজা

পরীক্ষিৎ কর্ত্বক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত ; তাঁহার নগর রক্ষার গড় প্রভৃতি এখনও বছার পর্যাম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে একটি উচচ পাহাড়ের উপর বহু সোপান পার হইয়া অনন্ত শয্যাশায়ী বিষ্ণু মৃতি ও কূর্দ্ররূপী জনার্দনের মন্দির আছে। পাহাড়ের পাদদেশে অশুক্রান্ত নামে একটি কৃষ্ণ আছে। ইহার অপর নাম অশুক্রান্ত গয়া। যাত্রীদের মধ্যে অনেকে এখানে স্নান, তর্পণ ও পর্বলাকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। যোগিনীতন্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামাখ্যার কামপীঠের ন্যায় অশুক্রান্ত তীর্থের মাহাদ্ধ্য অতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে, অন্যান্য তীর্থে সহস্র বর্ষ মন্ত জপ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় অশুক্রান্ত তীর্থে সূহুর্ত্তমাত্র মন্ত জপে তাহার সমান ফল হয়। এই স্থান মন্ত্রসিদির একটি বিশিষ্ট সাধন ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

অণুক্লান্তা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশুণতি যে নরকান্তরের, মতান্তরে শেণিতপুররাজ শ্বণান্তরের সহিত যুদ্ধার্থী শ্রীকৃষ্ণের অণু এই স্থানে বিশ্রাম শ্বেষ্কা ক্লান্তি দূর করিয়াছিল বলিয়া শ্বিষার নাম অণুক্লান্তা হইরাছে। অন্যমতে বুল্লিণীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত অণু এই স্থানে করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত অণু এই স্থানে করিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্ত অণু বিশ্বাস যে উহা শ্রীকৃষ্ণের অণুর পদ্চিত।

হাজো—বোগিনীতত্তে কামরুপ্রতিনের বছ তীর্ধের নিধ্যে কামাধ্র্য, উমানন্দ ও মাধব বা হয়গ্রীব মাধব এই তিনটি তীথের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইরাছে। মাধ্ব বা হয়গ্রীব মাধবের মন্দির ছাজো প্রামে প্রবিশ্বিত। আমিনগাঁও হইতে বর্ষাকাল ছিল্ল অন্য সময়ে এই স্থান প্রয়ন্ত মোটর্বাস পাওরা বার। আমিনগাঁও হইতে হাজোর দুর্ঘ পশ্চিমে প্রায় ১২ মাইল। হাজো একটি হ্রাচীন ও বন্ধিষ্ণ গ্রাম। এই প্রামে নিন্দিত কাঁসা ও পিতলের দ্ব্রাটা ও এতির কাপড় সমগ্র আসামে বিধ্যাত।

একটি উচচ টিলার উপর নাধবের মন্দির অবস্থিত। প্রায় একণত বিস্তৃত সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরের হারদেশে পৌছিতে হয়। হাজোর মন্দিরটি আহোম স্থাপত্যের অতি স্থলর নিদর্শন। তূমি হইতে মন্দিরের চূড়া প্রায় ১৫০ কুট উচচ। মন্দিরের গাত্রে বিস্কৃর দশাবতার ও ইক্রে, যম, লক্ষ্মী প্রভৃতি বছ দেবদেবীর মূর্ডি উৎবীণ আছে। মন্দিরের পিছনে ভোগমণ্ডপ, সন্মুখে নাটমন্দির ও নাটমন্দিরের পাণ্ডে দোলমঞ্চ অবস্থিত। নাটমন্দির ও গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হোমকুও আছে। মন্দিরের হারদেশে একটি শিলালিপি আছে। উহা হইতে জানা যায় যে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ এই মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। মাধবের মূর্তিটি দেখিতে ঠিক্ বুন্ধমূর্তির মত। অনেকে অনুমান করেন যে আসলে ইহা একটি বুন্ধমূর্তি। এখনও প্রতিবৎসর শীতকালে ভুটান হইতে বছ বৌন্ধ এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। দোলমঞ্চের পাণ্ডের পাণ্ডের অভিমত। মন্দিরে থাত দেখা যায়। ইহা ব্রহ্মপুত্রনদের পরিত্যক্ত খাত বনিয়া অনেকের অভিমত। মন্দিরে উঠিবার সোপান শ্রেণীর সম্মুখে একটি বড় পুন্ধরিণী আছে, ইহার জল বিশেষ পরিত্র বনিয়া বিবেচিত হয়।

পুরাণে বণিত আছে যে বেদ অপহরণকারী হয়শিরা বা হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণু হয়গ্রীব অবতার হইয়াছিলেন। এখানে কিন্ত মাধব অশ্বদন নহেন, প্রন্তুর নিশ্মিত মুদ্ভিটির মুখ অতি প্রশান্ত ও স্থালর, ঠিক ধ্যানী বুদ্ধমূত্তির মত।

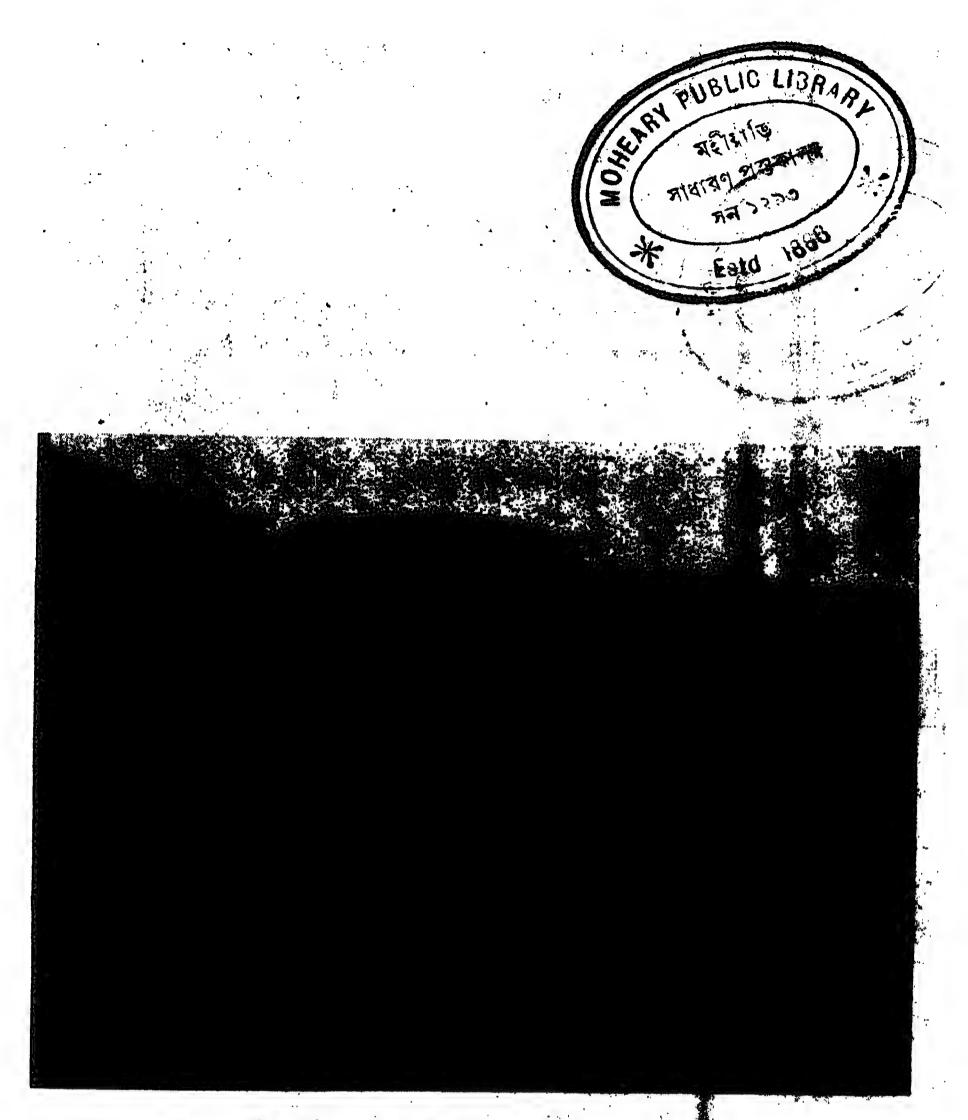

গোবিন্দ ভিটার কারুকার্য্য, মহাস্থানগড় (পৃষ্টা ১৯)

**৩২খ** বাংলায় ভ্ৰমণ



গোকুলের মেচ, বগুড়া (পৃষ্ঠা ১৪)



ভবানী পাঠক কর্ত্ত্বক পূজিত কালীমূন্তি, দেবীপুর, রংপুর (পৃষ্ঠা ১৮)



রংপুর কারমাইকেল কলেজ (পৃষ্ঠা ১৯)





হরিশ্চন্দ্র রাজার পাট, রংপুর (পৃষ্ঠা ২১)

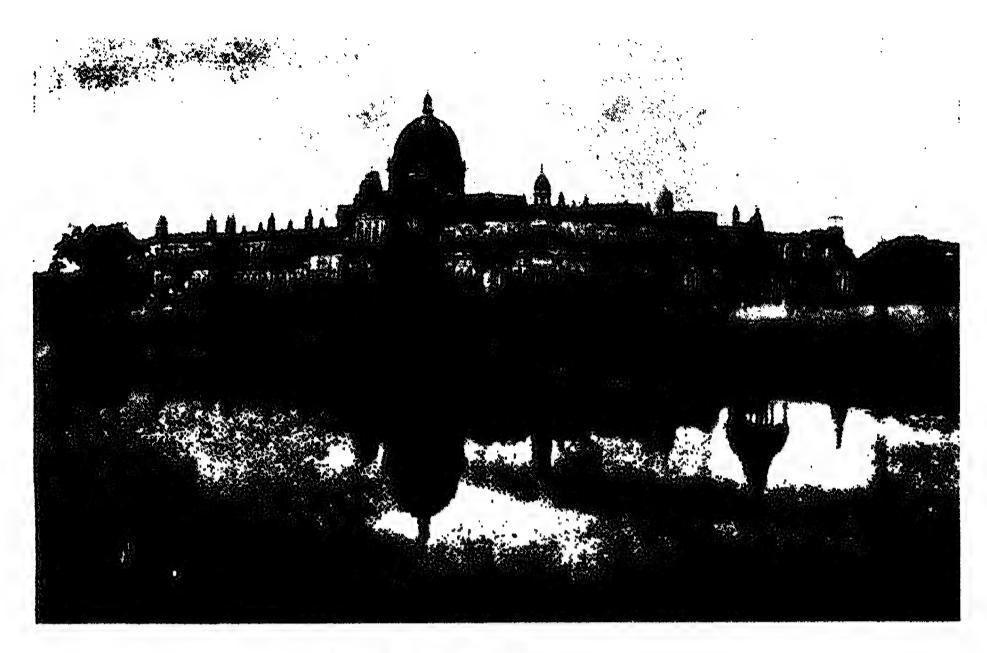

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ (পৃষ্ঠা ২৬)



মদন মোহন মন্দির, কোচবিহার (পৃষ্ঠা ২৬)

মাধব মন্দিরের নিকটে একটি ছোট পাহাড়ে কেদার বা কামেশুর মহাদেবের মন্দির অবস্থিত। অদূরবর্তী দুইটি পাহাড়ের নাম বেহুলা-লখীন্দর ও আর দুইটি পাহাড় ধুনি-মুন্নি নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যে বেহুলার ঘটনা এতদঞ্চলেই ঘটিয়াছিল। ধুবড়ীর নেতা ধোপানীর পাটের কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্ত্ব্য।

হাজোর ডাক্বাংলার পিছনে মুকামারা নামে একটি ছোট পাহাড়ের উপর মুসলমানদের "পোয়া-মকা" নামে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। প্রবাদ, এখানে আসিলে নাকি হজের সিকি ফল পাওয়া যায়। এই স্থানে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

হাজো নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে "কোচ-হাজো" নামে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে কথা পূবের্নই বলা হইয়াছে। "কোচবিহার" দ্রষ্টব্য। হাজো নামক জাতি হইতেই গ্রামের নাম হাজো হইয়াছে, ইহাই অনেকের অভিমত। আবার কেহ কেহ বলেন যে এখানে পোয়া-মক্কায় অনেকে হজ করিতে আসেন বলিয়াই ইহার নাম হজো বা হাজো হইয়াছে। এরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে, যে অতি পূবর্বকালে এই স্থানে একজন যোগীপুরুষ অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কামাখ্যার ডাকিনীগণের ছলনায় তাঁহার যোগভঙ্গ হইলে তিনি নাকি "হা যোগ! হা যোগ!" এই বলিতে বলিতে এই স্থান ত্যাগ করেন। সেই হইতে গ্রামের নাম হাযোগ বা সংক্ষেপে হাজো হইয়াছে।

জনশ্রুতি, যে এক সময়ে কামাখ্যার ডাকিনীগণ কামাখ্যাধামে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিলে তৈরব উমানন্দ তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে দূর করিয়া দেন এবং সেই বিতাড়িতা ডাকিনীগণ এখানে আসিয়াই বসবাস করে।

হাজে। হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র কূলে হাতিমুড়া নামে একটি পাহাড় স্টীমারে বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়টিকে দেখিলে মনে হয় যেন বিরাটকায় হাতী হাটু গাড়িয়া বিসয়া আছে, এইজন্য ইহার নাম হইয়াছে হাতিমুড়া।

পাণ্ড্—আমিনগাওএর ঠিক বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে পাণ্ডু স্টেশন অবস্থিত। অনেকে বলেন যে এই স্থানের প্রাচীন নাম পাণ্ডুনগর; বনবাসকালে পাণ্ডুপুত্রগণ নাকি এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশুর বা পাণ্ডুনাথ নামে এখানে এক শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে এই স্থানেই বিষ্ণুর সহিত মধুকৈটভের বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রবাদ, এক সময়ে যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া বিষ্ণু শিলার আকার ধারণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেশুর শিবের মন্দিরের নিকটবর্তী এক খণ্ড প্রন্তর বিষ্ণুশিলা রূপে পূজিত হয়। কয়েক বৎসর হইল মুক্ত্যানন্দ পরমহংস নামক একজন সাধুপুরুষের কয়েকজন শিষ্য এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাও এখানকার একটি দ্রস্তব্য বস্তু।

পাণ্ডু দেটশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথ গোহাটি, চাপারমুখ জংশন, লামডিং জংশন, প্রভৃতি হইয়া তিনস্থকিয়া জংশন পর্যান্ত গিয়াছে। চাপারমুখ জংশন হইতে একটি শাখা দিয়া নওগাঁ যাওয়া যায়। লামডিং জংশন হইতে একটি লাইন দক্ষিণে বদরপুর জংশন হইয়া চটগ্রাম চলিয়া গিয়াছে। তিনস্থকিয়া জংশন হইতে দিব্রু-সদিয়া রেলপথে একদিকে দিব্রু-গড় ও অপর দিকে আসামের তৈল

যোগিনী তম্ত্রে ও কালিকাপুরাণে কামরূপের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বণিত আছে এবং কামরূমণ্ডলে যে বহু মহাতীর্থ বিরাজিত তাহারও উল্লেখ আছে। এই সকল তীর্থের মধ্যে নীলাচকে উপর অবস্থিত কামপীঠের মাহাত্ম্যই আবার সবচেয়ে বেশী। কালিকা পুরাণে আছে,

''তীর্থান্তরে গবাং কোটিং বিধিবদ্ যঃ প্রয়চছতি। একাহঞ্চ বসেদত্র তয়োস্তুল্যং ফলং লভেৎ।। ''

অথাৎ, অন্যতীর্থে কোটি গো-দান করিলে যে ফল হয়, এখানে একদিন মাত্র বাস করিলে তাহার সম ফল হয়।

কামাখ্যা মন্দিরের নিকটে ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দির, নবগ্রহের মন্দির প্রভৃতি আরও অনেকগু ছোট ছোট মন্দির আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নীলাচলের সবের্বা শিখরে ভুবনেশুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিকটে দারবঙ্গের মহারাজার একটি স্থা বাটী আছে। এই স্থান হইতে চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থান্দর দেখায়। নীচে পাহারে পাদমূলে ব্রহ্মপুত্রের রজত ধারা, অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদ মধ্যে বৃক্ষলতা সমাচছন্ন উমানন্দ দ্বীপ, উত্তরে স্থা ভুটানের স্থানীল পবর্বতমালা ও ভুঘারাচছন্ন গিরিহস্ত, পূবের্ব গৌহাটি শহর ও সমতল ভূমি ও দক্ষি খাসি পবর্বতমালার দৃশ্য সত্যই অতি মনোরম। বর্ষার পর তরুরাজির শ্যামলিমা অনিবর্বচনীয় হই উঠে।

কামাধ্যা গ্রামে কোন ধর্মশালা নাই। এখানে পাণ্ডাদিগের গৃহেই যাত্রীদের আহার ও বাসস্থ উভয়ই মিলে। এখানকার পাণ্ডাদের সৌজন্যের কথা ভারত বিখ্যাত। বর্ত্তমানে কামাধ্যায় প্র তিনশত ঘর পাণ্ডার বাস। আসামের আহোমরাজারা প্রথমে খাঁটি হিন্দু ছিলেন না; এমন কি ইহাদে মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্মাবলম্বিগণকে উৎপীড়নও করিয়াছেন। রাজা প্রতাপসিংহ ১৬১১-৪ খৃষ্টাব্দে বৈঞ্চবদিগের উপর বহু অত্যাচার করিয়াছিলেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা গদাধর সিংহ বৈঞ্চবদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপুত্র রাজা রুদ্র সিংহ স্বয়ং বৈঞ্চবধর্ম অবলম্বন করে এবং স্থ্রাসিদ্ধ শান্তিপুরের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কামাধ্যা মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ আসামে পাবর্বতীয়া গোসাই নামে পরিচিত।

সমরণাতীত কাল হইতেই কামরূপ-কামাখ্যা তান্ত্রিক সাধনার সবর্ব শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রনূপে সম্মানিং এখানকার তান্ত্রিকগণের অসাধারণ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী ভারতের সবর্ব প্রচলিত আছে। কামরূপ-কামাখ্যার গুণজ্ঞান বা তুক্তাকের দোহাই আজিও বহু লোককে দিং দেখা যায়। পূবের্ব লোকের ধারণা ছিল যে কামাখ্যায় গেলে কামরূপ-স্থলরীরা লোককে ভেড়া করি রাখিয়া দেয়। তান্ত্রিক অভিচারের কেন্দ্ররপে কামাখ্যাকে লোকে পূবের্ব ভীতি মিশ্রিত সম্বন্মের দৃষ্টিং দেখিত। কথিত আছে, যে স্থনামধন্য শঙ্করাচার্য্য কামাখ্যার তান্ত্রিকগণের মন্ত্রাভিচারের ফারোগগ্রন্থ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাংলার লোকসাহিত্যে কাঙুর বা কামাখ্যার গুণজ্ঞানের সম্বন্ধে ইউল্লেখ আছে। মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্তীর "ধর্ম্মঙ্গল" কাব্যে উল্লিখিত আছে যে মহাবীর লাউণ্যে কামরূপ জয় করিতে গেলে মায়ানদ ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছাসে তাঁহার সমস্ত সেনাবাহিনী ভাসিয়া যার্গরে স্বীয় উপাস্য দেবতা ধর্ম্মের প্রভাবে তিনি কাঙর (কামরূপ) রাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ

অম্বাচীই কামাখ্যার স্বর্বপ্রধান উৎসব। অম্বাচী নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দ্বার খো হয়। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত সহস্র সহস্র নরনারীর আগমনে কামাখ্যাধ



কামাখ্যার মন্দির (পৃষ্ঠা এ৪)



জলদুর্গের তোরণ, নারায়ণগঞ্জ (পৃষ্ঠা ৪৪)



যোড়দৌড়ের মাঠ শিলং, (পৃষ্ঠা ৩৯)

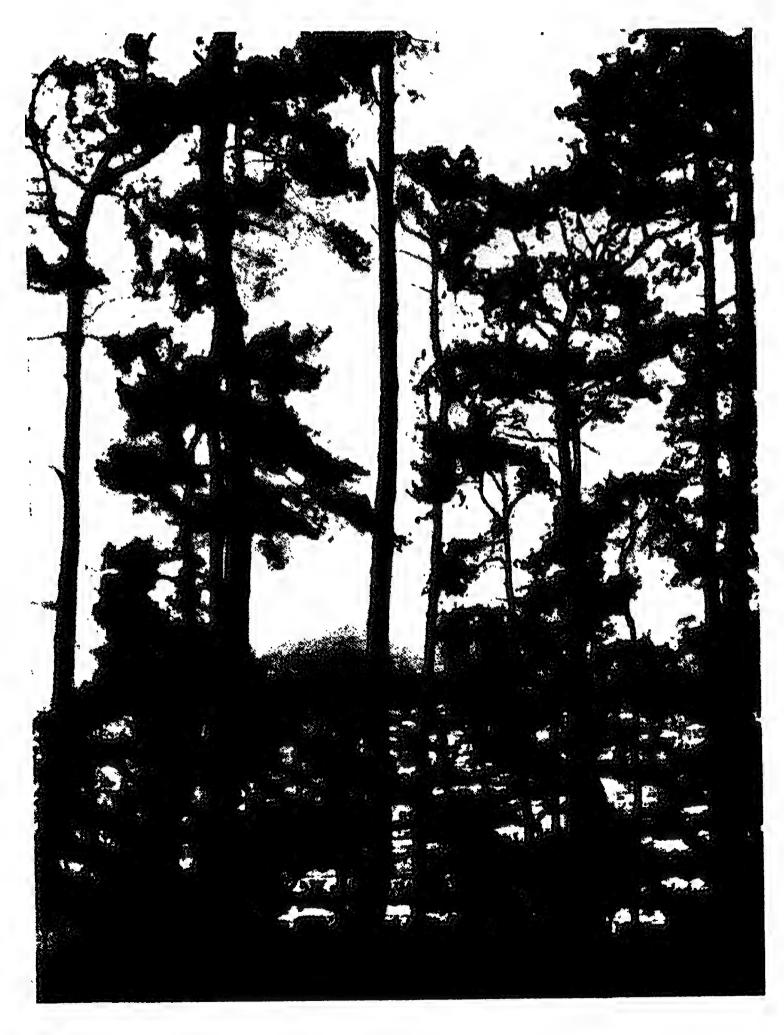

পাইন তরুর অন্তরালে শিলং ( পৃষ্ঠা ৩৯ )

মুখরিত হইয়া উঠে। দুর্গাপূজার মহাষ্টমী ও চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী তিথিতেও এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়। তাহা ছাড়া বৎসরের সবর্ব সময়েই এখানে ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রিগণ আগমন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ—কামাখ্যা দেবীর ভৈরব বা রক্ষক উমানন্দ মহাদেবের মন্দির ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কামাখ্যা হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। গৌহাটি শহরের খেয়াঘাট হইতে স্টীমলঞ্চ অথবা নৌকাযোগে এই দ্বীপে যাইতে হয়। বর্ঘাকালে নৌকার যাওয়া নিরাপদ নহে, কারণ এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রে অত্যন্ত প্রবল হ্রোত বহিতে থাকে। হরিষ্ণ বৃক্ষাদি শোভিত উমানন্দ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। উমানন্দ পাহাড়টির উচচতা তত বেশী নহে, তবে ইহার সিঁড়িগুলি কতকটা খাড়াভাবে অবস্থিত। ভৈরবের মন্দিরে যাইতে পথের দুইদিকে পলাশ, গোলক চাঁপা, কাঠাল, আম, নারিকেল, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র দীপটিতে কতকগুলি অম্ভুত জাতীয় উল্লুক আছে। ইহাদের লাঙ্গুল দীর্ঘ, গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ও মুখ হনুমানের মত। নিকটবর্ত্তী আর কোথাও এই শ্রেণীর উল্লুক দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা ইহাদিগকে কলা প্রভৃতি খাইতে দিয়া থাকেন। উমানন্দের মন্দিরটি একচূড়া বিশিষ্ট; ইহার স্থাপত্য প্রণালীও কামাখ্যা মন্দিরের ন্যায়। কামাখ্যার ন্যায় এখানেও গুহামধ্যে নামিয়া দীপালোকের সাহায্যে দেবদর্শন করিতে হয়। উমানন্দ শিবলিঙ্গটি পিতল নির্দ্মিত পঞ্মুখী ডেকচির দারা আবৃত। ভৈরবের নিকটেই দাদশটি শালগ্রাম ও অষ্টধাতু নিশ্মিত দশভুজ ও পঞ্চ মস্তক বিশিষ্টা চণ্ডীর বিগ্রহ অবস্থিত। মন্দির-গহ্বরে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। ইহা ভোগবতী গঙ্গা নামে পরিচিত। উমানন্দ দ্বীপে ভৈরবের সেবায়েত ভিন্ন অপর কাহারও বাসস্থান নাই। উমানন্দের মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি ভগুপ্রায় প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার নিকটে বৈদ্যনাথ নামক অপর একটি শিব বিরাজমান।

কথিত আছে, যে পূবের্ব উমানন্দ শৈল নীল পবর্বত বা কামাখ্যার সহিত অবিচিছ্ন ছিল। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বেগে ইহা মূলপবর্বত শ্রেণী হইতে পৃথক হইয়া একটি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। শিবরাত্রির সময় উমানন্দ শৈলে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাঁহারা কামাখ্যা দশন করিতে যান তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উমানন্দ দর্শন করিয়া থাকেন।

উমানন্দ শৈলের উত্তর দিকে ব্রদ্ধপুত্র গর্ভে উবর্বশী নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এখানে উবর্বশী কুণ্ড নামে একটি তীর্থ ছিল, বর্ত্তমানে উহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি বর্ঘাকালে জলমগু হইয়া যায় বলিয়া জলযানের গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উহার উপর একটি শুত্রবর্ণ শুন্ত গ্রিত আছে।

গৌহাটি—কামরূপ জেলার সদর ও আসামের সবর্বপ্রধান শহর গৌহাটি কামাখ্যা হইতে মাত্র দুই মাইল দূর। পাণ্ডু হইতে ট্রেণে, মোটরবাসে অথবা বোড়ার গাড়ীতে গৌহাটি যাওয়া যায়। অসমীয়াগণ গৌহাটিকে "গুয়াহাটি" বলেন। ইহার পূবর্ব নাম গুবাক হাটি। ব্রহ্মপুত্র নদের দিক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি একটি স্থালর ও পরিপাটী শহর। উত্তর তীরে উত্তর গৌহাটি নামে একটি গ্রাম আছে।

শ্বতি প্রাচীনকালে মহীরাং দানব নামে একজন রাজা রাজস্ব করিতেন। ইহাকে অসুর বংশ রাজাদের আদিপুরুষ বলা যাইতে পারে। এই বংশে নরকাস্ত্রর কিরাত-বংশীয় কামরূপের রাজ ঘটককে পরাজিত করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন। নরকাস্ত্রের নাম পুরাণ ও তয়ে উল্লিখিত আছে। নরকাস্ত্রর কামরূপের রাজধানী বর্ত্তমান গৌহাটিতে স্থাপন করিয়াছিলেন সে সময়ে গৌহাটির নাম ছিল প্রাগ্জ্যোতিষপুর। নগরের চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তিনি নগরকে স্থরক্ষিত করিয়াছিলেন। গৌহাটির কাছে একটি ছোট পাহাড় এখনও নরকাস্ত্রের পাহাড় নামে পরিচিত।

ঐতিহাসিকযুগে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বঙ্গরাজ শশাঙ্ক কামরূপ জয় করিয়া বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভু ত করেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যাটক যুয়ান চোয়াং সেই সময়ে ভারত ভ্রমণে আসেন এবং কামরূপ দর্শন করেন। একাদশ শতাব্দীতে কামরূপ পালরাজগণ কর্ভৃক বিজিত হয় এবং বোড়শ শতাব্দীতে কোচরাজ-সেনাপতি চিলারায়ও কামরূপ জয় করেন।

বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজারা এককালে গৌহাটি পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। স্থলতান শমস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপে আসিয়া একটি টাকশাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন মুসলমানেরা আসামের নাম দিয়াছিলেন চাউলের দেশ। সিকন্দরের পুত্র গিয়াস্-উদ্-দীন আজম্ শাহ্ গৌহাটিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। আবিষ্কৃত একখানি আরবী শিলালিপি হইতে এই কথা জানিতে পারা গিয়াছে। শিলালিপিখানি এখন গৌহাটিতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় আছে। গৌহাটিতে মুখলদিগের সহিত আসামের আহোমবংশীয় রাজাদের অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। আহোম রাজগণের বীরত্ব কাহিনী আজও আসামের ঘরে ঘরে পরিকীত্তিত। বাংলার শাসনকর্ত্ত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব মীরজুমূল আসাম আক্রমণ করিতে যাইয়া ঘরসাঁও পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্যা ও বৃষ্টির জন্য এব খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে তাঁহাকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ১২০৫ খুষ্টাকে মুহম্মদ খিল্জিরও (বক্তিয়ার খিল্জির পুত্র) এইরূপভাবে আসাম অভিযান ব্যর্থ হইয়াছিল। সিংহ, চক্রধর সিংহ এবং গদাধর সিংহ মুঘলদের নিকট হইতে কুড়িটি কামান কাড়িয়া লইয়াছিলেন এই সকল কামানে পুরাতন অসমীয়া অক্ষরে রাজার নাম ও তারিখ এবং কামানটি যে মুসলমানদে निकট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল এই সকল কথা সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। খুষ্টাব্দে অষ্টাদশ শতকের শেঘভাগে আহম্রাজা গৌরীনাথ সিংহ বৈষ্ণব প্রজাদের বিদ্রোহের জন্য পুরাত রাজধানী গড়গাও ছাড়িয়া গৌহাটিতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সাহাযে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে গৌরীনাথ গৌহাটি ফিরাইয়া পান। বদনচন্দ্র বড়ফুকন্ নামক একজ রাজকর্মচারীর সহায়তায় ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ হইতে আগত সৈন্য আসাম অধিকার করে ইংরাজদের সহিত ব্রহ্ম দেশের রাজার যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজ সৈন্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মাচা তারিখে গৌহাটি দখল করে এবং সেই সময় হইতে ইহা ইংরাজদের অধিকারে আছে।

গৌহাটির তিনদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে এবং ইহার উপরে আহোম্-রাজাদে নিশ্বিত অনেকগুলি পুরাতন দেবমন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌহাটির খেয়া ঘাটের নিকটে শুক্রেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের নিম্নে পাঘাণ গাতে খোদিত বিষ্ণু, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির স্থলর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। গৌহাটি শহরের পূবর্ব প্রাণে একটি অনুচচ পাহাড়ের উপর নবগ্রহ মন্দিরে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি নয়টি গ্রহের পূজার ব্যবস্থা আছে। গৌহাটিতে বহু দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। উহাদের মধ্যে কটনকলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, গ্রাম্যশিল্পের সরকারী সংগ্রহ ও বিক্রয় কেন্দ্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৌহাটি-শাখা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গৌহাটি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে বনমধ্যে অবস্থিত বশিষ্ঠাশ্রম এখানকার একটি বিশেষ দ্রপ্টব্য স্থান। কথিত আছে, নিমিরাজার শাপে দেহহীন বশিষ্ঠমুনি এখানকার অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া পূর্ববদেহ প্রাপ্ত হন। এখানে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষের শ্রেণী স্থানটিকে এক অপূর্বর্ব ও গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। একটি ঝরণা এখানকার প্রাচীন মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা। বশিষ্টের পত্নী অরুদ্ধতীর সমৃতি বিজ্ঞ ভিত অরুদ্ধতীশিলা আয়ুন্মতীগণের পরম প্রিয়। স্বামী-সৌভাগ্য লাভের আশায় তাঁহারা এই শিলাপটকে সিন্দুরের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া থাকেন। গৌহাটি হইতে ঘোড়ার গাড়ী অথবা মোটর গাড়ীতে করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে যাওয়া যায়।

শিলং—পাণ্ডু হইতে আসামের রাজধানী শিলং ৬৭ মাইল দূর। পাণ্ডুঘাট হইতে সকাল বেলায় মোটর গাড়ী ও বাস ছাড়িয়া বেলা ১১টার মধ্যে শিলংএ পৌছায়। ফিরিবার সময় শিলং হইতে সমস্ত মোটর দুইটার পরেই ছাড়ে এবং রাত্রি আটটার পূবের্বই গোহাটি হইয়া পাণ্ডু আসিয়া পোঁছায়। গোহাটি হইতে নয় মাইল সমতল ক্ষেত্র দিয়া চলিবার পর জোড়াবাটের নিকট হইতে মোটর গাড়ী পাহাড়ের রাস্তা ধরে এবং আকাবাঁকাভাবে সপিল গতিতে পাহাড়ের গা বাহিয়া ওঠা-নামা করিতে থাকে। এই পথের দৃশ্য বড় স্থন্দর। রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড় ও অপর পার্শ্বে গভীর খাদ; অরণ্য সমাবৃত পবর্বত-শিখরগুলি চেউএর মত্ত একটির পর একটি চলিয়া গিয়াছে। এই পথে গোহাটি হইতে ৩০ মাইল দূরে এবং সমুদ্র হইতে ১৭৮৬ ফুট উচেচ অবস্থিত নংপো একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে উজান ও ভাটি দুই দিককার গাড়ী একত্র হয়। এখানে রাস্তার পার্শ্বে খাসিয়া রমণীগণ পান, স্থপারি, কলা, চা প্রভৃতি বিক্রয় করে। এখানে কয়েকখানি দোকানও আছে। নংপোর নিকটে একটি রন্থ্রপথ বা এক পবর্বত হইতে অন্য পবর্বতে যাইবার রাস্তা আছে। এই পথ দিয়া বন্যহস্তিগণ দলে দলে এক বন হইতে অন্য বনে যায়। নংপোর পর হইতে রাস্তার দুইদিকে শালের জঙ্গল দৃষ্ট হয়। এই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া একটি পাবর্বত্য নদী প্রবাহিত আছে। এই পথে ৫২ মাইল অতিক্রম করিবার পর দুইটি উচচ পবর্বত শৃক্ষের মধ্যে অবস্থিত শিলং শহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। শিলং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৫০০০ ফুট্ উচচ।

শিষলা, মুসৌরি বা দাজিলিং যেমন পবর্বতের স্কন্ধে অবস্থিত, শিলং সেরূপ নহে। এই শহরটি পবর্বতের অধিত্যকা বা মালভূমির উপর অবস্থিত। ভারতবর্ষে যতগুলি শৈলনিবাস আছে, তাহাদের মধ্যে মাদ্রাজের উটাকামণ্ড, রাজপুতানার আবু এবং কাশ্মীরের সোনামাগের মত শিলংও অধিত্যকার উপর নিশ্মিত। এখানে সারা বৎসর স্বচছন্দে বাস করা যায়, এখানে বৃষ্টিপাত কিছু অধিক বলিয়া গ্রীম্মকালেও বিশেষ গরম হয় না। মেষ ও কুয়াসা না থাকিলে শিলং হইতে ৪৫ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মপুত্র নদ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পাইনতরু বেষ্টিত শিলং নগরীর দৃশ্য অতি মনোরম। এখানকার রাস্তাগুলিও অতি স্কলর। শিলং শহরের বহু দ্রন্টব্য বস্তুর মধ্যে লাট সাহেবের বাড়ী ও তাহার নিকটবর্তী অশুখুরাকৃতি ওয়ার্ড লেক নামক কৃত্রিম হদ, কাউন্সিল ভবন, সেন্ট্ এডমাণ্ড কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, পাস্তর ইনস্টিটুট ও বড় বাজারের নাম উল্লেখ যোগ্য। শিলংএ বহু হোটেল ও বোর্ডিং হাউস আছে। শিলংএর গল্ফ্ খেলার মাঠ ও যোড় দৌড়ের মাঠও খুব

বিখ্যাত। গল্ফ্ খেলার মাঠটি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে দিতীয় স্থানীয়। শিলং শহরের অতি নিকটে অবস্থিত বিশপ্ ফল্ ও বিডন ফল্ নামক দুইটি জল প্রপাত ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রপ্টব্য।

শিলং অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানকার কুহেলিকা (mist) ও পাইন তরুর হাওয়া শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণের অভিমত। ইহা বাঙালীদের অতি প্রিয় পাবর্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস।

শিলংএ অতি উৎকৃষ্ট মাখন ও নানাপ্রকার স্থসাদু ফলমূল স্থলভে কিনিতে পাওয়া যায়।

চেরাপুঞ্জি—শিলং হইতে চেরাপুঞ্জির দূরত্ব প্রায় ৩৭ মাইল। এই দুই স্থানের মধ্যে প্রত্যহ মোটরবাস যাতায়াত করে। এই পথের দৃশ্যও অতি মনোরম। এই পথে ছয় মাইল দূরে আপার শিলং অবস্থিত। এখানে একটি সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। আপার শিলংএ এলিফ্যান্ট বা হস্তী প্রপাত ও গেইট্ ফল্ নামক দুইটি জলপ্রপাত আছে। হস্তী প্রপাতটি রাস্তার অতি নিকটে অবস্থিত। এই প্রপাতটি তিনটি বিভিনুস্তরে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে; দেখিতে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় বলিয়া ইহার "হস্তী প্রপাত" নাম হইয়াছে। ১৪ মাইলের পর রাস্তাটি দিধা বিভক্ত হইয়া একটি পথ শ্রীহট্টের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে পথের দুই পার্শ্বে গভীর অরণ্য দৃষ্ট হয়। এই পথে বহু বাঁক আছে। এক এক স্থানের বাঁক ইংরেজী U, V প্রভৃতি অক্ষরের আকৃতির ন্যায়। গাড়ীতে বসিয়াই পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে ঘুটিং হইতে চূণ প্রস্তুত করিবার চুল্লী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ দিয়া চলিতে চলিতে বহু খাসিয়া নরনারীর সহিত দেখা হয়। কেহ একা লইয়া চলিয়াছে, কাহারও পৃঠে বোঝা, আবার কেহ কেহ বা পথের পার্শ্ব অরণ্য হইতে কার্চাদি সংগ্রহ করিতেছে।

চেরাপুঞ্জি শহরটিও শিলংএর ন্যায় অধিত্যকার উপর নিশ্মিত। পূবের্ব ইহা খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড় নামক জেলার সদর শহর ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের জন্য স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া ১৮৭৪ খুষ্টাব্দ হইতে এই স্থান হইতে জেলার দপ্তর শিলংএ স্থানান্তরিত করা হয়। পৃথিবীর মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ৪২৬ ইঞ্চি। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে ৯০৩ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। যে পাহাড়ের মালভূমিতে চেরাপুঞ্জি শহর অবস্থিত তাহার নাম চেরা পাহাড়। ইহার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ হাজার ফুট। ইহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অন্যান্য পবর্বতের মত ইহা ক্রমশঃ নিমু না হইয়া একেবারে শহরের প্রান্তে খাড়া ভাবে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে মুশমাই নামে একটি বৃহৎ জলপ্রপাত আছে। বর্ষাকালে ইহার বিস্তৃতি প্রায় ১৩০০ ফুট হয়। ইহার জলরাশি প্রায় ১৮০০ ফুট নিম্নে গিয়া পড়িতেছে। উচচতার দিক দিয়া এই জলপ্রপাত পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। চেরা পাহাড় যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার পর শত মাইলেরও অধিক বিস্তৃত শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্র দেখা যায়। মুশমাই প্রপাতের নিকট হইতে এই সমতল ক্ষেত্রের দৃশ্য অতি অপূর্ব। চেরাপুঞ্জির নিকটে একটি পবর্বত-গুহা আছে। ইহার প্রস্তরময় ছাদ ও প্রাচীরে সব সময়েই বিন্দু বিন্দু জল मिक्कि थाकि। তাহার উপর আলোক পড়িলে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের শোভার ন্যায় স্থলর দুশ্যের সৃষ্টি হয়। চেরাপুঞ্জি হইতে ছাতক পর্য্যন্ত একটি রোপ্-ওয়ে আছে। ইহাও চেরাপুঞ্জির অপর একটি **ज**ष्टेवा ।

## (জ) নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা—বাহাতুরাবাদ।

কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ হইয়া নারায়ণগঞ্জের দূরত্ব ২৫৯ মাইল। গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে প্রত্যহ ডাকবাহী স্টীমার যাতায়াত করে। এই জলপথের দূরত্ব ১০৪ মাইল। গোয়ালন্দ
ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্টীমার স্টেশনগুলির মধ্যে টেপাখোলা, কুতুবপুর-পদ্যা, ভাগ্যকুল, তারপাশা,
বছর, মুন্সীগঞ্জ ঘাট ও মিরকাদিম ব্যবসায় প্রধান ও উল্লেখ যোগ্য স্টেশন।

ভাগ্যকুলের রায় উপাধিধারী বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদারবংশ বাংলার অন্যতম ধনী পরিবার বিলয়া প্রসিদ্ধ। ভাগ্যকুল হইতে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী রাঢ়ীখাল গ্রাম বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত আচার্য্য সার জগদীশ চক্র বস্থ মহাশয়ের জন্মস্থান। ভাগ্যকুল হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী ঘোলঘর গ্রাম কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যর চক্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জনমস্থান।

তারপাশা একটি বিখ্যাত স্টামার স্টেশন। এই স্থান হইতে স্টামারযোগে মাদারিপুর ও খুলনা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। তারপাশা স্টেশনের অতি নিকটে ঢাকা জেলার অন্যতম বন্দর লৌহজক্ষ অবস্থিত। লৌহজক্ষের পাল চৌধুরী বংশও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী। পূবের্ব লৌহজক্ষে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ব ও একুশরত্ব মঠ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। কিন্তু কীত্তিনাশা পদ্যার ভাঙ্গনে উহা নিশ্চিক্ত হইয়া গিয়াছে। লৌহজক্ষের নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণগাঁ নামক পল্লী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা স্বর্গীয় ডক্টর অঘোর নাথ চটোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান। পদ্যার ভাঙ্গনে এই পল্লীটিও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ইহয়াছে।

বহর স্টেশনটি সাধারণের নিকট রাজাবাড়ী নামে পরিচিত। রাজাবাড়ীতে বিক্রমপুরের স্থবিখ্যাত ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ কেদার রায়ের মাতার শ্বাশানের উপর নিশ্বিত একটি অতি স্থন্দর ও স্থ-উচচ মঠ ছিল। পদ্মানদীর বহু দূর হইতে এই মঠের চূড়া দেখিতে পাওয়া যাইত। এরূপ স্থন্দর মঠ বাংলা দেশে অতি অল্পই ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বের্ব এই মঠিটি গর্ভসাৎ করিয়া পদ্মা তাহার কীত্তিনাশা নাম সম্পূর্ণরূপেই সার্থক করিয়াছে। বহরের নিকটবর্ত্তী দীঘির পাড় ঢাকা জেলার অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। বহর বা রাজাবাড়ীর বিপরীত দিকে পদ্মার অপর পারে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার এলাকায় ইংরেজ ঈসট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঢাকাস্থ নায়েব দেওয়ান মহারাজা রাজবল্লভের বাসস্থান রাজনগর অবস্থিত ছিল। রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত একুশ চূড়া বিশিষ্ট মঠ ও অন্যান্য কীত্তিও পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। বহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বাঘিয়া প্রামে লক্ষর দীঘি নামক একটি পুরাতন দীঘি ও তত্তীরে অতি স্থন্দর কারুকার্য্য খচিত একটি শিবমন্দির আছে। বূপুরাম লক্ষর নামক জনৈক ব্যক্তি এই দীঘি ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বহরের অদূরবর্ত্তী তেলিরবাগ গ্রাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পৈতৃক বাসস্থান।

ষোড়শ শতাবদীর শেষভাগে চাঁদরায় ও তাঁহার পুত্র বা প্রাতা কেদার রায় বিক্রমপুরে পদ্যার কূলে শ্রীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সবিক্রমে রাজম্ব করিতে থাকেন। তাঁহারা যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করিয়া সন্ধীপ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করেন। শ্রীপুর তথন একটি প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ছিল এবং পর্ভুগীজগণও জাহাজ মেরামতের জন্য এই স্থানে আসিতেন। সন্ধীপ

পরে চাঁদরায়ের হস্তচ্যুত হয় এবং কিছু কাল পর্জুগীজগণের অধীনে আসিয়া আরাকান রাজের হস্তগত হয়; তথন পর্জুগীজ নেতা কার্ভালো প্রভৃতি পলাইয়া আসিয়া শ্রীপুরে আশ্রুয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর মহারাজ মানসিংহ মন্দা রায় নামক একজন সেমাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করিলে নৌযুদ্ধে কেদার রায় ও কার্ভালো তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করেন। তথন মহারাজ মানসিংহ স্বয়ং কেদার রায়কে দমন করিতে আসেন। কেদার পরাজিত হইয়া সপরিবারে সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে সন্ধি হয়, কিন্তু কেদার সন্ধিমত কর না দেওয়ায় মহারাজ মানসিংহের আদেশে সেনাপতি কিলমক্ বিপুল বাহিনী লইয়া শ্রীপুর আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। কেদার সহজ শক্ত নহেন বুঝিতে পারিয়া মানসিংহ স্বয়ং চতুরঙ্গবাহিনী সজ্জিত করিয়া শ্রীপুরের নিকটে আসিয়া হানা দিলেন! কথিত আছে, যে মানসিংহ একজন দূতের নিকট একখানি তরবারী ও একটি শৃন্ডাল সহ নিমুলিখিত মিশ্রভাষায় রচিত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠান,

''ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী সকল পুরুষ মেতৃৎ ভাগি যাও পলায়ী হয়-গজ নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি বিঘম সমর সিংহো মানসিংহ প্রযাতি॥"

মহাবীর কেদার এই সিংহের হুঙ্কারে ভীত না হইয়া দূতের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার হাত দিয়া মানসিংহকে নিমুলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন,

> "ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুন্তং বিভত্তি বেগং পবনাদতীব করোতি বাসং গিরি গহ্মরেমু তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ।"

অতঃপর উভয় পক্ষের প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নয় দিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর মহাবীর কেদার রায় দশম দিবসে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহদেবতা শিলাময়ী দেবী ও পুরোহিত কমলাকান্ত ভটাচার্য্যকে জয়পুরে লইয়া যান। বিগ্রহটি এখনও সল্লা দেবী নামে তথায় পূজিত হইতেছেন। পুরোহিত কমলাকান্তের বংশ জয়পুরে বিদ্যান। এই বংশের বিদ্যাধর নানা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং অম্বর রাজ জয় সিংহের প্রধান মন্ত্রী পর্যান্ত হইয়াছিলেন; স্থপুসিদ্ধ জয়পুর শহর তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী নিশ্মিত। শ্রীপুর ও চাঁদরায় কেদার রায়ের কীত্তি সমূহ আজ পদ্যাগর্ভে বিলীন হইলেও এককালে যে উহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল তাহা পর্যান্টক র্যাল্ফ ফিচের শ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বাক্লা হইতে শ্রীপুরে আসিয়া ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী সোনার গাঁও গমন করেন এবং পুনরায় শ্রীপুরে ফিরিয়া তথা হইতে জাহাজ যোগে পেগু গমন করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রথম পাদরী ফ্রান্সিস্ ফার্নানদেজ শ্রীপুরে আগমন করেন এবং তথায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করিবার অনুমতি পান।

ঢাকা জেলায় রাজাবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি থানা পল্লী অঞ্চলে ঘন লোক বসতি হিসাবে, বাংলা দেশের অন্য কয়েকটি থানার সহিত পৃথিবীর মধ্যে সবের্বাচচ স্থান অধিকার করে।

নারায়ণগঞ্জ—কলিকাত। হইতে গোয়ালন্দ পর্যান্ত রেলপথে এবং তথা হইতে স্টীমারে সব শুদ্ধ প্রায় ২৫৯ মাইল দূর। লাক্ষ্যা, শীতলাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্মী নদীর উপর অবস্থিত এই প্রসিদ্ধ বন্দর হইতে পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের একটি লাইন ঢাকা, টঙ্গী জংশন, ময়মনসিংহ জংশন, সিংহজানি জংশন প্রভৃতি হইয়া ১৪২ মাইল দূরবর্তী বাহাদুরাবাদ পর্যান্ত গিয়াছে। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের ইহা একটি বিচিছ্নু অংশ। নারায়ণগঞ্জ হইতে স্টীমার পথে একদিকে মুন্সীগঞ্জ, তারপাশা, ভাগ্যকূল, টেপাখোলা প্রভৃতি হইয়া গোয়ালন্দ ও অপর দিকে চাঁদপুর ও মেঘনা পথে ভৈরব, স্থনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি হইয়া শ্রীহট্ট পর্যান্ত পাওয়া যায়।

শীতলক্ষ্যা নারায়ণগঞ্জের ৩ মাইল দক্ষিণে ধলেশুরী নদীর সহিত মিশিয়াছে এবং পূর্বদিকে অন্ন কিছুদূর গিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মোহানা কলাগাছিয়া নামে খ্যাত। কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া এই মিলিত জলধারা পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর হইতে পদ্যা মেঘনা নামেই পরিচিত। শীতলক্ষ্যা সাত্রখামাইর স্টেশনের ১০ মাইল পূর্বদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়াছে; উপরের দিকে ইহা বানার নামে পরিচিত; এককালে শীতলক্ষ্যা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত ছিল। ধলেশুরী ময়মনসিংহ জেলার সেলিমাবাদের উত্তরে নৃত্ন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা হইতে উঠিয়া এলাশিন, কেদারপুর, সাভারের পাশ দিয়া বহিয়া আসিয়াছে; ধলেশুরী যমুনা হইতে অনেক পুরাতন নদী এবং ইহার খাত দিয়া এক কালে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইত। মেঘনা মণিপুর রাজ্যের উত্তর সীমাস্থ পবর্বতশ্রেণী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে ञ्चत्रमा ও পরে মেঘনা নামে পরিচিত হইয়াছে; নীচের দিকে ইহা ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার সীমা রক্ষা করিয়াছে। নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে বুড়ীগঙ্গা ধলেশুরীর পূবর্বকূলে আসিয়া মিশিয়াছে; বুড়ীগঙ্গা সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ধলেশুরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরীর পশ্চিমপ্রাস্ত বাহিয়া আসিয়াছে; কালিকাপুরাণে বৃদ্ধগঙ্গা বা বুড়ীগঙ্গার উল্লেখ আছে; এককালে ইহা গঙ্গার কোনও খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বুড়ীগঙ্গা-ধলেশুরী সঙ্গমের ২ মাইল দক্ষিণে বিক্রমপুরের ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর পশ্চিম কূলে আসিয়া মিশিয়াছে; পাবনা, যশোহর, চবিবশ পরগণা প্রভৃতি স্থানেও ইছামতী নামে নদী দৃষ্ট হয়। (প্রধান লাইনের ঈশুরদি স্টেশন দ্রপ্টব্য)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এক কালে ইছামতী পুণ্য সলিলা করতোুয়ার শাখা ছিল; কাত্তিকী পূর্ণিমায় যেমন এখনও করতোয়ায় লোকে তীর্থ স্নান করেন, সেইরূপ বিক্রমপুরে ইছামতীর পঞ্চতীথ ঘাটে আজও লোকে উক্ত তিথিতে স্নান করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করেন। এতগুলি নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট অবস্থিত বলিয়া নারায়ণগঞ্জ একটি স্বাভাবিক বন্দর।

আন্দাজ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জটি স্থাপিত হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও এখানে একটি বড় লবণের গোলা ছিল এবং তথা হইতে প্রতি বৎসর পাঁচলক্ষ মণ লবণ আমদানি হইত। তৎকালে চীনা ও মগ বণিকেরা কারবারের জন্য এখানে আসিত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে হইতে নারায়ণগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মুসলমান

বুগেও নারায়ণগঞ্জ একটি বন্দর ছিল; তথন ইহার কি নাম ছিল ঠিক্ জানা নাই। কিঞাত আছে, জিন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ভিখনলাল ঠাকুর কোনও সন্যাসীর নিকট হইতে পাঁচটি নারায়ণ চক্র পাইয়া একটি এই স্থানে, একটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কূলে পঞ্চমী ঘাটে, একটি ইদ্রাকপুরে ও একটি ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে ও আর একটি নরসিংহজীর আখড়ায় স্থাপিত করেন। এই বন্দরের আয় হইতে এই পাচটি নারায়ণ বিগ্রহের সেবার ব্যবস্থা করেন বলিয়া স্থানটির নাম নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ নগর এখন শীতলক্ষ্যার উভয় তীরে অনেক দূর পর্যান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখানে বছ পাটের কল, ঢাকেশুরী ও লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি কাপড়ের কল, কাচের কল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর লক্ষ্ম লক্ষ্ম টাকার পাট এখান হইতে রপ্তানি হয়। শীতলক্ষ্যার পশ্চিমকূলে রেল স্টেশন, হাজীগঞ্জ, ভগবান গঞ্জ, তান বাজার প্রভৃতি মহাল্লা এবং পূবর্বকূলে নবীগঞ্জ, সোনাকালা, মদনগঞ্জ প্রভৃতি শহরের অংশ অবস্থিত।

পুসিদ্ধ বাগুনী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূবের্ব নারায়ণগঞ্জ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধ লিখিয়াছেন—" আমি প্রথমে যে নারায়ণগঞ্জ দেখিয়াছিলাম, সে নারায়ণগঞ্জ আজ আর নাই। সে নারায়ণগঞ্জ ছিল একটা প্রাম ও বাজার। আজিকার নারায়ণগঞ্জ হইয়াছে একটা বড় বলর ও সহর। ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ তখনও রেল হয় নাই। পাটের গুদাম দুই একটা হইয়াছে। বোধ হয় রালী ব্রাদার্সের আফিস বসিয়াছে। আর ছাতকের ইংলিস কোম্পানীর বড় একটা আফিস ছিল। বারায়ণগঞ্জে তখন হোটেল ছিল না। কতকগুলি আখড়া ছিল। এই সকল আখড়াতেই যাত্রীরা আশুয় ও আহার পাইত। এজন্য যথাসম্ভব প্রণামী দিতে হইত। এই প্রণামীর উপরে প্রসাদের গুণাগুণ নির্ভর করিত। সামান্য প্রণামী দিলে সাধারণ ডাল ভাত মিলিত; বেশী প্রণামী দিলে উৎকৃষ্ট আতপালু, গব্য ঘৃত, দৈ, সর, দুধ এবং মিষ্টালু মিলিত। আখড়ার নাট-মন্দিরে শুইবার স্থান মিলিত। গত পঞ্চাশ বৎসরে ইহার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।"

শহরের নবীগঞ্জ মহাল্লায় কদম রস্থল বা হজরৎ মহম্মদের পদচিহ্নযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর একটি সৌধ মধ্যে রক্ষিত আছে। বার ভূঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভূঁইয়া স্থপ্রসিদ্ধ ঈশা খাঁর প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁ। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাবদীর প্রথম দিকে ইহা নির্মাণ করেন এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে গোলাম নবী নামক একজন মুঘল কর্ম্মচারী কর্ত্বক ইহা পুননিশ্বিত হয়।

শহরের হাজীগঞ্জ ও সোনাকালা মহাল্লায় দুইটি পুরাতন গোলাকার জলদুর্গের ভগুাবশেঘ দৃষ্ট হয়, মুনসীগ্রঞ্জের নিকটস্থ প্রসিদ্ধ কলাগাছিয়া সক্ষমের উপর ইদ্রাকপুরে ঠিক্ অনুরূপ একটি জলদুর্গের ভগুাবশেঘ আছে। ইহাদের মধ্যে সোনাকালার দুর্গটি দেখিলে পূর্ববিস্থা বুঝিতে পারা যায়, বর্ঘাকালে এখনও দুর্গটির চারিদিকে নৌকাযোগে ঘোরা যায়; গোল দেওয়ালে একহাত দুইহাত অন্তর কামান বসাইবার ছিদ্র এবং একটি মুচর্চার উপর বড় কামান বসাইবার স্থান। সম্রাট আওরক্ষজেবের রাজত্বকালে বাংলার স্থবাদার মীর জুমূলা কর্তৃক পর্তুগীক্ষ ও মগ দস্যদের আক্রমণ হইতে রাজধানী ঢাকা নগরী দৃঢ়ভাবে রক্ষা করিবার জন্য এই তিনটি দুর্গ নিন্মিত হইয়াছিল। এই জাতীয় জলদুর্গ বোঘাই প্রদেশের থানা জেলা ভিনু ভারতবর্ষের আর কোখাও দৃষ্ট হয় না। হাজীগঞ্জের দুর্গটি পরিধিতে প্রায় দেড় মাইল এবং উহা এখন ঢাকার নবাবদের হাফেজ মঞ্চিল নামক বাগানের মধ্যে পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ মীর জুমূলার পূবের্বও এখানে একটি দুর্গ ছিল। প্রবাদ বার ভূঁইয়ার অন্যতম স্থ্রপৃদ্ধি চাঁদরায়ের কন্যা ও ঈশা থার পত্মী সোনা বিবি এই দুর্গে থাকিয়া মগ দিগের সহিত সবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নিশ্চিত পরাজয় বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসজর্জন দিয়াছিলেন।



চেরাপুঞ্জির পথে (পৃষ্ঠা ৪০)



চেরাপুঞ্জি বাজার (পৃষ্ঠা ৪০)

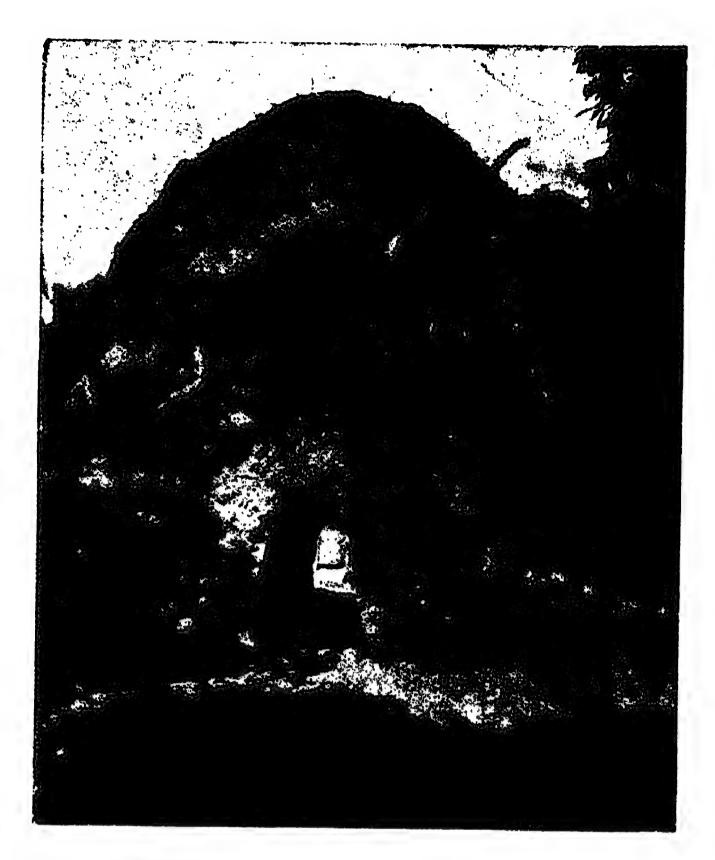

হাজীবাবার দরগাহ্, নারায়ণগঞ্ (পৃষ্ঠা ৪৪)

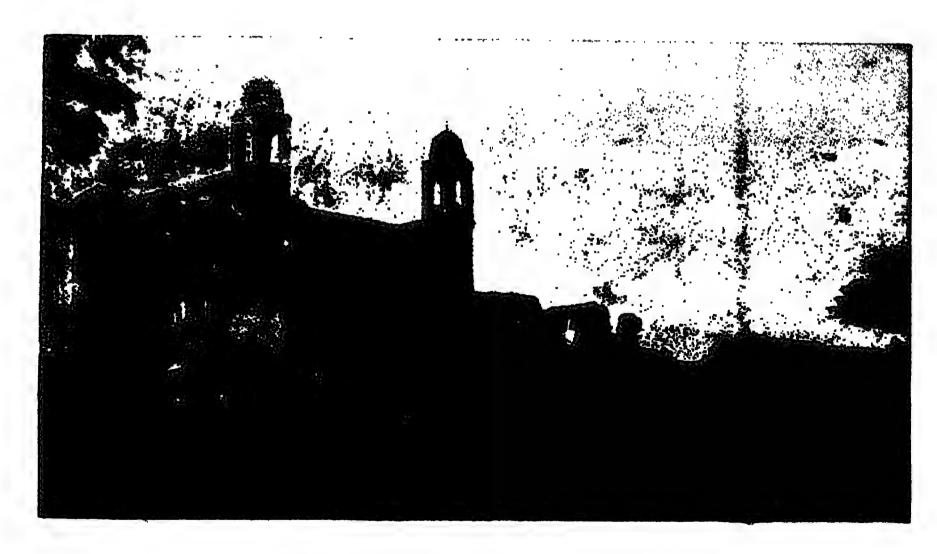

লালবাগ কেন্না, ঢাক। (পৃষ্ঠা ৫৬)

নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে হাজীগঞ্জ মহাল্লার পার্শ্বেই খিজিরপুর গ্রাম। বার-ভুঁইয়ার অন্যতম প্রধান ভূঁইয়া ঈশা খাঁ মশ্নদ-ই-আলির রাজধানী এই স্থানে ছিল। কথিত আছে, ঈশা খা রাজপুত বংশীয় হিন্দু ছিলেন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্থলতান স্থলেমান কররাণীর পুত্র বায়াজিদের সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করেন এবং শীঘ্রই প্রতিভাবলে আড়াই-হাজারী সেনানায়ক হন। স্থলতান দায়ুদের সময়ে তিনি রাজমহলের যুদ্ধে বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু সৈনিক ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর তিনি পূর্ববঞ্চের স্থ্রবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁওয়ের অন্তগত খিজিরপুরে আসিয়া রাজত স্থাপন করেন। শ্রীপুরের স্থপ্রসিদ্ধ ভূঁইয়া চাঁদরায় ও কেদার রায়ের সহিত প্রথমে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু চাঁদ রায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বিবাহ করায় সেই আঘাতে চাঁদ রায় শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কেদার রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আজীবন বিষেষবহ্নি জালাইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৫৮৫ খুষ্টাব্দে ঈশা খাঁ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় দিল্লীশুর কর্তৃক শাহবাজ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। শাহবাজ খাঁ বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অতঃপর মহারাজ মানসিংহ তাঁহাকে দমন করিতে আগমন করেন। ঈশা খাঁ খিজিরপুর হইতে হটিয়া সাতখামাইরের ১০ মাইল পূবর্বদিকে অবস্থিত এগার-সিন্ধু দুর্গে আশুয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে ঈশা খাঁ মানসিংহকে সন্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং তাঁহার বীরত্বে ও সাহসিকতায় প্রীত হইয়া মানসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ঈশা খাঁ তখন মানসিংহের সহিত আগ্রায় গিয়া বাদশাহের নিকট হইতে ২২ পরগণার জমিদারী ও মস্নদ-ই-আলি উপাধি প্রাপ্ত হন। খিজিরপুরে একটি উদ্যান মধ্যে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের একটি সমাধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক কন্যার বলিয়া প্রবাদ। ইহা কাহার সমাধি তাহা ঠিক জানা নাই। খিজিরপুর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূবের্ব দেওয়ানবাগ নামক স্থানেও ঈশা খাঁর একটি দুর্গ ছিল; তাঁহার প্রপৌত্র মানোয়ার খাঁর এই স্থানে বাস ছিল। দেওয়ানবাগে একটি মৃত্তিকা স্তূপ হইতে খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীর সাতটি কামান আবিস্কৃত হইয়াছে। এ গুলি ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি কামান সম্রাট শের শাহের; তৎকর্ত্তৃক আনীত কনস্তানতিনোপ্ল নিবাসী সৈয়দ আহমদ নামক বিখ্যাত কারিগর কর্ত্তৃক ইহা নিশ্মিত।

পানাম—নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৮ মাইল পূবর্বদিকে পুরাতন ব্রদ্ধপুত্র ও মেষনার মধ্যস্থলে পানাম গ্রামটি আজ জঙ্গলাকীণ হইলেও পূবর্বকালে প্রসিদ্ধ স্থবণগ্রাম বা সোনারগাঁও নগরী এই স্থানে অবস্থিত ছিল; গড় ও প্রাকারের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ মহারাজ জয়ধুজের সময়ে এই অঞ্চলে স্থবণ বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া এই স্থান স্থবণগ্রাম নামে পরিচিত হয়। ইহা একটি বিস্তৃত ভূখও ছিল; ইহার উত্তরে ছিল পুরাতন ব্রদ্ধপুত্র, পূবের্ব আবিড়ারলখা (বাধরগঞ্জ জেলায় এই নামে বড় নদী আছে) ও মেষনা এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা। মহম্মদ বিন্ বখৃতিয়ার খিল্জী কর্তৃক গোড় বা লক্ষ্যণাবতী অধিকৃত হইলে সেনবংশীয় রাজগণ প্রায় ১২০ বৎসর পর্যান্ত বিক্তমপুরের রামপাল ও স্থবর্ণগ্রামে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পশ্চিম হইতে নবাগত মুসলমানগণের ও দক্ষিণ-পূব্র হইতে আরাকানের মগগণের বার বার আক্রমণে সেনরাজ্ঞগণ ক্রমে দুবর্বল হইয়া পড়েন এবং খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাবদীতে পূবর্ব-বক্ষ মুসলমান অধিকারে আসে। মধুসেন ও দনুজ মাধব বা দনুজরায় ব্যতীত স্থবর্ণগ্রাম তথা পূবর্ব-বক্ষের অপর স্বাধীন হিন্দু রাজার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশেষ নাই। মুসলমান যুগে রামপালের অবনতি ও সোনারগাওএর বিশেষ উনুতি হয়। ১২৯৬ খৃষ্টাবদ হইতে ১৬০৮ খৃষ্টাবদ পর্যান্ত ইহা পূবর্ব-বক্ষের মুসলমান শাসকবর্গের রাজধানী ছিল এবং এই স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬০৮ খৃষ্টাবদে আহোম, মগ ও পর্জুগীজদের উৎপাত নিবারণার্থ

বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তথন হইতে পূবর্ব-বঞ্জের শাসন কেন্দ্রও ঢাকায় অবস্থিত হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাবদীতে স্থপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বজুতা সোনারগাও আগমন করেন এবং তথা হইতে যবদ্বীপগামী একটি বাণিজ্য-পোত দেখিয়াছিলেন। ক্র্কুদ্দীন এই সময়ে সোনারগাঁওএর স্থলতান ছিলেন। ইবন বতুতা রাজপ্রাসাদ বিশেষ স্থান্দৃতাবে রক্ষিত দেখিয়াছিলেন; আজিও পরিখার উপরের একটি পুরাতন পুলের সম্মুখে তোরণদারের ভগুচিছ্ব-দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী র্যালফ ফিচ্ এই স্থানে আগমন করেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন সোনারগাঁওএর কাপাস-বস্ত্র ভারতবর্ষের মধ্যে সবর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সময়ে সোনার গাঁওএর রাজা ছিলেন ঈশা খাঁ। পাঠান যুগে সোনারগাঁও হজরৎ-ই-জলাল নামে অভিহিত হইত। চীন্সমাট্ লুইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পলাতক হইলে তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চিম মহাসাগরে যাত্রা করিয়া সোনা-উরকং ও পান-কো-লো নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন বলিয়া লিখিত আছে। সোনা-উরকং ও পান-কো-লো সোনারগাঁও ও বাংলা বলিয়া অনুমিত হয়।

পানামের নিকটেই সোনারগাঁওয়ের অন্তগত মগরাপাড়া গ্রামে মগ দীঘি নামক একটি জলাশয়ের তীরে গৌড়রাজ্ব গিয়াস-উদ্ধীন আজমশাহের স্থলর কারুকার্য্য খচিত কট্টিপাথরের সমাধি বিদ্যমান। সন্তবতঃ পূবর্ব-বঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁওএ অবস্থানকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সমাধির সিকি মাইল পশ্চিমে বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে পাঁচপীরের দরগাহ নামে পাঁচটি দরগাহের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এগুলি গয়েস্দি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজী ও কালু নামক পাঁচজন যোদ্ধ্ ফকিরের নমাজের স্থান ও সমাধি বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লারা নদী পারাপারের সময়ে পীর বদরের গহিত পাঁচ পীরের নাম লইয়া থাকে। মগরাপাড়ায় পীর শাহ্ আব্দুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি বিশেষ পবিত্র গণ্য হয়; প্রবাদ ইনি ১২ বছর জক্ষলমধ্যে গভীর তপস্যায় মগ্ম ছিলেন, আহারাদি করিতেন না এবং তাঁহার চারিদিকে প্রকাণ্ড উইচিবি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মগরাপাড়ার নিকটে পুরাতন ব্রদ্ধপুত্র কূলে পোড়ারাজা বা দিতীয় বল্লাল সেন কর্ত্ক নিশ্বিত একটি পাথরের রথের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য খোদিত আছে। প্রবাদ রথ-দ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাদ্রণ রথটিকে টানিয়া লইয়া যাইতেন; কিন্ত জ্বন্য কোনও দিন বছশত লোকে মিলিয়াও ইহাকে নড়াইতে পারিত না।

পানামের নিকটে গোয়ালদী গ্রামে গোড়েশুর হুসেন শাহের রাজত্বকালে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মোল্লা আকবর খাঁ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ আছে। ইহা সোনারগাঁওএর প্রাচীনতম মসজিদ। বোর লাল রঙের ইট দিয়া মসজিদটি নিশ্মিত এবং তিনটি গম্বুজের মধ্যকারটি নীল মর্শ্বর প্রস্তরের।

পানামের নিকটে আমিনপুর গ্রামে ক্রোড়ী বাড়ী বলিয়া একটি প্রংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহা মহারাজ বল্লাল সেনের সেনাপতি বংশীয় বলরাম দাস নামক মুসলমান রাজাদের জনৈক কোষাধ্যক্ষের বাটী বলিয়া পরিচিত।

পানামের নিকটস্থ ঝিনারদি গ্রাম পূবের্ব দীনার দ্বীপ নামে অভিহিত হইত বলিয়া কথিত। দীনার দ্বীপের ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্যপুরাণের প্রাচীন পুঁথি পূবর্ব-বঙ্গের নানা স্থানে পাওয়া যায়। ষষ্ঠীবরের গুণরাজ খা উপাধি ছিল। ডক্টর দীনেশ চক্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন—''ষষ্ঠীবরের রচনা সংক্ষিপ্ত সরল ও পদ্ধিপক, কিন্তু তৎপুত্র গঙ্গাদাসের রচিত পদ্য চঞ্চল ও স্থান্দর, তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক; তত সংক্ষিপ্ত নহে কিন্তু বিস্তৃত হইয়াও মনোরম্য।''

সোনারগাঁয়ের অনেক স্থানে কোচ দিগের প্রতিষ্ঠিত দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। সোনারগাঁয়ের ''হরিদাস খানি '' দই ও সরভাজা প্রসিদ্ধ।

লাঙ্গলবন্ধ—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূবের্ব পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম কূলে প্রস্থিত। চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমীর সময়ে দূরদূরান্তর হইতে বহুলোক এই স্থানে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে আসেন। এই সময়ে দুই তিন দিন স্থায়ী চৈত্রবারুণী নামে একটি মেলা বসিয়া খাকে; মলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। অশোকাষ্টমী তিথিতে জগতের কল তীর্থ, নদী ও সাগর ব্রহ্মপুত্র নদে উপনীত হয় বলিয়া কথিত। অনেকে এই সময়ে এক মাস রিয়া লাঙ্গলবন্ধে তীর্থাবাস করেন; ইহা প্রয়াগে কল্প বাসের কথা সমরণ করাইয়া দেয়।

কথিত আছে পরশুরাম মাতৃহত্য। করিলে তাঁহার কুঠারটি হস্ত হইতে আর বিচিছ্ন হয় না; তথন পিতার আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া মাতৃহত্য। জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন ও কুঠারটি হস্ত হইতে স্থালিত হয়। তথন তিনি মানবের কল্যাণের জন্য কুঠারটিকে লাঙ্গলরূপে ব্যবহার করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জলরাশি সমতল ক্ষেত্রে লইয়া আসেন; কিন্তু এই স্থানে পৌছিয়া তাঁহার কুঠার বা লাঙ্গল আটকাইয়া যায়। ব্রহ্মপুত্রকে শীতলক্ষ্যার সহিত মিলিতে নিষেধ করিয়া তীর্থরাজে পরিণত করিবার মানসে পরশুরাম তীর্থবাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতলক্ষ্যার কর্শনে গমন করেন। খবর পাইয়া শীতলক্ষ্যা বৃদ্ধার বেশে পথিমধ্যে বিস্থা থাকেন। ব্রহ্মপুত্র তাঁহাকেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন শীতলক্ষ্যা আর কতদূরে। বৃদ্ধা তখন বলিলেন যে তিনিই শীতলক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্রের তাণ্ডবরবে ভীত হইয়া ছদ্যুবেশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শুনিকুল ব্রহ্মপুত্র লজ্জা পাইয়া লাঙ্গলবন্ধে ফিরিয়া গেলেন। তীর্থ হইতে ফিরিয়া পরশুরাম সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হন। অবশেষে ব্রহ্মপুত্রের অনুনয় বিনয়ে শান্ত হইয়া তিনি বলেন যে বৎসরে মাত্র একদিন অশোকান্তমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ হইবে ও ইহার পশ্চিম কূলে লান করিলে সকল তীর্থ স্থানের ফললাভ হইবে। ব্রহ্মপুত্রের পূবর্বতীরের স্থান পাণ্ডব-বজ্জিত বিলিয়া কথিত।

লাঙ্গলবন্ধে জাগ্রত প্রাচীন জয়কালী দেবী ব্যতীত বহু দেবদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্নান্ যাটের নিকট একটি বটতলা প্রেমতলা নামে খ্যাত; অশোকাষ্টমীর সময়ে বৈঞ্বগণ এই স্থানে সমবেত হইয়া অহোরাত্র নামকীর্ত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম প্রেমতলা। কথিত আছে পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। লাঙ্গলবন্ধ হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূবের্ব ব্রদ্ধপুত্রের পশ্চিমকূলে পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে তাঁহারা স্নান ও তর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; তথায় এখনও যাত্রীরা স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। অশোকাষ্টমীতে এই স্থানেও লোকে স্পান করিয়া থাকেন।

বারদী—নেষনাকূলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ প্রাম। নারায়ণগঞ্জ হইতে মেষনা পথে ভৈরব হইয়া শ্রীহট্ট পর্যান্ত যে স্টীমার যায় ঐপথে বারদী স্টীমার ঘাট মাত্র ৪ ঘণ্টার পথ। এইগ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ সাধক লোকনাথ ব্রদ্ধচারীর আশ্রম ছিল। তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলৌলিক ঘটনার কথা শোনা যায়। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-বঙ্গের কোনও গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে তাঁহার পিতা বংশের উদ্ধার-সাধন মানসে বালক লোকনাথকে উপবীত দিয়া আচার্য্য গুরু ভগবান গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে সন্মাস জীবনের জন্য সঁপিয়া দিয়া চিরতরে বিদায় দেন। তিনি বহুকাল হিমালয়ে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং আরবদেশ, ইউরোপ খণ্ড প্রভৃতি নানা স্থানে প্রমণ্

করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে লোকে তাহা সহ্য করিতে পারিত না তিনি জাতিস্মর ছিলেন ও সাময়িকভাবে দেহ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিয়া পুনরায় দেহে ফিরিয়া আসিতেন বলিয়া কথিত।

रिज मःकां छि উপলক্ষে वात्रमी ए १ मिन धतिया स्मा दय।

মুন্সীগঞ্জ—কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ ও ভৈরব-শ্রীহট্টগামী স্টীমার এখানে ধরে। ঢাকা জেলার ইহা অন্যতম মহকুমা। শহরের নিকটেই মীর জুমলার ইদ্রাক্পুর জলদুর্গের মধ্যে সদর-আলার বাসভবন অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জের প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে ধলেশুরী কলাগাছিয়া মোহানার দক্ষিণ কূলে স্থপ্রসিদ্ধ ও স্থবৃহৎ কাত্তিক বারুণীর মেলা বসিয়া থাকে। এ অঞ্চলে এত বড় মেলা আর কোথাও নাই। পূবের্ব এই মেলা কাত্তিক পূর্ণিমায় আরম্ভ হইত, এখন কিছু পরে আরম্ভ হইয়া এম স্থায়ী হয়; বহু দূরদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা এখানে আসিয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জে সম্প্রতি একটি স্থিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্থবিখ্যাত বিক্রমপুর পরগণা মুনসীগঞ্জ মহকুমার অন্তগত। বছবার এই পরগণার সীমানা পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্য ইহার কিয়দংশ বর্ত্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তরে ধলেশুরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূবের্ব মেঘনা ও পশ্চিমে পদ্মা—সাধারণতঃ এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীজি লোপ করায় এই অঞ্চলে পদ্মার নাম যে কীজিনাশা হইয়াছে সে কথা পূবের্বই বলা হইয়াছে। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ যে প্রাচীন কালে এই স্থানে বিক্রম নামক জনৈক রাজার রাজ্য ছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় নৃপতি রামপালদেবের নাম হইতেই এই স্থানের "রামপাল" নাম হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে এক সময়ে পাল রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্ব্য, প্রস্তরমূত্তি ও মৃদ্ভান্ধর্য হইতে তাহার নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে "স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজজয়স্কন্ধাবারাৎ" এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্ত্তমান রামপাল অভিন্ন।

মুন্সীগঞ্জের দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশুরীর দক্ষিণ-কূলে স্থপ্রসিদ্ধ গঞ্জ মীর কাদিম অবস্থিত। মীর কাদিম হইতে আরও দেড় মাইল পশ্চিমে ফিরিঙ্গী বাজার গ্রাম। নবাব শায়েন্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গী বন্দীদিগকে আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাধর আছে।

বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তি অনেক আবিস্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত চচর্চা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনার জন্য বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের পর নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জ্বয়িনী হইতে ইহার দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিক ভাবে গণনা করিয়া পঞ্জিকায় দেওয়া হুইত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলে তাহাতে বিক্রমপুরের স্থানীয় সময়ই

দেওয়া হয়। পাধুনিক কালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোঘ, বিজ্ঞানাচার্য্য স্যাৰ জগদীশ চক্ৰ বস্থ প্ৰভৃতি বাংলার বহু খ্যাতিমান পুরুষ বিক্রমপুরের লোক। বিপ্রকল্পলতিকা নামক গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় বিক্রম সেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এ অঞ্চলের পাতক্ষীর, দই, সন্দেশ ও নারিকেলের জিরা-চিড়ার খ্যাতি আছে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চক্রবংশীয় রাজা শ্রীচক্রদেবের একখানি তাম্র-শাসন আবিস্কৃত হইয়াছিল। খড়গ বংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাঞ্চনা। এই তামুশাসন দারা শ্রীচক্রদেব পৌণড়বর্দ্ধন ভুক্তির নেহকাণ্ঠাগ্রামে পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে কিছু জমি দান করেন। ''লঘুভারত'' গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ লক্ষ্যণসেন রামপালে জনাগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেন নিশ্মিত বলিয়া কথিত একটি বৃহৎ প্রাসাদের ভগাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা বল্লালবাড়ী নামে পরিচিত। রামপাল দীঘি, বল্লাল দীঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘি এখানে বর্ত্তমান। গত শতাব্দীতে এই স্থানে একজন কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া ৭০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাইয়াছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি গোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহার ২৪টি পাতার প্রত্যেকটি ৩০ ভরি ওজনের। রামপাল একটি বিস্তীণ নগরী ছিল; ইহার নিকটস্থ পঞ্চার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, স্থুখবাসপুর জোড়াদেউল প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীর গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে নালান্দা মহাবিহারের স্থাসিদ্ধ অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের সেনবংশের পতন সম্বন্ধে কথিত আছে সেনবংশীয় রাজা দিতীয় বল্লালসেন যখন রাজা তখন একজন মুসলমান প্রজা ফকিরের আশীবর্বাদে পুত্র সন্তান লাভ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রাজনিষেধ সত্তেও একটি গোহত্য। করেন। এক টুকরা মাংস চিলে রাজপ্রসাদে নিক্ষেপ করিলে রাজা অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান প্রজার শিশু পুত্রটিকে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশে শিশুপুত্র নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা মক্কাশরীফে গমন করেন; তথায় হজরৎ আদম তাঁহার করুণ কাহিনী গুনিয়া বহু অনুচর লইয়া রামপালের নিকট আসিয়া ব'য়েকটি গোবধ করেন। স্কুতরাং রাজা দিতীয় বল্লালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কথিত আছে চৌদ্দ দিন যুদ্ধের পর হজরৎ আদম যখন সন্ধ্যায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে দিতীয় বল্লাল সহসা আসিয়া তরবারীর আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। যুদ্ধে আসিবার সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সঙ্গে করিয়া একটি শিক্ষিত পারাবত আনিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে যুদ্ধে হারিয়া যাইলে তিনি পারাবতটি ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রাগাদে উহা পৌছাইলে পরিবারবর্গ তাঁহার পরাজয়ের কথা জানিতে পারিবেন। হজরৎ আদমকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় বল্লাল যখন দীঘিতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে পারাবতটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া রাজপুরীতে চলিয়া যায়। রাজ পরিজনের সকলে তখন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসজর্জন করেন। রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া মনের দুঃখে নিজেও অগ্নিকুণ্ডে আন্বাহুতি দেন; এই জন্য তিনি পোড়া রাজা নামে পরিচিত। রামপালের রাজপ্রাসাদের ভগাবশেষের নধ্যে অগ্নিকুও নামে একটি জলাশয় এখনও বিদ্যমান; উহা খনন করিলে বহু পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। প্রবাদ এই অগ্রিকুণ্ডেই রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রামপালের ঠিক উত্রে কাজী-কস্বা গ্রামের দুগাবাড়ী নামক স্থানে আদম শহীদ বা বাবা আদমের মসজিদ ভগাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা স্থলতান জলালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর কর্তৃক নিশ্মিত হয়। ইহা ঢাক। জেলার প্রাচীনতম

মসজিদ; মসজিদের প্রবেশ হারের নিকটে দুইটি প্রস্তর স্তন্ত হিন্দু মুসলমাদ রমণীগণ কর্ত্ক সিন্দুর লিপ্ত হইয়া থাকে। বামপাশ্রের পশ্চিমে আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া প্রামের মধ্যে কানাইচক্ষের মাঠ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। কথিত আছে এই স্থানে রাজা হিতীয় বল্লালসেনের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে কানাইচক্ষ নামক একজন সৈনিক হিতীয় বল্লালের পক্ষে বিশেষ সাহস ও দক্ষতা প্রদশন করেন এবং তাঁহার নাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র কানাইচক্ষের মাঠ নামে পরিচিত হয়। ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধেই হিতীয় বল্লালসেন নিহত হন এবং তাহার পর হইতে পূবর্ব-বঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। আব্দুল্লাপুর গ্রামে মহারাজ বল্লাল সেন নিশ্বিত মীর কাদিম খালের উপর একটি পুরাতন সাঁকো আজিও বিদ্যমান।

ুবিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্থপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রাম এই গ্রামটিকে একটি ছোটখাট পরগণা বলা যাইতে পারে; ইহা সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্ত। ইহার এক একটি পাড়া এক একখানি গ্রামের সমান। এই গ্রামের বিভিনু পাড়ায় তিনটি ডাক্ষর আছে; ইহা হইতেই গ্রামখানির বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই গ্রাম স্থাসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মস্থান। এই গ্রামে ৯৮০ খুষ্টাব্দে বিশিষ্ট বৌদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দীপক্ষর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশ জন্যগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বার বছর ধরিয়া দীপন্ধর স্থপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারে অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালের প্রাচ্য বৌদ্ধদের সবর্বপ্রধান স্থান স্থবর্ণদ্বীপের ( ব্রদ্ধের পেগু জেলার স্থধর্ম নগর—বর্ত্তমান নাম থেটন ) মহাসংঘিকাচার্য্যের নিকট আরও বার বছর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধপণ্ডিত দিতীয় ছিল না। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের স্বর্বাধ্যক্ষ পদে বর্ণ করেন। তথা হইতে তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক সনিবর্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধর্ম্ম পুনরুজজীবিত করেন। তিববতে তাঁহার মূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দীপন্ধর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিনী মূত্তির নামকরণ স্পষ্টতঃই তাঁহার জন্মস্থানের নাম হইতেই হইয়াছে। দীপন্ধর শতাধিক পাণ্ডিত্যপূণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপক্ষরের গৃহ এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী ৰলিয়া পরিচিত।

রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের অব্যবহিত পূবের্ব রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার বীর সেনাপতি রাম মালিক পল্লী কবিতায় স্থান পাহয়াছেন,—

রাম মালিকের লাঠি।
রপু রামের মাটি।।
উঠ্লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ।।
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি।।

( ঢাকার ইতিহাস, পূর্থম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা, যতীন্দ্র মোহন রায় )

রধুরামপুরের পশ্চিমে স্থুখবাসপুর গ্রামের দীঘির ধারে রাজা রঘুরায়ের একটি প্রমোদ ভবন ছিল বলিয়া গ্রামটির নাম স্থুখবাসপুর হয় বলিয়া কথিত। এই গ্রামে একটি স্থুন্দর তারা মৃত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

মুন্সীগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে সেরাজাবাদ গ্রামে বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক স্থারাম বাউলের আখড়া অবস্থিত। তাঁহার রচিত বহু বাউল সঙ্গীত এ অঞ্চলে চলিত আছে। সেরাজাবাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল আরও দক্ষিণে কামারখাড়া গ্রামের উচচ মঠটি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ; এই গ্রামে একটি দীঘির সংস্কারকালে লব্ধ অতি স্থল্যর রজত-নিন্মিত শশ্ব-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী একটি চতুর্ভুজ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তিটি স্বর্বশুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি। দুই পাশ্বে রজত নিন্মিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি; পাদদেশে অপ্তথাতুর গরুড় ও উপরে অপ্তথাতুর চাল বিদ্যমান। বিগ্রহটি সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কাহিনী প্রচলিত আছে।

ি ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূর। বুড়ী-গঙ্গা নদীর উত্তরকূলে অবস্থিত ঢাকা একটি প্রাচীন নগরী। গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ স্টীমার পথ ব্যতীত কলিকাতা হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ট্রেণে, তথা হইতে জগণা়াথগঞ্জ স্টীমারে ও জগণা়াথগঞ্জ হইতে ট্রেণে কিংবা তিস্তামুখ ঘাট পর্য্যস্ত ট্রেণে, তথা হইতে বাহাদুরাবাদ স্টামারে এবং বাহাদুরাবাদ হইতে ঢাক। পর্য্যস্ত ট্রেণে আসা যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বেঙ্গালা নামে একটি বন্ধিষ্ণু নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, ঝাহারও কাহারও মতে ঢাকা ও বেঙ্গালা একই শহর। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্থবাদার ইসলাম খাঁ কর্তৃক ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিবার পূবর্ব হুইতেই যে ঢাক। নগরীর প্রাধান্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পূবের্ব মহারাজ মান সিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ আসিবার বহু পূবের্ব এই স্থানে দুইটি প্রাচীন মস্জিদ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বসাকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এইস্থানে আসিয়া নাস করিতে থাকেন। রাজধানী স্থানাস্তবের কারণ ছিল রাজমহলের নিকট গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তনে ব্যবসায়ের অস্ত্রবিধা ও পর্তুগীজ, মগ ও আহোমদের আক্রমণ হইতে বাংলার পূবর্বপ্রান্ত রক্ষার স্থব্যবস্থা করা। সম্রাটের নাম অনুসারে রাজধানী ঢাক। জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত হয়। ইসলাম খাঁর নাম হইতে ঢাকা শহরের নবাবপুর ও ইসলামপুর মহাল্লার নাম হইয়াছে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার জন্মস্থান ফতেপুর-শিক্রীতে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। তাঁহার পর তাঁহার লাতা কাশিম খাঁ কয়েক বৎসর স্থবাদার ছিলেন এবং ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে স্মাজ্ঞী নূর জাহানের প্রতা ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ কাশিমের পরিবর্ত্তে স্থবাদার নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর শান্তিতে শাসন করিবার পশ্ব বিদ্রোহী রাজকুমার শাহ্জাহানের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন; শাহ্জাহান অল্পকালের জন্য ঢাকায় বাস করিয়াছিলেন। শাহ্জাহান বাংলা ত্যাগ করিলে পর পর কয়েকজন স্থবাদারের পর ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খা মশদী স্থবাদার নিযুক্ত হন। ইনি চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া উহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। পর বৎসর ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সমাট শাহজাহান ইসলাম খাঁকে দিল্লীতে উজির পদে নিযুক্ত করেন এবং পুত্র শাহ্ শুজাকে বাংলার স্থাদার করিয়া প্রেরণ করেন। শাহ্ শুজা ঐ বৎসরই রাজধানী পুনরায় রাজমহলে লইয়া যান। কুড়ি বংসর দক্ষতার সহিত শাসন করিবার পর পিতার কঠিন পীড়া হইলে সিংহাসন লইয়া প্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয় ও ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্ত্তৃক শাহ শুজা পরাজিত হইয়া

সপরিবারে আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আরাকানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মীর জুমলা বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হইয়া রাজধানী ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে আবার ঢাকায় আনয়ন করেন।

মীর জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের ভ্রাতা ও নূরজাহানের ভ্রাতুপুত্র শায়েস্তা খাঁ বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ঢাকা উনুতির চরম শিশ্বরে আরোহণ করে। সুদীর্ঘকাল শাসন করিয়া ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অল্পকাল পরেই আগ্রায় পরলোক গমন করেন। অতঃপর বাহাদুর খাঁ, ইব্রাহিম খা ও আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশুসান ঢাকায় স্থবাদার নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে আজিম উশসানের সহিত দেওয়ান মুশিদ কুলী জাফর খাঁর মনোমালিন্য হেতু মুশিদকুলী খাঁ রাজধানী মুশিদাবাদে লইয়া যান এবং আজিম উশসান্ বিহারের স্থবাদার নিযুক্ত হন। তখন হইতে ঢাকার শাসনভার নায়েব নাজিমদের উপর অপিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী পদ পাইলে তৎকালীন ঢাকার নায়েব নাজিম নবাব জসারৎ খাঁর শাসন ক্ষমতা লুপ্ত হয় এবং তিনি মাসোহারা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গাজী উদ্দীন হায়দার বা পাগলা নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় নবাব নাজিমের পদ উঠিয়া যায়। দেনার দায়ে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায় ; তাঁহার একটি হাওদা নবাবপুরের বসাকগণ ক্রয় করেন এবং জন্মাষ্ট্রমীর মিছিলের সময়ে উহা এখনও বাহির করা হয়। তারিখ-ই-ঢাকা অনুসারে ঢাকা নগরীর চরম উনুতির সময়ে পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পোস্তগোলা পর্য্যন্ত ১০ মাইল ও উত্তরে টঙ্গ নদী পর্য্যন্ত ১৫ মাইল বিস্তৃত ছিল এবং ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৯,০০,০০০। ১৬৬৬ খুষ্টাব্দে টাভাণিয়ার ঢাকায় আগমন করেন। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঢাকা পূবর্ব-বঙ্গ ও আসাম নামক নবগঠিত ও অল্পকালস্থায়ী প্রদেশের রাজধানী ছিল।

চাকার বর্ত্তমান স্থপ্রদিদ্ধ নবাব বংশের সহিত পুরাতন চাকার নায়েব-নাজিম প্রভৃতিদের কোনই সম্পর্ক নাই। দিল্লীর সমাট্ মহম্মদ শাহের সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম নামে এক ব্যক্তি কাশ্নীরের স্থবাদার ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদের শাহ্ যৎকালে দিল্লী নগরী থ্বংস করেন সে সময়ে খাজা আব্দুল হাকিম তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তথা হইতে পলাইয়া শ্রীহট্টে গিয়া বাসস্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার লাতা মৌলবী আবদুল্লা চাকায় আসিয়া ব্যবসায়ে আশ্বনিয়াগ করেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। এইরূপে চাকার নবাব বংশের আরম্ভ হয় বছ দিন পর্যান্ত ইহারা চামড়া ও সোনার কারবার করিয়া পরে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন এবং ক্রমে বাংলার অন্যতম প্রধান ভূম্যধিকারী হন। এই বংশের নবাব স্যার আবদুল গনি, স্যার আহ্সান উল্লা চাকা শহরের উন্নতিকল্পে বছ অথ দান করিয়াছিলেন। চাকায় ইহাদের নাম সমরণীয় হইয়া আছে। এখনও ইহারা বৎসরে কম করিয়া ৬৫,০০০ হাজার টাকা ধর্ম ও সেবা কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন।

মুখলদের সময়ে মগেরা ঢাকা ২।৩ বার লুর্ণ্ঠন করে। পলাশী যুদ্ধের পর সন্যাসী বিদ্রোহের সময় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরী লুর্ণ্ঠিত হয়।

ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন; কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা বা ঢাকা হইতে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিংবদন্তী যে সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচিছন্ন হইলে তাঁহার

কিরীটের '' ডাক '' এই স্থানে পতিত হয়ঁ। '' ডাক '' স্থানীয় শব্দ ; কারুকার্য্য প্রতিফলিত করিবার জন্য জড়োয়া গহনার নীচে '' ডাক '' বসানো হইয়া থাকে। '' ডাক '' পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ্য হয় এবং ঢাকা নাম প্রাপ্ত হয় এবং দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। জন্যমতে ঢাকেশ্বরী দেবী '' ঢাকা '' বা গুপ্ত ছিলেন ; মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহাকে আবিদ্ধার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূবের্ব ' ঢাকা ' ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন ১৬০৮ খৃষ্টাবেদ স্থবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী লইয়া আসেন তখন তাঁহার শিবির হইতে ঢাক বাজাইয়া যত দূর পর্যান্ত তাহা শোনা গিয়াছিল তত দূর রাজধানীর সীমানিন্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এই জন্য শহরের নাম হয় ঢাকা। কেহ বা বলেন ঢাক নামক গাছ হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে; আজকাল কিন্ত ঢাক গাছ ঢাকা শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান ঢাকা নগরী দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ হইতে ২ মাইল। ইহা বাংলার দ্বিতীয় শহর। ঢাকার দ্রষ্টব্য স্থান গুলির মধ্যে প্রথমেই বুড়ীগঙ্গা তীরে বাক্ল্যাণ্ড বাঁধের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দৃশ্য সত্যই স্থন্দর বিশেষতঃ বর্ষাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ প্রাচ্যের ভিনিস্ বলিয়া থাকেন। বাঁধের পশ্চিম প্রান্তে ঢাকার নবাবদের বৃহৎ ও স্কুদৃশ্য আধু নিক প্রাসাদ আহসান মঞ্জিল অবস্থিত। বাঁধের পূবর্ব প্রান্তেও স্কুন্দর অট্টালিক। দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাঁধের উপরই ঢাকার স্ত্রপুসিদ্ধ নর্থব্রুক হল অবস্থিত; নিকটেই বাঁধের উপর একটি পুরাতন বড় কামান রক্ষিত আছে। বাঁধের ধারে ধারে স্থলর স্থলর বাসভবন প্রভৃতি অবস্থিত; ইহাদের মধ্যে স্কুশ্য প্রাচীন ইমারত বড় কাট্রা ও ছোট কাট্রা উল্লেখযোগ্য। স্থ্রসিদ্ধ শাহ্ শুজা বড় কাট্রা নামক সরাইখানাটি নির্মাণ করেন। বড় কাট্রার নিকটেই শায়েস্তা খাঁ নিশ্মিত সরাইখানা ছোট কাট্রার মধ্যে বিবি চম্পার সমাধি দৃষ্ট হয়; তিনি কে ছিলেন জানা যায় নাই; তাঁহার নাম হইতে স্থানটি চাঁপাতলি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় কাট্রার ঠিক্ সমুখে বুড়ীগঙ্গার অপর পারে জিঞ্জিরায় বাংলার স্থবাদার ইব্রাহিম খা কর্ত্তৃক ১৬২০ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই জিঞ্জিরার প্রাসাদেই পলাশীর যুদ্ধের পর আলিবদ্দী দুহিত। যেসেটি ও আমিনা বেগম ও সিরাজউদ্দৌলার বেগম ও শিশুকন্যা বন্দিনী ছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ মুশিদাবাদে লইয়া যাইবার ছল করিয়া ধলেশুরী নদীতে নৌকা ডুবাইয়া ইঁহাদের হত্যা করেন বলিয়া কথিত; মত্যুকালে যেসেটি ও আমিনা বেগম মীরণকে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। মীরণ বজ্রাঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বুড়ীগঙ্গার তীর হইতে প্রত্যহ গহেনার নৌকা মাণিকগঞ্জ, ধামরাই, বহর, তালতলা, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, কলাকোপা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করে।

বাকল্যাণ্ড্ বাঁধ ছাড়িয়া একটি রাস্তা নদীর সমান্তরালে পশ্চিমে পটুয়াটুলি, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মুঘলটুলি, চক বাজার হইয়া শহরের প্রান্তে লালবাগ পর্যান্ত গিয়াছে। আর একটি প্রধান রাস্তা বাকল্যাণ্ড বাঁধ হইতে উত্তরে কাছারি প্রভৃতি হইয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে গিয়াছে। ইহা নবাবপুর রাস্তা নামে পরিচিত । নবাবপুর, উয়ারি, তাঁতিবাজার, বাংলা বাজার, সূত্রপুর, লক্ষ্মী বাজার, শাঁখারি বাজার, আরমানিটোলা, কায়েতটুলি, রমনা প্রভৃতি মহাল্লার নাম ঢাকার বাহিরেও পরিচিত। নবাবপুর রাস্তার নিকটে মানোয়ার বাঁর বাজার স্থাসিদ্ধ ঈশা খা মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্রের, নাম বহন করিতেছে। চক বাজারের বড় চক-মসজিদটি ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শায়েন্তা খা কর্ত্বক নিশ্বিত হয়; এই মস্জিদে চওড়া ও বড় কিন্তু অনুচচ খিলানগুলি আওরঙ্গাবাদ ও আহমদ নগরের

রীতি অনুসারে শায়েন্তা খাঁ এদেশে প্রচলন করেন; এজন্ট ইহা শায়েন্তাখানী ধরণ নামে পরিচিত।
মুশিদাবাদের স্থপ্রিদ্ধ কাট্রা মসজিদ এই ধরণে নিশ্মিত। বুড়ীগঙ্গার তীরের মত চকবাজারেও
মুঘল যুগের একটি তোপ পড়িয়া আছে। বাবু বাজারে শায়েন্তা খাঁ। নিশ্মিত আর একটি মসজিদ আছে।
চক বাজারের নিকট যে স্থানে এখন জেল-হাসপাতাল অবস্থিত ঐ স্থানে মুঘল আমলে ইসলাম
খাঁর দুর্গে টাকশাল ছিল। এই টাকশালে উস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির টাকাও মুদ্রিত হইয়াছিল।
শহরের নারিন্দা মহাল্লায় ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত বিনট বিবির মসজিদ ঢাকার সবর্বপেক্ষা পুরাতন
মসজিদ। মুশিদকুলি খা নিশ্মিত বেগম বাজারের মসজিদ ঢাকার সবর্বাপেক্ষা বৃহৎ মস্জিদ; ইহা
দেখিতেও অতি স্কলর। আরমানি টোলায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত আরমানি গির্জাটি স্ববৃহৎ।
খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বহু আর্শ্মেনীয় বাণিজ্যসূত্রে ঢাকায় আগমন করেন। রেল
স্টেশনের সন্মুখেই খাজা আম্বরের মসজিদ ও কৃপ দেখিতে পাওয়া যায়; খাজা আমর শায়েন্ত।
খাঁর প্রধান খোজা ছিলেন।

স্বের্গনের পরই বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ও রমনা মহাল্লার আরম্ভা চাক। বিশ্ববিদ্যালয় ভূত-পূবর্ব চাকা কলেজ ও জগনাথ কলেজ ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। পুরাতন চাকা কলেজের বাড়ীতে এখন চাকা কলেজিয়েট স্কুল অবস্থিত। জগনাথ ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ উহার কাছে একটি বৃহৎ ও স্কুলর অটালিক।য় বিদ্যমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাটি পরিস্কার পরিচছনা ও অতি স্কুলর । বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও কলেজ ভবনগুলি দেখিবার মত। নিকটেই ঢাকার চিত্রশালা; ইহা নায়েব-নাজিম নবাব জসারৎ খার প্রাসাদের বার-দুয়ারী বা বৈঠকখানায় অবস্থিত; চিত্রশালার ছাদে এখনও নবাবী আমলের পুরাতন চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই চিত্রশালায় বিক্রমপুর প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি রক্ষিত আছে এবং ঢাকা ল্লমণকারীর ইহা অবশ্যই দ্রষ্টব্য।

শহরের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত; ইহার কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ আছে। ঢাকেশ্বরী মন্দির মহারাজ বল্লাল সেন কর্তৃক নিশ্মিত বলিয়া প্রবাদ। কথিত আছে, তাঁহার জননী নিবর্বাসিতা হইয়া ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব স্থিত রাণী-ঝি গ্রামে বাস করিতেন; তাঁহাকে লোকে রাণী-ঝি বলিয়া ঢাকিত এবং সেই জন্য গ্রামটির নামও রাণীঝি হয়; বনমধ্যে এই গ্রামে বল্লাল সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম বন-লাল বা বল্লাল হয়। ইহার নিকট লক্ষ্যণ-খোলা গ্রামে মহারাজ লক্ষ্যণ সেন একটি হাট বসাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই অঞ্চলের সহিত মহারাজ বল্লালের সম্বন্ধ জনপ্রবাদ শ্বারা সূচিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দির বছবার সংস্কৃত হইলেও উহার পশ্চাঙ্গাও প্রায় আদি ও অবিকৃত অবস্থায় আছে। ঢাকেশ্বরী সম্বন্ধে অপর কাহিনী প্রচলিত আছে যে মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুরের কেদার রায়কে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার গৃহদেবী শিলাময়ীকে লইয়া প্রথমে ঢাকায় আসেন এবং তথায় ঠিক্ অনুরূপ আর একটি মূর্ভি নির্ম্মাণ করান। আসল ও নকল মূর্ভিতে ভেদ ধরিবার উপায় ছিল না। মানসিংহ কেদার রায়ের শিলাময়ীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপরটি ঢাকেশ্বরী নামে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

শহরের উত্তরে মালীবাগ নামক স্থানে বারভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত সিন্ধেশ্বরী মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি রক্ত চন্দন গাছ আছে। সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী সৌমার বন গোস্বামী স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়, কথিত। একবার আজিমপুরার সাধকপ্রবর শাহ্

আলি সাহেব ব্যায়্র পৃষ্ঠে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনি নাকি একটি প্রাচীরে চড়িয়া প্রাচীর শুদ্ধই শাহ্ আলি সাহেবের নিকট আগাইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশুরী মন্দিরের পাশ্রে ঘন বৃক্ষাচছাদিত একটি জলাশয় ও কয়েকটি পুরাতন মন্দির আছে; উহা মালীবাগের আখ্ড়া নামে খ্যাত।

শহরের উত্তরে রমনার ময়দানে বুড়া শিব ও রমনার কালী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বুড়া শিব চাকার স্বর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবতা; কেহ কেহ বলেন ইনি শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা ঠিক হইলে বুড়া শিবের বয়স দেড় হাজার বছর হইবে। রমনার কালী শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের দশনামী উদাসীন সন্যাসীদের মঠের মধ্যে অবস্থিত; ইহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। মন্দিরটি যে রীতিতে গঠিত পূবর্ব-বক্ষেও সেরূপ মন্দির বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। বহরের নিকট অধুনালুপ্ত রাজাবাড়ী মঠও রাজনগরে রাজ বল্লভের একুশরত্ব মন্দিরে চূড়া এই ধরণের ছিল। কালী মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটি বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ড সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন বলিয়া পূজা পাইয়া থাকে। প্রবাদ তাঁহার প্রস্তরাসন খানি লইয়া উমাও তারা দেবী মিলিয়া ভক্তের সাথে সাথে চলিতেন আর লোকে দেখিত যে ব্রহ্মানন্দের সঙ্কে প্রস্তরখানি শূন্য দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে।

রমনার কালীবাড়ীর পশ্চিমে ফুলার রোডের দক্ষিণে একটি পুরাতন শিথ সঙ্গত আছে।
প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্গতটির প্রাঙ্গনে বহু শিখ মোহান্তের সমাধি বর্ত্তমান। একটি কক্ষে "গ্রন্থ সাহেব" ও
কালাে পাথরে অন্ধিত গুরু নানকের পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। প্রাঙ্গনে গুরু নানকের ইন্দারা নামে
পরিচিত একটি অন্তকাণে কূপ আছে; প্রবাদ গুরু নানক একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন এবং এই
কূপ হইতে জল পান করিয়াছিলেন এবং এই কারণে ইহার জলের রোগ-শান্তির ক্ষমতা আছে বলিয়া
লোকের বিশ্বাস। গুরুমুখীতে লিখিত কূপের একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে মোহান্ত
প্রেমদাস কর্ত্তক ১৭৪৮ খৃষ্টাবেদ ইন্দারাটির একবার সংস্কার হয়। কেহ কেহ বলেন সম্রাট
আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নবম গুরু তেগ বাহাদুর ঢাকায় আসিয়া এই সঙ্গতটি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং
তাঁহার অনেক শিঘ্য হইয়াছিল। কৈহ বা বলেন ঘঠগুরু হর গোবিন্দের সময়ে নথা সাহেবের
প্রচারের জন্য ঢাকায় আগমন করেন এবং তিনিই এই সঙ্গত প্রতিষ্ঠা করেন; সঙ্গতটি নথা সাহেবের
সঙ্গত নামেও পরিচিত।

রমনা ময়দানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত হাজী খাজে সাহাবাজের মস্জিদটি ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত হয় ; ইহার তিনটি গুম্বজ ও আটটি চূড়া আছে। মসজিদের পার্শ্বে সাহাবাজের সমাধি অবস্থিত। সাহাবাজ কাশ্মীর হইতে আগত বণিক ছিলেন।

রমনার ময়দানের নিকট ১৮২১ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত গ্রীকদের গির্জা অবস্থিত।

শহরের উত্তর দিকে কুসেনী দালান মুসলমান যুগের স্থাসিদ্ধ কীত্তি চিহ্ন। শিয়া সম্প্রদায়ের এই ইমামবাড়ীটি শাহ্ শুজার শাসন কালে ঢাকার ''মীর-ই-বহর '' বা নৌবহর পরিদশক সৈয়দ মীর মুরাদ কর্তৃক ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের মহরম পবর্ব এই স্থানে আজও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ছুসেনী দালানের স্থাপত্যরীতি স্কুলর। ঢাকার নায়েব নাজিমগণ ছসেনী দালানের মত ওয়াল্লী থাকিতেন; এক্ষণে ঢাকার নবাবগণ স্থানী মতাবলম্বী হইলেও ইহার মতওয়াল্লী পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং ইহার জন্য বহু অথ ব্যয় করেন।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে ইদ্গা নামক মুসলমান-ধর্ম স্থানটি শাহ্ শুজার সময়ে দেওয়ান মীর আবদুল শাশিম কতৃক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত হয়।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে বুড়ী গঙ্গার নিকটে লালবাগ কেল্লা অবস্থিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দুর্গের তোরণ মার, প্রাকার ও স্তম্ভ প্রভৃতি যে অংশ দাঁড়াইয়া আছে তাহাও দেখিবার মত। সমাট্ আওরঙ্গ-্জবের পুত্র মহম্মদ আজম যখন স্থবাদার রূপে অল্পকাল ঢাকায় অবস্থান করেন সেই সময়ে তিনি এই কেল্লা ও প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ করেন। শায়েস্তা খার সময়ে নির্মাণকার্য্য আরও অগ্রসর হয়। দুর্গ মধ্যে একটি জলাশয়ের পশ্চিমে পরী বিবির মকবর। নামে একটি মনোরম সমাধি সৌধ আছে। পরী বিবি নবাব শায়েন্ত। খাঁর কন্যা ছিলেন। মক্বরাটি নির্দ্মাণের জন্য চুণার, গয়া ও জয়পুর হইতে প্রস্তরাদি আনীত হইয়ছিল। সমাধি সৌধে নয়টি কক্ষ আছে এবং এগুলিতে নানা রঙের মর্ম্মর প্রস্তরের স্থলর কাজ আছে। সৌধের ছাদটির নির্মাণরীতিতে বিশেষত্ব আছে; কানিংহাম সাহেবের মতে ইহা হিন্দু স্থাপত্যের পরিচায়ক ; মক্বরার চন্দন কাষ্ঠের দারগুলিও হিন্দু রীতির সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লার ঠিক্ দক্ষিণ পার্শ্বেই একটি পুরাতন ফটকের বাহিরে স্থবৃহৎ লালবাগ মসজিদ অবস্থিত। সমাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উশ-সানের পুত্র সমাট্ ফরুখ্ শিয়র যখন পিতার প্রতিনিধিরূপে ঢाकाग्र **अवञ्चा**न कतिरा ছिल्लन त्मरे ममरा यह मम् जिन्ही निर्मान करतन। नानवान क्लूात निर्काहर বুড়ীগঙ্গ। তীরে আজিম-উশ-সান নিশ্মিত স্থ্রসিদ্ধ পোস্তাথ্রাসাদ অবস্থিত ছিল; এখন ইহা বুড়ীগঙ্গ স্ত্রপ্রসিদ্ধ বিশপ হিবার পোস্তাপ্রাশাদ দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে ইহার স্থাপত্য রীতি মস্কো নগরীর স্থবিখ্যাত ক্রেমলিন প্রাসাদের অনুরূপ এবং ঢাক। শহর তাঁহাকে পদে পদে मक्कात कथा मत्न कत्राहेग्रा निग्नािह्न। निभाही वित्यािहरू ममत्रा नानवािंश वित्याहीत्मत महिल ইংরেজ নাবিকদলের একটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইয়াছিল; বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া জামালপুর ময়মনসিংহ অভিমুখে পলায়ন করে।

ঢাকার পশ্চিম প্রান্তে মিউনিসিপাল এলাকার দুই মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার ও বাঁশবাড়ী নামক স্থানে শায়েস্তা খাঁ নিশ্মিত মনোরম সাতগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। সৌন্দর্য্যে পরী বিবির মক্বরার পরেই ইহার স্থান। পাশ্মেই শায়েস্তা খাঁর কন্যা বেগম বিবি ও গুলজার বিবির সমাধিসৌধ।

শহরের নবাবপুর মহাল্লায় বসাকগণের আদিপুরুষ কৃষ্ণদাস মুচছদ্দি ষোড়শ শতাবদীর শেষভাগে স্থবিখ্যাত নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বিগ্রহটি পূবের্ব বারভূইয়ার অন্যতম চাঁদরায় কেদার রায়ের ছিল। ঢাকার স্থপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিছিল লক্ষ্মীনারায়ণের
ভিদ্দেশে কৃষ্ণদাস কর্তৃক প্রবৃত্তিত হয়। এই মিছিলে বাঁশ ও কাগজ প্রভৃতি দিয়া নিশ্বিত দুই তিন তল
বাটির চেয়ে উচচ ''চৌকী ''গুলি হইতে নানারূপ কৌশলে পৌরাণিক, সামাজিক ও সাময়িক
ঘটনাবলীর অভিনয় করা হয়। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকীটির শিল্প-কৌশল বিশেষ প্রসিদ্ধ। বহু লোক
এই মিছিল দেখিতে ঢাকায় আগমন করেন। জন্মাষ্টমীর মেলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ কিছু কিছু
দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ঢাকার ঝুলন্যাত্রা, রাস ও রথ্যাত্রারও প্রসিদ্ধি আছে।

ঢাকার লক্ষ্যীবাজারের লক্ষ্যীনারায়ণ, ঠাঠারি বাজারের জয়কালী মন্দির ১ও পঞ্চরত্ব মঠ ও এক্রামপুরের বীরভদ্রাশ্রমও উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব-প্রধান নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ধর্মপ্রচারাথ ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নামে বীরভদ্রাশ্রম স্থাপিত হয়।

মুশিদাবাদের ন্যায় ঢাকায়ও বহুদিন হইতে খাজা খিজিরের উদ্দেশে ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতি থারে ব্যারা বা বেরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মুশিদাবাদ স্টেশন দ্রপ্টব্য।

মুশিদাবাদের ন্যায় ঢাকাও বাংলাদেশের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এখানেও ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকগণের কুঠি ছিল। পর্ত্তুগীজেরা সবর্বপ্রথমে ঢাকায় আসেন এবং সঙ্গতটোলায় তাঁহাদের কুঠি ছিল শুনিতে পাওয়া যায়। ওলন্দাজেরা প্রথমে দেশীয় গোমভা পাঠাইয়া মাল খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪২ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন ওলন্দাজ ঢাকার কুঠির কর্ত্তা হইয়া আসেন। এখন যেখানে ঢাকায় মিট্ফোর্ড্ হাঁসপাতাল তৈয়ারী হইয়াছে পূবের্ব সেইস্থানে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের পরে নিশ্বিত হইয়াছে। পুরাতন কুঠি তেজগ্রামে ছিল কিন্তু পরে বুড়ীগঙ্গার নিকটে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের পর ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে বর্ত্তমান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে নূতন কুঠি তৈয়ারী হয়। ঢাকায় ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ওলন্দাজেরা ইহা ইংরেজদের ছাড়িয়াদিয়াছিলেন ; ঢাকা নগরে যে স্থানে ফরাসীদের কুঠি ছিল সেই স্থান এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। ফরাসীদিগের কুঠিটি ঢাকার নবাব বাহাদুরের 'আহ্সন মঞ্জিল 'নামক বিখ্যাত প্রাসাদ মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

আধুনিক কালে বসাকগণ ঢাকার ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্বর্বপ্রধান। তাঁহাদের পুরাতন ব্যবসায় হইতে বাহিরের লোক তাঁহাদের হটাইতে পার্বেন নাই। ঢাকায় পাট্ড ও কাঁচা চামড়ার কারবার বেশ বড়। বহুকাল হইতে এখানে কমদামী সাবান প্রস্তুত হইতেছে। একটি কাঁচের কারখানাও এখানে আছে।

চাকার বস্ত্রশিল্প অতি পুরাতন। প্লিনির লেখা হইতে জানা যায় প্রাচীন রোমের মেয়েরা চাকার সূক্ষ্ম মসলিনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এরিয়ানের "পেরিপ্লাস অব দি ঈরিটিয়ন সী" নামক গ্রন্থেও মসলিনের উল্লেখ আছে। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা, তিত দি প্রভৃতি স্থানে সূক্ষ্মতম মসলিন প্রস্তুত হইত। বর্ষাকালই মসলিন বুনিবার প্রশন্ত সময় ছিল্য মসলিন নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত হয় যে মাদ্রাজ প্রদেশের মসলিপত্তন বন্দর হইতে ইউরোপীয় বণিকগণ এই বস্ত্র কিনিয়ালইয়া যাইতেন এবং মসলিপত্তন হইতে মসলিন নামের উৎপত্তি। অপর মতে তুরস্ক প্রভৃতি দেশে প্রাচীন কাল হইতে এই বস্ত্র রপ্তানী হইত। কিন্তু পরে পর্ত্রগীজ জল দম্যুগণের অত্যাচারে বা এরূপ কোনও কারণে এই ব্যবসায় প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ত্র্বন তুরস্কের মোস্ল নগরীতে এই বন্ধ প্রস্তুতের চেষ্টা হয় এবং তথাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র মস্লিন নামে পরিচিত হয়।

ঢাকার বস্ত্রশিল্প এক সময়ে জগদিখ্যাত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঢাকার সূক্ষ্ম মস্লিন বস্ত্র ইউরোপের সবর্বত্র রপ্তানী হইত। অমণকারী ট্রাভার্ণিয়ার লিখিয়াছেন—ইরাণের দূত মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে প্রতিগমনকালে শাহকে উপহার দিবার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মস্লিন একটি জক্ত নারিকেল খোলের ভিতর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক গজ প্রস্থ ২০ হাত লম্বা একখানা মস্লিন জড়াইয়া একটি জক্তরীয়কের ছিদ্র দারা এদিকে ওদিকে নেওয়া যাইত এইরূপ ৩০ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ একখণ্ড মস্লিন ওজনে ৪।৫ তোলা হইত এবং তাহা ৪০০ । ৫০০ টাকা বিক্রয় হইত। কথিত আছে সমাট্ আওরঙ্গজেবের এক কন্যা সাত কের দিয়া আবরোয়ান মস্লিন পরিধান করিয়া পিতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইলে নির্লজ্জা বলিয়া ভৎসিতা হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও মস্লিন প্রস্থাতের এক পাউও ওজনের এক কেটি সূতা মাপিয়া লম্বায় ২৫০ মাইল হইয়াছিল। প্রাট্র জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নুরজাহান বেগম ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর

করিতেন। সমাট্ শাহজাহান এবং **আওরজজেব ঢাকাই মস্**লিন দিল্লীর অন্তঃ**পু**রে ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে মস্লিন ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে যাইতে না পান্ধে, সে জন্য রাজকীয় আদেশও প্রদান করিয়াছিলেন। ঢাকার মস্লিনের নানা নাম ছিল বিথা ঝুনা (হিন্দি শবদ, অর্থ-সূক্ষ্য--ইহা মাকড়সশার জালের মত ছিল), সব্নম্ (ইরানীয় শব্দ, অথ সান্ধ্য শিশির--সিক্ত করিয়া ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে ইহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না, শিশির বলিয়া ভ্রম হইত), আবরোয়ান (ইরাণীয় শব্দ, অর্থ জল শ্রোত, জলের মধ্যে একেবারে মিলাইয়া যাইত), সঙ্গতি, সরবতি, রং, সরকার णानि जानवाद्या, তনজের, তরন্দাম, नग्रनञ्चक, সরবন্দ, कूमসী, वদন খাস, মলমল খাস, **খাসা** (সবর্বশ্রেষ্ঠ খাসা নাম জঙ্গলখাসা) ইত্যাদি 🖋 নানা প্রকার ডুরে কাপড় ছিল; তাহাদের নাম, রাজকোট, কাগজাহি, পাদশাহীদার, কলাপার্ত প্রভৃতি। বিভিনু রঙের মস্লিন চারখানা নামে অভিহিত হইত ; ইহাও নানারূপ ছিল, যথা নন্দনশাহী, আনারদানা, সাকুতা, কৰুতরখোপা, পাছাদার প্রভৃতি। বুটা ও ফুলতোলা মস্লিন কসিদা নামে অভিহিত, ইহাও নানা প্রকারের, যথা কাটা-উরমী, নৌবর্ত্তি, আজিজুল্লা, দোছাক প্রভৃতি। বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত মঙ্গলিন বা জামদানীও নানা প্রকারের, যথা তোরাদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পানাহাজার, মেল, দ্বলীজাল, ছড়িয়াল, সাবুরগা ইত্যাদি। মস্লিন ছাড়া বাফতা নামে একপ্রকার স্থলর মোটা গাত্র-বস্ত্রও নানা প্রকারের হইয়া থাকে, যথা, হান্সাম, ডিমটি, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নানা দেশের জন্য ঢাকায় ২৮,৫০,০০০ টাকার মস্লিন প্রভৃতি বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এখনও বাংলার সবর্বত্র ঢাকাই শাড়ী ও ধুতির বিশেঘ আদর আছে।

মসলিনের জন্য প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আগে সূক্ষ্ম সূতা কাটার রীতি ছিল। চরকার দারা অপেক্ষাকৃত মোটা সূতা ও ডলনকাঠি বা টাকুর সাহায্যে সূক্ষ্ম সূতা কাটা হইত। খাদি আন্দোলনের পর হইতে আমাদের আদিম কালের টাকু বা টেকে। তক্লি নামে পরিচিত হইতেছে। ইহা সত্যই দুঃখের কথা।

মস্লিন ও অন্যান্য সূক্ষ্য বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য ঢাকার এখনও নাম আছে। সূক্ষ্য বস্ত্র ধুইলে সূত্রগুলি স্থানচ্যুত হইলে "কাঁটা করিয়া" ইহাদিগকে স্থাপিত করিতে হয়। ঢাকা ভিনু অন্য কোথাও এই পদ্ধতি চলিত নাই বলিয়া আজও অনেকে ঢাকাই শাড়ী ঢাকায় ধুইতে পাঠান। ঢাকার কুমদীগরগণ শঙ্খ দারা বস্ত্রাদি মাজর্জনা করিয়া উজজ্জল ও মস্থা করিতে স্থদক্ষ; ঢাকাই শঙ্খ-করা বস্ত্রের খ্যাতি আছে। ঢাকার রিফুগরদিগেরও সূক্ষ্যকার্য্যের জন্য নাম আছে।

ঢাকায় মসলিন প্রভৃতি বস্ত্রে রেশম ও জরির কাজ অতি স্থন্দর হইয়া থাকে; এই কাজ জরদজী নামে খ্যাত।

ঢাকায় রূপার তারের কাজ (ফিলিগ্রী) শঙ্খিশিল্প ও ঝিনুকের বোতাম, মাথার ফুল, ঘড়ির চেন প্রভৃতির খ্যাতি আছে। শাঁখের কাজের জন্য মাদ্রাজ, বোদ্বাই, সিংহল মলয়দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পরিমাণে সামুদ্রিক শঙ্খ আনিতে হয়; তিনকৌড়ী, পটি, জাহাজী, ধলা, বাড়বাকী, স্থরতী ও আলাটিলা এই কয় প্রকার শঙ্খ উৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ আমদানী হয় ও পাচ লক্ষ টাকার কারুকার্য্যখচিত শাখা, চুড়ী, বালা, মালা, কানের ফুল, আংটি, বোতাম, ঘড়ির চেন প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

## 🏸 খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ঢাকার অমৃতী, মালাই, পণীর ও নারানখাদা ও বাব্ধরখানি রুটির খ্যাতি আছে।

নদী-বহুল ঢাকা অঞ্চলে নানাপ্রকারের নৌকা দৃষ্ট হয়, যথা—কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী। ছিপ, নাওধুবী, সারেঙ্গা, কুমারিয়া, পলওয়ার, ডিঙ্গী, পানসী প্রভৃতি।

তালতলা—ঢাক। হইতে ১০ মাইল উত্তর-পূবের্ব রূপগঞ্জ থানা অবস্থিত। এই থানার মধ্যে নিকটে লাক্ষ্যা নদীর তীরে ডাঙ্গাবাজার গ্রামের নিকট তালতলা গ্রামে সাধকপ্রবর কথুনাথের সমাধি ও উপাসনা-মন্দির অবস্থিত। কথিত আছে এই স্থান প্রথমে ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, কথুনাথ আসিয়া গুরুদত্ত শিঙ্গা ধ্বনি করিতে থাকিলে জঙ্গলের পশুগুলি অন্যত্র চলিয়া যায় এবং ক্রমে লোকের বসতি হয়। প্রায় তিনশত বৎসর পূবের্ব শিলমন্দি গ্রামে কথুনাথের জন্ম হয়। তিনি জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন এবং যৌবনে মাতা ও পত্নীকে ফেলিয়া ধর্ম্ম সাধনার জন্য নানা স্থানে ঘুরিয়া শ্রীহট্ট জেলায় বিথঙ্গলে রামকৃষ্ণ গোঁসাইয়েরএ আখড়ায় উপস্থিত হন। কথুনাথকে পরীক্ষার্থ রামকৃষ্ণ পাদোদক আনিবেন বলিয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে নির্দেশ দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নয় দিন পরে বাহির হইয়া দেখেন কথুনাথ একই ভাবে দণ্ডায়মান। তখন প্রীত হইয়। রামকৃষ্ণ কথুনাথকে দীক্ষা দান করেন। কথুনাথ ধর্ম্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তালতলা গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

বাছিলা—ঢাকা হইতে বুড়ীগঙ্গা তীরে উত্তর-পশ্চিমে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। মাদী পূর্ণিমার স্নান উপলক্ষে এখানে ঢাকা হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। "ইহা কুশাগাড়ার বান্নি" (বারুণী) নামে খ্যাত। প্রবাদ প্রাচীনকালে পাচজন মুনি এই স্থান কঠোর তপস্যা করিয়া 'কুশা' গাড়িয়া বা পুতিয়া রাখিয়াছিলেন।

কলাকোপা—ঢাকা হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে নবাবগঞ্জ থানা। এই থানার অন্তর্গত কলাকোপা গ্রামে মহান্বা দাতা খেলারাম নিশ্নিত নবরত্ব মন্দির ও ক্ষেপা রাণীর আখড়া ও বলাই বাউলের আখড়া নামে বাউল-সম্প্রদায়ের দুইটি আখড়া আছে। ধর্মসাধনার জন্য ক্ষেপা রাণী খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে স্থন্দর মাটির জিনিস তৈয়ারী হয়। তেল রাখিবার জন্য এখানকার মাটির মটকা গুলিতে চল্লিশ মণ পর্য্যন্ত তেল ধরে।

মীরপুর—ঢাকা হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে উচচ ভূমির উপর অবস্থিত মীরপুরের দৃশ্য স্থলর। প্রসিদ্ধ আউলিয়া হজরৎ শাহ আলি সাহেবের দরগাহ এখানে অবস্থিত। কথিত আছে, চারি শত বৎসর পূবের্ব বোগদাদের রাজকুমার হজরৎ শাহ আলি চারজন শিঘ্য সহ 'এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। শিঘ্যগণকে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া দেড় বছর অনশন ব্রত লইয়া তিনি মসজিদে ঘাররুদ্ধ করিয়া সাধনায় মগু হন। দেড় বছরের একদিন মাত্র বাকি থাকিতে শিঘ্যগণ রুদ্ধার মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিয়া ঘার ভাঙ্গিয়া দেখিলেন আউলিয়া তথায় নাই এবং আগুনের উপর একটি পাত্রে রক্ত ফুটিতেছে। কিছ পরেই তাঁহারা গুরুর কণ্ঠস্বরে আকাশ বাণী শুনিলেন এবং পাত্রস্থ রক্ত সমাহিত করিতে আদিষ্ট হইল্লেন। সেইমত তাঁহারা রক্ত সমাহিত করিলেন। তদবধি এই স্থান বিশেষ পূত বলিয়া গণ্য হয় এবং সহস্র সহস্র নর নারী এই

সমাধি দর্শনে আসেন। হজরৎ শাহ্ আলি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, কিন্তু তিনি যে মস্জিদে সমাহিত উহা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে নিশ্মিত হয়। মীরপুরের নিকট স্থানে স্থানে তুরাগ নদীতে ঝিনুকের মধ্যে ছোট ছোট মুক্তা পাওয়া যায়।

সাভার—চাকা হইতে ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশুরী ও বংশী নদীর সঞ্চমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। পূবের্ব এই স্থানে সম্ভার বা সন্ভাগ নামে একটি রাজ্য ছিল বলিয়া কথিত; পরে ইহা সবের্বশুর নগরী নামে পরিচিত হয়। প্রবাদ রাজা হরিশ্চক্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে এই স্থানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সাভারের পূবর্বদিকে বলীমোহর নামক স্থানে তাঁহার প্রাাদেরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার দুগাঁট এখন ''কোঠা বাড়ী'' নামে একটি মৃত্তিকান্তুপ; ইহার মধ্যভাগের একটি গহ্বর হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া সৈন্যগণ নিরাপদে যুদ্ধ করিত। ইহা আধুনিক কালের ট্রেফের কথা সমরণ করাইয়া দেয়। হরিশ্চক্রের দুই মহিষী কণাবতী ও ফুলেশুরীর নাম হইতে নিকটস্থ কণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া গ্রামের নাম হয় ও তাঁহার দুই কন্যা উদুনা ও পদুনার সহিত পোটিক। নগরের রাজা গোবিন্দচক্র বা গোপীচক্রের বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কথিত। রংপুর ও কুড়িগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য। কর্শপাড়ার রাজার ''তামুল বাড়ী'' বলিয়া পরিচিত স্থূপটি একটি বিরাট চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনেকে মনে করেন। রাজা হরিশ্চক্র ৫০টি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, উহা আজও ''সাড়ে বার গণ্ডা'' নামে খ্যাত। তিনি ধর্ম্বের জন্য স্বীয় পুত্রকে পর্যযন্ত বলি দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এ অঞ্চলের জন্মলমধ্যে স্প্রীয় নবম দশম শতাবদীর কারুকার্য্য খচিত বহু পাথর ও ইটের টুকরা দৃষ্ট হয়। সাভার প্রভৃতি গ্রামে এই কবিতাটি চলিত আছে;

## বংশাবতী পূবর্বতীরে সবের্বশ্বর নগরী। বৈসে রাজা হরিশ্চক্র জিনি স্করপুরী।।

ধামর।ই—শাভার হইতে ৪ মাইল ও ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বংশী নদীর তাঁরে অবস্থিত একটি পুরাতন স্থান। পুরাতন কাগজ পত্রে ধামরাই ধর্মরাজিয়া নামে উল্লিখিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে সমাট অশোক-প্রতিষ্ঠিত ৮৪ হাজার ধর্মরাজিকান্তন্তের একটি এই প্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে একটি বৃহৎ কারুকার্য্যখচিত রথ আছে ; ইহা এবং এখানকার যশোমাধব বিগ্রহ মাধবপুরের রাজা যশোপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কথিত। ধামরাইএর ৬ মাইল উত্তরে বর্তুমান গাজীবীড়ী পূর্বের্ব মাধবপুর নামে পরিচিত ছিল। প্রবাদ রাজা মশোপাল একবার একদন্ত শ্বেতহন্তী চড়িয়া ল্রমণকালে ধামরাই প্রামের এক উচ্চ চিবির সম্মুখে আসিলে তাঁহার হন্তী আর কিছতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না এবং পিছনের দিকে চলিতে লাগিল। তখন রাজাদেশে স্থানটি খনিত হইলে মাধবের মূত্তি ও মন্দির আবিষ্কৃত হয়। যশোপালের নাম হইতে দেবতা যশোমাধব নামে পরিচিত হন। আরও প্রবাদ পুরীধামের প্রথম জগন্যাথ মূত্তি নিম্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল তাহা দিয়া যশোমাধবের মূত্তি নিম্মিত হয়। রথের সময়ে এখানে বৃহৎ মেলা ও সহস্র লাক্তরের সমাগম হয়। এই মেলায় লোকশিয়ের নিদশন কিছু কিছু দ্রব্যাদি দৃষ্ট হয়। যশোমাধবের ভোগ বিনা লবণে প্রস্তত হয়। যশোমাধব ব্যতীত ধামরাই গ্রামের আদ্যাশক্তি, বাস্থদেব ও রাধানাথেরও বিশেষ খ্যাতি আছে। রাধানাথের নিকটে অনেকে চক্ট্রপীড়ার শান্তির

জন্য মানসিক করিয়া থাকেন। ধামরাই প্রামে চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী ও পরদিন মদন-চতুর্দদী তিথিতে মদনোৎসব ও কামদেবের পূজা হইয়া থাকে; একটি কলাগাছ পুতিয়া এবং বহু লোক মিলিয়া টোল বাজাইয়া স্থর করিয়া ছড়া আবৃতি করিয়া কামদেবের পূজা করা হয়। ছড়াটির প্রথম চার ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

এই থলিতে আয়রে কামা এই থলিতে আয়। ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলিতে আয়। লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলিতে আয়। ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই থলিতে আয়।

এ অঞ্চলে শূকর বলি দিয়া বনদুর্গা পূজার প্রথা আছে। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ যুগের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। ধামরাই সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য খ্যাত; এই স্থানে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত ফরাসীদের একটি কুঠি ছিল।

বাজাসন—সাভার হইতে ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ঢাকা হইতে ২১ মাইল দূরে নানার ও স্থাপুর প্রামন্বরের মধ্যে অবস্থিত প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া বাজাসনের ভিটা নামে যে মৃত্তিকা স্তূপটি দৃষ্ট হয়, অনেকের মতে উহা স্থপ্রসিদ্ধ বজাসন বিহারের ধ্বংসাবশেষ। দাদশ বৎসর ধরিয়া স্বনামধন্য দীপঙ্কর অতীশ এই বিহারে শিক্ষালাভ করেন। নাগার্জ্জুন প্রবৃত্তিত মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়ের ভান্তিক সাধনায় বজাসন নামে পরিচিত এক আসন আছে।

মাণিকগঞ্জ—ঢাকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে; ইহা ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। ইহার দক্ষিণে শিববাড়ী প্রামে একটি অতি প্রাচীন শিব ও মনোহারিণী বালা ভৈরবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। যোগী জাতীয় ব্যক্তিগণ এই শিবের পূজারীর কাজ করেন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বড় মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত খাবাশপুর প্রামে নিম কাঠের নিমাইটাদ মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চৈত্র মাসে বিগ্রহাট লইয়া প্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও ১লা বৈশাখ একটি মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ হইতে ঠিক ১৪ মাইল পশ্চিমে পদ্মা ও যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলের নিকটে অবন্থিত আড়িচা স্টীমার স্টেশন। আসাম-স্থলবন স্টীমার পথে উত্তর দিকে গোয়ালন্দের ঠিক পরের স্টেশন। এই পথেও মাণিকগঞ্জ আসা যায়। আড়িচার ঠিক্ উত্তরেই তেত্ততার রায়বংশীয় জমিদারগণ প্রসিদ্ধ। পদ্মা ও যমুনার মোহানা এ অঞ্চলে বাইশ কোদালিয়ার মোহানা নামে খ্যাত। কথিত আছে একবার বন্যার পর একটি কৃষক পরিবারের ২২টি লোক মিলিয়া জল নিবারণের জন্য জমি কাটিয়া পদ্মা ও যমুনার দিকে জলের পথ করিয়া দেয়; ক্রমে ২।০ বৎসরে এই কাটা জলপথ দুটি দিয়া পদ্মা ও যমুনা মিলিত হয়। ইহা হইতে বাইশ কোদালিয়া মোহানা নামের উৎপত্তি হয়। এই গ্রাম্য কাহিনীতে আধুনিক কালে ব্রদ্ধপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন ও পদ্মার সহিত মিলনের কিছু ইঞ্চিত রহিয়াছে।

তেজগাঁও—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১৪ মাইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পর্তুগীজ গিজজা এখানে আছে; গিজজাঁটি ব্যাণ্ডেলের প্রসিদ্ধ গিজজাঁর অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থানে ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও দিনেমারদের কুঠি ছিল। তেজগাঁওএ একটি বিস্তৃত সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে। এই কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ৩৭ ফুট উচচ একটি পুরাক্তন ইপ্টক-স্তম্ভ বিদ্যমান। কাহারও কাহারও মতে ইহা মগদিগের বিজয়স্তম্ভ, অপর মতে ইহা একটি সমাধি-স্তম্ভ। ইহার অনতিদূরে মণিপুর গ্রাম। এই গ্রামে মণিপুর রাজবংশের দেবেক্র সিংহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পর নজরবন্দী ছিলেন; এই জন্য গ্রামটির নাম মণিপুর হইয়াছে।

টঙ্গী জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ২৩ মাইল দূর। ভৈরববাজার জংশন হইতে আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা এইখানে আসিয়া মিলিয়াছে। স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে টঙ্গী নদীর উপর মীর জুমলা কর্ত্ত্ক নিশ্বিত একটি পুরাতন সেতু আছে।

জয়দেবপূর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩০ মাইল। ইহা প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণার জমিদার বংশের নিবাসভূমি। ভাওয়াল মোকর্দমার জন্য ভাওয়ালের নাম আজকাল সবর্বত্রই পরিজ্ঞাত। এই বংশের বিখ্যাত ও বদান্য জমিদার কালীনারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ও মুক্তহস্ত বলিয়া পরিচিত। ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শাুশানের সমৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার প্রসিদ্ধ পল্লী কবি গোবিন্দ দাস ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ ধােদ বিদ্যাসাগর মহাশয় একসময়ে এই জমিদারীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। বারভুঁইয়ার অন্যতম কজল গাজী ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ফজলগাজী প্রথমে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির একজন সহকারী ছিলেন। ফজল গাজীর বংশীয়গণ প্রথমে কালীগঞ্জে ও পরে জয়দেবপুর হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে বাস করিতেন; সেই জন্য মাধবপুর পরে গাজীবীড়ী নামে পরিচিত হয়। এই বংশের দৌলত গাজী মুবল সরকারে ঠিক মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুবল সরকার ভাঁহাদের কাছ হইতে জমিদারী বর্ত্তমান বংশের হাতে অর্পণ করেন।

জয়দেবপুর স্টেশন হইতে প্রায় ২৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ময়মনিসিংছ জেলার মীর্জাপুর গ্রাম ও থানা। টাঙ্গাইল মহকুমা হইতে ইহা ১৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের অবস্থিত। মীর্জাপুরের ২ মাইল দক্ষিণে কাঁটালিয়া গ্রামে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূবের্ব বৈদ্যবংশীয় কবি ভবানী প্রসাদ রায় জন্মান্ধ হইয়াও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মীর্জাপুরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শাকাসার গ্রামে ৬ ফুট্ উচচ একটি অতি পুরাতন অপ্টকোণ প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহা এখন সিদ্ধি মাধব নামে পূজা পাইতেছে; হিলুগণ ইহার নিকটে বন্য বরাহ ও মুসলমানগণ কুরুট বলি দিয়া থাকেন। ইহার গাত্রে উৎকীণ মূক্তিগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে; অম্পন্ত যাহা দেখা যায় তাহা হইতে মুদ্রাসীন ধ্যানস্থ মূক্তি—মন্তকে কিরীট ও কণে কুগুল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মনে করেন এগুলি বুদ্ধ মূক্তি। "ঢাকার ইতিহাস" রচয়িতা যতীক্র মোহন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভারতের অন্য স্থানে প্রাপ্ত অশোকস্তম্ভের সহিত এই স্তম্ভের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে এবং শাকাসার হইতে ধানরাই বহুদুর নয় বলিয়া তিনি অনুমান করেন যে ইহা ধানরাইএর ধর্মরাজিকা স্তম্ভ হওয়া অসম্ভব নয়।

তাওয়ালের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জেলার উত্তরভাগ হইতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত মধুপুর জঙ্গলের পর্ববাংশ। পশ্চিমাংশটি কাশিমপুরের গড় বা জঙ্গল্ নামে খ্যাত। গঙ্গালি গাছের প্রাধান্য হেতু এই বনভূমি গড়গজালি নামেও অভিহিত হয়। এই বনে বাঘের অভাব নাই। পূবের্ব এই বনে হাতী পাওয়া যাইত। এই জঙ্গলে ভালো মধু ও মোম পাওয়া যায়।

ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত স্থবৃহৎ বেলাই বিলের বর্গফল ৮ বগ মাইল; পূবের্ব ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূস্বামী খট্টেশুর ঘোষ ইহা হইতে ৮০টি খাল কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোক সঙ্গীতেও এই ঘটনা স্থান পাইয়াছে। যথা,——

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কূলে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুস্করিণী কাটিল।
বেলাই বিল শুক্ষ করি নিজ প্রতাপ দেখাইল।
ভাই অদ্ভুত কাহিনী।।

ভাওয়ালের অন্তর্গত নাগরী গ্রামে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ্বে স্থাপিত পর্ত্তুগীজদের একটি গির্জা আছে।

রাজেন্দ্রপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩৭ মাইল। ভাওয়ালের জন্দল মধ্যে অবস্থিত এই স্থান হইতে বহু পরিমাণে জালানি কাঠ চালান যায়। স্টেশনের নিকটেই রাজাবাড়ী নামক স্থানে চণ্ডাল রাজাদের বলিয়া কথিত একটি প্রাসাদ ও দুর্গ প্রাকারের ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ প্রতাপ ও প্রসনু রায় নামে চণ্ডালরাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। অনেকে অনুমান করেন ইহারা সম্ভবতঃ বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের প্রাসাদের নিকটেই তাঁহাদের প্রতাপান্বিত৷ ভগিণী মোগগী প্রতিষ্ঠিত 'মোগগীরমঠ' এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্টেশন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তুরাগ নদীর তীরে বোয়ালী গ্রাম; তথা হইতে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ডাকুরাই গ্রামে ঢোলসমুদ্র নামে একটি বৃহৎ ও গভীর দীঘি আছে। কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে রাজা উহার গভীরতা দেখিবার জন্য একজন ঢুলীকে দীঘির তলে নামাইয়া দেন। কিন্তু উহা এত গভীর যে ঢুলী বহু জোরে ঢোল বাজাইলেও তাহার আওয়াজ দীঘির পাড়ে পোঁছায় নাই; সেজন্য ইহার নাম হয় ঢোলসমুদ্র। ঢোলসমুদ্রের পাড়ে মঠের চালা নামে একটি প্রকাণ্ড উচ্চভূমি দৃষ্ট হয়; ইহা একটি বৌদ্ধ তৈত্যের চিহ্ন বিন্য়া কেন্তু কেহু অনুমান করেন। ঢোলসমুদ্রের নিকটেই কোটামণির পুকুর ও পাল বংশীয় বিনয়া কথিত যশোপাল নামে একজন স্থানীয় রাজার প্রাসাদাদির ভগাবশেষ অবস্থিত।

দেটশন হইতে পাঁচ মাইল পূবর্বদিকে বানার বা লাক্ষ্যা নদীর তীরে কাপাসিয়া একটি পুরাতন স্থান; এখানে বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কাপাস তুলা উৎপনু হইত। কাপাসিয়ার নিকট নদীর উপর দুর দুরিয়া গ্রামে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ গড়ের ভগাবশেষ অবস্থিত; ইহার বহিঃপ্রাকার সবর্বশুদ্ধ প্রায় দুই মাইল। গড়ের অপর পারেও কিছু কিছু ভগাবশেষ দেখিয়া মনে হয় এই স্থানে পূবের্ব একটি বড় নগর ছিল। মুসলমান আক্রমণের সময়ে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে গড়টি রাণী ভবানী নামে

স্থানীয় একজন রাণী কর্ত্ত্ব নিশ্মিত হয়। এই দুর্গ হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে বানার নদী তীরে একডালা নামক স্থানেও একটি দুর্গ দৃষ্ট হয়; কেহ কেহ মনে করেন ইহাই ইন্ডিহাস-প্রাসিদ্ধ একডালা দুর্গ। রাণাঘাট-মুশিদাবাদ-মালদহ-কাটিহার শাখার আদিনা স্টেশন দ্রষ্টব্য।

প্রীপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে ভাওয়ালের জঙ্গল মধ্যে দীঘ্লির ছিট্ বা সিংহের দীঘি নামক স্থানে শিশুপাল নামক একজন স্থানীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরবর্তী শৈলাট নামক স্থানেও তাঁহার প্রাসাদাদির ভগাবশেষ আছে।

সাতখামাইর—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৪৭ মাইল দূর। সেটশন হইতে ১০ মাইল পূবর্বদিকে পুরাতন ব্রদ্ধপুত্র হইতে যে স্থানে বানার নদী বাহির হইয়াছে সেই স্থানে এগারসিদ্ধু নামক প্রামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সোনারগাঁও রাজ্যের উত্তর সীমার ঘাটি ছিল। প্রসিদ্ধ ভূঁইয়া রাজা ঈশা খাঁ মহারাজ মানসিংহ কর্ত্ত্ক নিজ রাজধানী হইতে তাড়িত হইয়া এই দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুঘল স্লাক্রমণের জন্য পুনরায় প্রস্তুত হন। কথিত আছে মুঘল বাহিনী বানার কূলে ছাউনী স্থাপন করিলে ঈশা খাঁ বানার হইতে ১৫টি খাল কাটিয়া হঠাৎ জলযোতে শক্তপক্ষকে ভাসাইয়া দিয়া বিপর্যান্ত করিয়াছিলেন। ইহার বহু পরে নহারাজ মানসিংহের সহিত ১৫১৫ খুষ্টাব্দে এই স্থানে ঈশা খাঁর মুদ্ধ হয়। (নারায়ণগঞ্জ দ্রস্টব্য)।

ময়মনিসিংহ জংশন—নারায়ণগঞ্জ হইতে ৮৬ মাইল দূর। কলিকাতা হইতে রেলপথে দিরাজগঞ্জ ঘাট, তথা হইতে স্টামারে জগণাগগঞ্জ এবং জগণাগগঞ্জ হইতে ট্রেণে ময়মনিসিংহ আদিবার পথই স্থবিধার। আসাম-বাংলা রেলপথের একটি শাখা আখাউড়া জংশন হইতে এই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে। ময়মনিসিংহ একটি নূতন শহর। ইহার পার্শ্ব হার্র্রপুত্র নদ পূর্বের্ব উহার প্রধান খাত ছিল, এখন প্রায় মজিয়া আসিয়াছে বলিলেই হয়। অশোকাইমীর সময়ে এই স্থানেও বহুলোক হার্রপুত্র স্নান করেন। ব্রহ্রপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের কথা পূর্বের্ব বলা হইয়াছে। প্রধান লাইনের ঈশুরদি স্টেশন দ্রষ্টব্য। ময়মনিসিংহ জেলা ভারতবর্ষের মধ্যে স্বর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা এবং এই জেলায় বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। পরলোকগত দেশনায়ক আনন্দমোহন বস্তুর নামে ময়মনিসিংহ শহরে স্থপ্রসিদ্ধ আনন্দ মোহন কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। বালকদের বিদ্যালয় ছাড়া বালিকাদের জন্য এস্থানে বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় নামে একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষালয় আছে।

ময়মনসিংহ শহর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে মুক্তাগাছায় আচার্য্য চৌধুরী উপাধিধারী প্রসিদ্ধ জমিদারগণের বাস।

সিংহজানি জংশন—নারায়ণগঞ্জ জংশন হইতে ১১৯ মাইল দূর। এই স্টেশন হইতে একটি শাখা নূতন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার কূলে প্রায় ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী জগন্যাথগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাত। হইতে রেলপথে সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া স্টীমারে জগন্যাথগঞ্জে আসিয়া ময়মনসিংহ চটগ্রাম প্রভৃতি যাইবার জন্য ট্রেণ ধরিতে হয়। জগন্যাথগঞ্জের আগের স্টেশন সরিঘাবাড়ী

পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। সিরাজগঞ্জঘাট-জগন্যাথগঞ্জ স্টীমার পথে ময়মনসিংহ জেলায় পিংনায় একটি স্টীমার স্টেশন আছে। ইহাও একটি পাটের বড় কেন্দ্র।

সিংহজানি স্টেশনে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমা অবস্থিত। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে জামালপুর একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাসের কর্ম্মচারিগণের সমাধিস্থল এখনও জামালপুর শহরের একপ্রান্তে বিদ্যমান আছে। সন্যাসীরা আসাম হইতে আসিয়া ময়মনসিংহ জেলায় ভীষণ উপদ্রব করিত বলিয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সেনানিবাসটি স্থাপিত হয় এবং সিপাহী বিদ্যোহের বৎসরে ইহা উঠিয়া যায়। ৺নলকৃষ্ণ বস্থ যখন জামালপুর মহকুমার হাকিম তখন হইতে (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার চেষ্টায় এখানে একটি মেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই মেলা নিয়মিত ভাবে এখনও প্রতিবৎসর হইয়া থাকে।

সিংহজানি বা জামালপুর হইতে ৯ মাইল উত্তরে শেরপুর শহর অবস্থিত। এপানে বৈদ্যবংশীয় কয়েকটি জমিদারের বাস আছে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চক্রকান্ত তর্কালস্কার মহাশয় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। শেরপুর হইতে ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গড়-জরিপা নামক স্থানে একটি বৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ৪৫ ফুট্ উচচ ও ৭৫ ফুট্ চওড়া ইহার পর ৭টি প্রাচীর ছিল। ইহা কোচ বংশীয় দলিপ সামন্ত কর্তৃক গারোদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নিশ্মিত হইয়াছিল এবং ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে ইহা মুসলমানগণের অধিকারে আসে।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ২২ মাইল দক্ষিণে মধুপুর গ্রামে পুঁটিয়ার রাণী হেমন্তকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত একটি মদন গোপাল বিগ্রহ আছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ বরাবর সন্যাসী বিদ্রোহের সময়ে এই স্থানে একদল সন্যাসীর কেন্দ্র ছিল।

সিংহজানি স্টেশন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা অবস্থিত। আসাম-স্থলরবন স্টীমার পথের পোড়াবাড়ী স্টেশন ব্রহ্মপুত্র তীরে এখান হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে। টাঙ্গাইলের স্থলর রগুন শাড়ী বাংলার সবর্বত্র পরিচিত। টাঙ্গাইলের ২ মাইল পশ্চিমে স্থপ্রসিদ্ধ কাগমারী জমিদারগণের বাসস্থান সন্তোঘ গ্রাম অবস্থিত। টাঙ্গাইলের ৬ মাইল পূবর্বদিকে করটিয়া গ্রামে পানি বংশীয় প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদারগণের বাস। এখানে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। টাঙ্গাইল হইতে ৭ মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব দিলদুয়ার গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ গজনবীবংশীয় জমিদারগণের বাস। টাঙ্গাইলের ৭ মাইল দক্ষিণে এলাশিন একটি প্রসিদ্ধ পাটের গঞ্জ। ইহার নিকট হইতেই ধলেশুরী নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে নিগত হইয়াছে।

বাহাত্রাবাদ—নারয়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৪৪ মাইল দূর। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর অবস্থিত ইহা এই শাখার শেঘ স্টেশন। এই স্থান হইতে পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের নিজ খেয়া জাহাজে অপর তীরে তিস্তামুখ ঘাট ও ফুলছড়ি পর্য্যন্ত যাত্রী ও মালগাড়ী প্রভৃতি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। বাহাদুরাবাদের উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের কূলে গারোপাহাড়ের পাদদেশে রংপুর জেলার রৌমারী বন্দর ও নিকটে গোয়ালপাড়া জেলার মাণিকের চর নামক গঞ্জ অবস্থিত। মাণিকের চর হইয়া গারোপাহাড়ের প্রধান শহর তুরা যাইতে হয়।



## পূर्व ভারত রেলপথে বাংলাদেশ।

ঈসট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে কোম্পানি নামক একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগষ্ট তারিখে হাওড়া হইতে ছগলী পর্যান্ত ২৩ মাইল রেলপথ খুলেন। ইহাই পূবর্ব ভারত রেলপথের সূচনা। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুল্যারী মাসের মধ্যে এই রেল পথকে রাণীগঞ্জ পর্যান্ত বিস্তৃত করা হয়। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্যান্ত আর নূতন রেলপথ খোলা হয় নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতাঁ হইতে উত্তর ভারতে প্রেরিত সৈন্যগণকে রাণীগঞ্জ পর্যান্ত রেলে যাইয়া অতঃপর পদব্রজে বা অন্য যান বাহনের সাহায্যে গন্তব্য স্থানে পৌছিতে হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এই রেলপথকে আসানসোলের নিকটবর্তী সিয়ারসোল পর্যান্ত লইয়া যাওয়া হয়। ক্রমশঃ এই রেলপথ অগ্রসর হইয়া পাটনা, গয়া, মোগলসরাই, বিদ্ব্যাচল, এলাহাবাদ ও কানপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া দিল্লী পর্যান্ত চলিয়া যায়।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সরকার এই রেলপথ কিনিয়া লন এবং ইহার পরিচালনার ভার একটি নবগঠিত কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত করেন। সরকারের সহিত চুক্তি অনুসারে কোম্পানি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই রেলপথের পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে সরকার এই রেলপথের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।

ইতিপূবের্ব ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে "আউধ-রোহিলখণ্ড" নামক রেল পথটি সরকার নিজের তথাবধানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই রেলপথ মোগলসরাই হইতে স্তরু করিয়া বেণারস, লক্ষৌ, অযোধ্যা, নিমসার, বেরিলী, সাজাহানপুর ও মোরাদাবাদ হইয়া হরিষার ও সাহারাণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পূবর্ব ভারত রেলপথ সরকারী পরিচালনায় আসিবার পর উক্ত বৎসরে ১লা জুলাই হইতে "আউধ-রোহিলখণ্ড" রেলপথকে উহার সহিত সম্মিলিত করিয়া দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে পূবর্ব ভারত রেলপথ বলিত্তে এই উত্য রেলপথের সমষ্টিকে বুঝায়। এই রেলপথের বিস্তৃত চারি হাজার মাইলেরও উপর। বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের বহু স্থান এই রেলপথের মারা সেবিত। আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র এই রেলপথের উপর বা নিকটে অবস্থিত।

বাংলা দেশের হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুশিদাবাদ ও বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপণ বিস্তৃত। এই সকল জেলার প্রসিদ্ধ স্থান এবং এই রেলপথের উপর অবস্থিত অধুনা বিহারের অন্তর্গত মানভূম প্রভৃতি বাংলাভাঘাভাঘী অঞ্চল অথবা সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত বাঙালীর ঘনিষ্ঠ সংশ্ব আছে তাহাদের বিবরণ এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

## (ক) হাওড়া—বর্দ্ধমান—আসানসোল—সীতারামপুর (প্রধান লাইন)

লিলুয়া—হাওড়া হইতে তিন মাইল দূর। এখানে পূবর্ব ভারত রেলপথের একটি ওয়র্কশপ্ বা গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এই কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে। লিলুয়ার রেল-উপনিবেশটি অতি স্থলর। এখানে বিদ্যালয়, উদ্যান, প্রমোদাগার, ভজনালয়, পাঠাগার প্রভৃতি আছে। লিলুয়ার অনাথ আশ্রম ও গো-শালা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থান। 

•

বেলুড়—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে গঙ্গার তীরে জগৎ বিখ্যাত বেলুড় মঠ বা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। বেলুড়ে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির, শ্রীসারদামণি দেবী বা রামকৃষ্ণ সজ্জের মাতা ঠাকুরাণীর মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু লোক সমাগম হয়। সম্প্রতি বহু অর্থ বা্যে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রস্তর মণ্ডিত মন্দির নিশ্বিত হইয়াছে এবং তন্যুধ্যে পরমহংসদেবের মর্দ্মর নিশ্বিত মূত্তির নিত্য পূজা হইতেছে। এই মন্দিরটি পরিকল্পনা করিয়াছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। অর্থাভাব বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় এই মন্দির নির্দ্মাণের স্থযোগ ঘটে নাই। দুইজন মহীয়সী মার্কিনী মহিলার প্রভূত অর্থ সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপু আজ বাস্তব মূত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এরূপ বহুমূল্য ও বৃহৎ মন্দির বাংলা দেশে আর নাই। রামকৃষ্ণদেবের সন্ধ্যারতি দেখিবার জন্য বেলুড় মঠে প্রত্যহ বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। প্রতি বৎসর ফাল্পন মাসে বেলুড় মঠে মহাসমারোহে পরমহংসদেবের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়।

বালী—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন ও বন্ধিষ্ণু ভদ্র পল্লী। করেক বংসর হইল এখানে গঙ্গার উপর এক প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতু নিন্মিত হইয়াছে; এই সেতুটির উভয় পার্শ্বে গাড়ী-বোড়া, মোটরকার ও পদচারীদের জন্য স্বতম্ব রাস্তা আছে। ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়েলিংডনের নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "ওয়েলিংডন সেতু"। পূর্ব ভারত রেলপথের কয়েকটি যাত্রী-গাড়ী এই সেতুর উপর দিয়া শিয়ালদহ পর্যাস্ত যাতায়াত করে। স্থাসিদ্ধ দক্ষিণেশুরের কালীবীড়ী এই সেতুর ঠিক পার্শ্বে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত।

বালীর দক্ষিণে ধুস্কড়ীতে ভোটবাগান নামে তিবৃতীয়দের একটি মন্দির আছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভুটিয়া যুদ্ধের পর তিবৃতের তাশীলামার মধ্যস্থতায় সন্ধি স্থাপিত হইলে, তাশীলামার অনুরোধে ভাগীরথী কূলে বৌদ্ধদিগের জন্য ওয়ারেন্ হেস্টিংস এই মন্দির নির্মাণ করেন। বাংলা দেশের মন্দিরের মত ইহার ছাদ ও মন্দির গাত্রে তিবৃতীয় মূত্তি উৎকীর্ণ। তাশীলামা মন্দিরের জন্য বহু শাস্ত্র গ্রন্থ ও পূজার উপকরণ পাঠাইয়াছিলেন এবং পুরাণগিরি গোঁসাই নামক শৈব সন্যাসীকে মোহান্ত নিযুক্ত করেন। মন্দিরে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূত্তি দুই আছে। তাশীলামা চীন সম্রাটের দরবারে গমন কালে পুরাণগিরিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন।

বালী গ্রামে পূবের্ব এক শ্রেণীর দেশীয় কাগজ প্রস্তুত হইত; উহা ''বালীর কাগজ '' নামে বিখ্যাত ছিল। বালীতে ''কল্যাণেশুর'' নামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবের মাহাদ্ব্য এতদঞ্চলে স্থপরিজ্ঞাত। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু লোকের সমাগম-হয়। পূবের্ব এখানে অনেকগুলি টোল ছিল এবং ছাপাখানার যুগের পূবের্ব এখানকার আচার্য্যরা যে পঞ্জিকা বাহির করিতেন তাহার বেশ আদর ছিল।

উত্তরপাড়া—হাওড়া হইতে ৬ মাইল দূর। বালীর পশ্চিম পার্মু দিয়া একটি খাল আছে, উহাই হাওড়া জেলার শেষ সীমা। এই খালের অপর পারস্থিত উত্তরপাড়া গ্রাম হইতে হুগলী জেলার আরম্ভ। উত্তরপাড়া পূবের্ব বালী গ্রামেরই একটি পাড়া ছিল। কালক্রমে ইহা স্বতন্ত্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উত্তরপাড়া একটি স্কুদৃশ্য শহর। এখানে একটি দিতীয় শ্রেণীর কলেজ ও বহু দুর্ম্পাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ-সমন্ত্রিত একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। ইতালীয় স্থাপত্য রীতিতে নিশ্বিত গ্রন্থাগার ভবনটি ভাগীরথী হইতে স্কুলর দেখায়। এখানকার মুগোপাধ্যায় বংশ বাংলার প্রসিদ্ধ জমিদারগণের অন্যতম।

কোন্নগর—হাওড়া হইতে ৯ মাইল দূর। ইহাও গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্লী। বৃটিশ আমলের পূবের্ব এখানে দিনেমারগণের একটি ডক্ ছিল। বর্ত্তমানে উহার চিহ্ন নাই। এখানে গঙ্গাতীরে দ্বাদশ মন্দির সংযুক্ত একটি ঘাট আছে ; কলিকাতার হাটখোলা দত্তবংশের হরস্কুলর দত্ত উহার প্রতিষ্ঠাতা। জগৎ বিখ্যাত মনীঘী শ্রীঅরবিন্দের পৈতৃক নিবাস কোনুগরে। বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শিবচন্দ্র দেবের জন্মস্থানও কোনুগর। শিবচন্দ্রের জন্মই কোনুগরের যাহা কিছ্ উনুতি। তাঁহার চেষ্টায় এখানে ইংরেজী স্কুল, রেল স্টেশন, ডাক্বর, ডাক্তারখানা, ব্রাদ্রসমাজ ও গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবচন্দ্র স্থবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সহিত মিলিত হইয়া আরব্য উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং ''শিশু পালন ''ও ''অধ্যাত্ম বিজ্ঞান '' নামে দুইখানি পুন্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রসিদ্ধ ''পদ্যপাঠ '' সন্ধলয়িতা স্কর্পবি যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোনুগরের অধিবাসী ছিলেন।

প্রতিবৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন কোনুগরে মহাসমারোহে রাজরাজেশুরী দেবীর পূজা হয় এবং উহা দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

রিষড়া—হাঞ্জা হইতে ১১ মাইল দূর। ইহা পূবের্ব একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" এই স্থানের উল্লেখ আছে। এই স্থানে ওয়ারেন্ হেটিংসের একটি বাগান বাড়ীছিল, উহার নাম ছিল "রিষড়া হাউস"। উহা এখন "হেটিং মিল"এ পরিণত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের প্রাচীরের নিকট যে আম্রবীথিক। রহিয়াছে, কথিত আছে, উহা হেটিংস্-পত্নী কর্ত্ত্ব রোপিত হইয়াছিল। হেটিংস ঘাট নামে একটি ঘাট এখনও এখানে আছে। বর্ত্তমানে রিষড়া পাট কলের জন্য বিখ্যাত।

শ্রীরামপুর—হাওড়া হইতে ১৩ মাইল দূর। ইহা ভাগীরখী তীরে অবস্থিত এবং হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা। ব্রিটিশ অধিকারের প্রাক্কালে ইহা দিনেমারগণের অধিকৃত ছিল এবং ডেনমার্ক রাজের নামে ইহার নাম ছিল ক্রেড্রেরকনগর। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দিনেমারদিগকে পরাজিত করিয়া শ্রীরামপুর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুযায়ী ইহা পুনরায় দিনেমারগণের অধিকারভুক্ত হয়। শেঘে দিনেমারগণ এই স্থানটি ইংরেজগণের নিকট বিক্রয় করিয়া চলিয়া যান। এইরূপে দিনেমারগণের বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভের শতবর্ষব্যাপী চেষ্টার অবসান হয়। শ্রীরামপুর আদালতের নিকটে তাঁহাদের গোরস্থান দৃষ্ট হয়।

শৃষ্টান মিশনারীগণের সংশ্রবের জন্যই শ্রীরামপুরের বিশেষ প্রাদিন। বর্জমান বাংলা ভাষার গঠন ও পুষ্টিসাধনে এই স্থানের দান অমূল্য। স্থবিখ্যাত পাদরী মার্শ ম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি সাহেবের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষার মথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্যোগে এই স্থানে সবর্বপ্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র "সমাচার দপণ" এবং প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত ভারতের মানচিত্র এই স্থান হইতেই প্রকাশিত হয়। ১৮০১ খৃষ্টাবেদর ৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলা বাইবেলের শেষ জংশ মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান সমাধি ক্ষেত্রে এই মনীঘিত্রয়ের সমাধি বাঙালী মাত্রেরই দর্শনীয়। শ্রীরামপুরের কলেজাটিও এই মিশনারীগণের অন্যতম কীর্ত্তি। এই কলেজ-গৃহটি ১৮২১ খৃষ্টাবেদ নিশ্বিত হয়। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি স্থদৃশ্য ভবন। ইহার ঠিক্ বিপরীত দিকে গঙ্গার পূর্বতীরে বারাকপুরে লাটগাহেবের মনোরম উদ্যান-বাটি অবস্থিত। শ্রীরামপুর কলেজের গ্রম্থাগারে কেরির ব্যবহৃত চেয়ার প্রভৃতি রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র এই কলেজ হইতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপাধি প্রদান করে। হয়। "সেণ্ট্ ওলাফ্" নামক গির্জা শ্রীরামপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ইহা প্রথমে দিনেমার দিগের ছিল। গির্জার ফটকে ডেনমার্কের রাজা ঘর্ষ ফ্রেডারিকের নামের আদ্যক্ষর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ম্যাজিনেট্রট্ট আদালতের পূর্বদিকে দিনেমার শাসন-কর্ত্তার বাস ভবন ছিল।

শ্রীরামপুরে কয়েকটি পাটকল ও কাপড়ের কল এবং একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে।

শ্রীরামপুরের চাতরা নামক পল্লীতে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। এখানে বৈশাখ মাসে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

প্রতিবৎসর শিবচতুর্দশীর পার দিন হইতে শ্রীরামপুরে একমাস স্থায়ী একটি মেলা হয়। এই মেলাটি "ক্ষেত্র সাহার মেলা " নামে প্রসিদ্ধ।

এখানকার গোস্বামিগণ বাংলার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার বংশ।

শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী মাহেশ ও বল্লভপুর গ্রামে জগনাখ দেব ও রাধাবল্লভজীর দুইটি প্রাচীন মাহেশের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ। একমাত্র পুরী ছাড়া এত বড় রথের মেলা অন্য মন্দির আছে। কোথাও দেখা যায় ना। এই রথের মেলায় লোকশিল্পের নিদশন স্বরূপ জিনিসপত্র দেখিতে পাওয়া বিষ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী" নামক উপন্যাসে মাহেশের রথের মেলার স্থলর বর্ণনা আছে। রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীরামপুরে 'দাদশ গোপাল '' নামে অপর একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বল্লভপুরের রাধাবল্লভের উৎপত্তি সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে, পূবের্ব এই স্থান অরণ্যময় ছিল এবং চাতরার রুদ্র-পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া তপস্যা করিতে থাকেন ; রাধাবল্লভ সম্ভষ্ট হইয়া সন্যাসীর বেশে দেখা দিয়া তঁহাকে গৌড়ের স্থলতানের শয়ন কক্ষের শ্বারদেশের প্রস্তরখণ্ড লইয়া আসিয়া তাহা হইতে বিগ্রহ নির্মাণ করিতে বলেন। রুদ্র পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া স্থলতানের হিন্দু প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থী হন। ইতিমধ্যে স্থলতানের শয়নকক্ষের প্রস্তর খণ্ডটি হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল বাহির হইতে দেখা যায়। প্রধান মন্ত্রী তখন স্থলতানকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন প্রস্তর খণ্ডটি হইতে অশ্রুদ বাহির হইতেছে এবং অবিলম্বে ইহাকে প্রাসাদের বাহির করা উচিত।রুদ্র পণ্ডিতকে তখন ইহা লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। রুদ্র পণ্ডিত তখন মুন্ধিলে পড়িলেন কি করিয়া এই ভারী পাধর বহিয়া লইয়া যান। রাধাবল্লভ তখন স্বপ্নে তাঁহাকে ঘরে ফিরিয়া গিয়া পাথরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলেন। অল্পকাল মধ্যেই পাথরটি ভাসিতে

ভাসিতে বল্লভপুরের স্নানের ঘাটে আপনি গিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্র পণ্ডিত একটি ভাস্করের সাহায্যে ইহা হইতে তিনটি বিগ্রহ নির্দ্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। (পূর্ববঙ্গ রেলপথের "ঋড়দহ" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠার কাহিনী শুনিয়া দলে দলে লোক পূজা দিতে আসিতে লাগিল এবং শীঘ্রই ইহার জন্য একটি মন্দির নির্দ্মিত হইল। নদীর ভাঙনের জন্য পুরাতন মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান নূতন মন্দির কলিকাতার মল্লিকগণ কর্তৃক নির্দ্মিত হয়। লর্ড ক্লাইভের মুনশী স্প্রপ্রান্ধা নাককৃষ্ণ রাধাবল্লভের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং ইহার পূজার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

রাধাবল্লভের মূর্তিটি ভাস্কর্য্য শিল্পের স্থন্দর নিদর্শন।

বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধ দাদশ গোপালের অন্যতম গোপাল কমলাকর পিপলাই এর পাট মাহেশে অবস্থিত।

শেওড়াফুলি জংশন—হাওড়া হইতে ১৪ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২২ মাইল দূরবর্তী প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তারকেশুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে রাজা নামে পরিচিত একঘর প্রাচীন জমিদারের বাস। এই বংশের রাজা মনোহরচক্র বহু চতুপাঠা ও মন্দির স্থাপন করেন। ইনিই মাহেশের প্রসিদ্ধ জগনাখদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এখনও রখের দিনে শেওড়াফুলির জমিদার বাটীর অনুমতি লইয়া মাহেশের রথ চালানো হয়। শেওড়াফুলিতে নিস্তারিণী কালীর একটি মন্দির আছে। ইহা রাজা হরিশ্চক্র কর্ত্ত্বক প্রতিষ্ঠিত। এই কালীর মাহাম্ম্য এতদঞ্চলে স্থপরিজ্ঞাত। শেওড়াফুলির হাট খুব বিখ্যাত। এই হাট হইতে বহু তরীতরকারী কলিকাতায় আমদানি হয়।

বৈছাবাটী—হাওড়া হইতে ১৫ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন পল্লী। ঘোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিপ্রদাসের মনসা মঙ্গলে এই গ্রামের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে এই স্থানে গঙ্গাতীরে চাঁদসদাগর একটি নিমগাছে পদ্যুক্তন ফুটিতে দেখিয়াছিলেন। উহা নিমতীর্থের ঘাট নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন যে পুরীগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে গঙ্গার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ঘাটের নিকট একটি নিমগাছ রোপিত হইয়াছিল; তদবধি এই স্থান নিমাই তীর্থের ঘাট নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকে এই শেঘোক্তনামই ব্যবহার করেন। বৈদ্যবাটীর ভদ্রকালী দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। এই দেবীর নামানুসারে পল্লীর এক অংশের নাম ''ভদ্রকালী '' হইয়াছে। বাংলার প্রথম উপন্যাস টেক্ চাঁদ ঠাকুর প্রণীত ''আলালের ঘরের দুলাল ''—এ বৈদ্যবাটীর উল্লেখ আছে। শেওড়াফুলির ন্যায় বৈদ্যবাটীতেও একটি বড় হাট আছে।

ভদেশ্ব—হাওড়া হইতে ১৮ মাইল দূর। ইহাও ভাগীরখী কূলে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। ভদ্রেশ্বর শিবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও দেওধরের বৈদ্যনাথদেবের ন্যায় ভদ্রেশ্বরও স্বয়ন্তুলিঙ্গ। শিবরাত্রি, বারুণী ও পৌষসংক্রান্তির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গলে" ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। পূবের্ব এ স্থানে অনেকগুলি চতুপাঠী ছিল। এখন অনেক গুলি পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তেলিনীপাড়া একটি বিখ্যাত গ্রাম। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠিত অনুপূর্ণাদেবীর মন্দির এদিককার একটি বিখ্যাত দ্রষ্টব্য বস্তু ।

চন্দননগর—হাওড়া হইতে ২১ মাইল দূর। ভাগীরখী তীরে যে সকল পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র ফরাসী ভিনু অন্য কাহারও অধিকার বর্ত্তমানে নাই। চারিদিকে খ্রিটিশ অধিকৃত স্থানের মধ্যে একমাত্র চন্দননগরই ফরাসী অধিকারভুক্ত श्वान। वाःनाय यथन मूगनमान, रेःत्रिक ও ফরাসীর মধ্যে ভাগ্যপরীক্ষার যুদ্ধ চলিতেছিল তখন চন্দননগরের উপর দিয়া অনেক উপদ্রবের ঝাটিকা বহিয়া গিয়াছিল। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সমাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে লব্ধ সনদের বলে ফরাসীগণ চন্দননগরের অধিকার লাভ করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে চেতোয়াবরদার রাজা শোভা সিংহের অত্যাচার হইতে শহর রক্ষার জন্য ফরাসীগণ এখানে ফোর্ট দ্য আরলাঁ (Fort D'Orleans) নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গটি পুলিশভবন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ মাচর্চ তারিখে এই দুগের পাদমূলে ইংরেজ ও ফরাসীর ভাগ্য পরীক্ষা হইয়াছিল। চন্দননগরের স্বর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ ছিল গবর্ণর ডুপ্লের শাসনকাল ১৭৩১—১৭৪১ খৃষ্টাব্দ। ডুপ্লে এখানে ফরাসী বাণিজ্যের বিশেষ উনৃতি সাধন করেন এবং ইহাকে একটি মনোরম শহরে পরিণত করেন। বর্ত্তমানে ইহার পূবর্ব সমৃদ্ধি আর নাই। পূবের্ব চন্দননগর বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানকার সূক্ষ্য বস্ত্র তখন যুরোপেও রপ্তানি হইত। এখনও বাজারে ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের যথেষ্ট নাম আছে। য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিশ্বন্দিতার যুগে চন্দননগর কয়েকবার ইংরেজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন হইলে উহা পুনরায় ফরাসীগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এই স্থান ফরাসীদিগের অধিকারে আছে। বর্ত্তনানে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধিকার গরুটি (গৌরহাটি) চাঁপদানি, মানকুণ্ডু, গোঁদলপাড়া ও খাস চন্দননগরের কতকাংশ লইয়া বিস্তৃত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল ও প্রস্থে ১ মাইল। চন্দননগরের গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথটি বড় স্থুন্দর। সরকারী কার্য্যালয় ও হোটেল প্রভৃতি এই রাস্তার উপর অবস্থিত। গোঁদলপাড়ার এক অংশ আজও দিনেমার ডাঙ্গা নামে পরিচিত; ঐ স্থানে দিনেমারগণের একটি কুঠি ছিল। চন্দননগরে প্রাণীয়ান বা জার্মানদেরও একটি কুঠি ছিল। সমাট্ ফ্রেডারিক দি গ্রেট 'বেংগলিশে হাণ্ডেলজ গেজেল শাখাট'' নামে একটি কোম্পানি গঠন করিয়া ব্যবসায়ের উৎসাহ প্রদান করেন। ফোটু দ্য আরলাঁর এক মাইল দক্ষিণে জাৰ্ম্মণ্ কুঠি অবস্থিত ছিল।

চন্দনগরের সহিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ কবি-ওয়ালা রাস্থ্য, নৃসিংহ, গোরক্ষনাথ, নিতাই বৈরাগী, নীলমণি পাটনি, এণ্টনি ফিরিঙ্গি ও বলরাম কপালী, পাচালী গায়ক চিন্তামালা, নবীন গুঁই, কথক রঘুনাথ শিরোমণি এবং প্রসিদ্ধ যাত্রা-ওয়ালা মদন মাস্টার, ব্রজ অধিকারী ও মহেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি এই স্থানে বাস করিতেন। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় পূবের্ব অনেকগুলি টোল ছিল।

এখানকার প্রাচীন গৌরবের মধ্যে নন্দদুলালের মন্দির, বোড়াইচণ্ডী, দশভুজা ও ভূবনেশুরী দেবীর মন্দির এবং তাউৎখানার বাগানে ওলন্দাজ গির্জার ধ্বংসাবশেষ, ভাগীরখী তীরে কনভেণ্ট দংলগু গির্জা, কোম্পানীর আমলের গোরস্থান ও লালদীঘি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। ভাগীরখী তীরস্থ গির্জাটি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীয় মিশনরীগণ কর্ত্ত্বক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান যুগের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে দুপ্লে কলেজ ও স্কুল, চন্দননগর গ্রন্থাগার, নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির ও কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা বন্দিরের নাম উল্লেখ যোগ্য।

চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙেঘর উদ্যোগে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় একটি মেলা হইয়া থাকে।

চুঁচুড়া—হাওড়া হইতে ২০ মাইল দূর। ওললাজগণের সহিত সংশ্রবের জন্যই চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধি। ইহার পূর্ব ইতিহাস কিছু অবগত হওয়া যায় না। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্ত্বগীজগণ মুঘল হত্তে বিধ্বস্ত হইলে ওললাজগণ এদেশের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা বণিকরূপেই এদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ দিগকে শাসন ক্ষমতা অব্জ্বন করিতে দেখিয়া তাঁহারাও সে দিকে মনোযোগ দেন। মীরজাফর গোপনে তাঁহাদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে প্রমাস পাইয়াছিলেন। চুঁচুড়া কিছুকাল ব্যাটেভিয়া গবর্ণমেণ্টের অধীন ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্যাটেভিয়া হইতে কতকগুলি ওললাজ রণতরী সৈন্যসামত্ত লইয়া এদেশে উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তখন ওললাজগণকে বাধা প্রদান করেন। এই যুদ্ধে ওললাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তাঁহাদের রণতরীগুলি ধবংস প্রাপ্ত হয়। তদনত্বর ওললাজগণ এদেশে শুধু বাণিজ্য কার্যেই লিপ্ত ছিলেন। ওললাজগণের উনুভির সময়ে তাঁহারা চুঁচুড়ায় ফোর্ট গাস্টেভাস্ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। চুঁচুড়া অধিকার করিবার পর ইংরেজগণ এই দুগটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি ব্যারাক্ নির্মাণ করেন। বর্ত্তমানে এই ব্যারাকে হুগলী জেলার কাছারী ও কালেক্টরি অবস্থিত। এইরূপ দীর্ঘ অট্টালিকা খুব কমই দেখা যায়।

ইংরেজদিগের হস্তে পরাজিত হইবার পরও ওলন্দাজগণ বাণিজ্যসূত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত এই দেশে বাস করিয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উনুতিও করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাবদীর অষ্টম পাদে তাহাদের বাণিজ্য উনুতির চরম শিখরে উঠিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে ওলন্দাজগণ স্থমাত্রার পরিবর্ত্তে ইংরেজগণকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দেন।

ওলদাজ শাসনকর্ত্তাগণ প্রাচ্য রীতি অনুযায়ী খুব জাঁকজমকের সহিত বাস করিতেন। চুঁচুড়াবাসী ওলদাজগণ বাঙালীদের সহিত মেলামেশা ও তাঁহাদের রীতিনীতির অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আহারান্তে আলবোলায় ধূমপান করিতেন।

ওলন্দাজদের সময়ে অনেক আর্মেনীয় চুঁচুড়ায় বাস করিতেন। স্থানীয় আর্মানি গির্জাটি খোজা জোহানেসের পুত্র প্রসিদ্ধ আর্মেনীয় মার্কার কর্ত্ত্বক ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নিন্মিত হয়। এই গির্জাটি "সেণ্ট জন্ দি ব্যাপটিস্ট" এর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। আজিও প্রতিবৎসর ২৭এ জানুয়ারী এখানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বাংলার স্বর্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জার মধ্যে দিতীয় স্থান অধিকার করে।

হুগলীর মহশীন কলেজ, কলিজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা চুঁচুড়ায় অবস্থিত। ইহা স্থনামধন্য দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের অমর কীত্তি।

এখানকার প্রাচীন কীন্তির মধ্যে আর্মেনীয়গণের দ্বারা নিন্মিত গির্জা, গঙ্গাতীরবর্তী গির্জা এবং ওলন্দাজ ও আর্মেনীয়গণের পুরাতন গোরস্থান উল্লেখযোগ্য। এখানকার আর্মানিটোলা, মুদল টুলি, ফিরিঙ্গিটোলা প্রভৃতি পাড়ার নাম চুঁচুড়ার পূবর্ব সমৃদ্ধি ও ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতেছে। চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্তী ভাগীরথী কূলে গোস্বামীঘাটে ''কনে' বৌএর মন্দির '' নামে একটি প্রকাণ্ড পুরিত্যক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে পূবের্ব ইহা কালীর মন্দির ছিল এবং দেবী সরকার নামে এক ব্যক্তি বাটীর কনিষ্ঠা বধুর ইচছানুসারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে ''কনে বৌএর মন্দির ''।

চুঁচুড়ায় ঘণ্ডেশ্বরজীউ নামে এক প্রাচীন শিবলিঞ্চ আছেন।

প্রথম ভারতীয় প্রিভিকাউনসিলার স্থপণ্ডিত সৈয়দ স্যর আমীরআলি চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রণেতা রামরাম বস্থ, স্থানমখ্যাত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ''সাধারণী'' সম্পাদক সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার চুঁচুড়ার অধিবাসী ছিলেন।

চুঁচুড়া হইতে কয়েক মাইল পশ্চিমে দাদপুর গ্রাম এককালে চিকণ শিল্পের জন্য বিশেষ প্রাসিদ্ধ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পরিমানে চিকণ রপ্তানি হইত।

হুগলী—হাওড়া হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার সদর শহর। হুগলীর প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু অবগত হওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন যে গঙ্গাতীরবর্তী এই স্থানটিতে প্রচুর হোগলা বন ছিল বলিয়াই ইহার নাম হুগলী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন পর্ত্তুগীজগণ গোলাকে গোলিন বলিতেন এবং এই স্থানে অবস্থিত তাঁহাদের গোলাগঞ্জকে তাঁহারা গোলিন নামে অভিহিত করিতেন বলিয়াই ''হুগলী'' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ভাগীরপীর তীরে যে কয়েকটি স্থানে পাশ্চাত্য জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে হুগলীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ সবর্বাপেক্ষা পুরাতন এবং তাঁহাদের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরাই সবর্বপ্রথম প্রাচ্যে আগমন করিয়াছিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাট আক্বরের অনুমতি লইয়া হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ জলদস্থাগণের অত্যাচারের ফলে বাংলার তৎকালীন সামুদ্রিক বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং পর্ত্তুগীজগণই উক্ত বাণিজ্যের অধিকারী হন। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কল্যাণে হুগলীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। এইভাবে ছগলী তৎকালে প্রাচ্যের একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। সম্রাট হইবার পূবের্ব শাহজাহান বাংলায় আসিয়া দেশীয় লোকদের উপর পর্ত্তুগীজগণের নানারপ অত্যাচার দেখিয়া গিয়াছিলেন। সমুট হইবার পর তিনি পর্ত্তুগীজ দমনের জন্য স্থবাদার কাসেম খাঁর নেতৃত্বে একদল মুঘল সৈন্য প্রেরণ করেন। এই সেনাবাহিনী প্রায় তিন চার মাস ধরিয়া হুগলী অবরোধ করিয়া থাকে এবং শ্রীরামপুরের নিকট ভাগীরথী বক্ষে একটি সেতুবন্ধন করে। পর্ত্তুগীজগণ আত্মসমর্পণ না করায় মুঘল সৈন্য ব্যাণ্ডেলের পর্ত্তুগীজ গির্জার সম্মুখের পরিখার জল সেচন করিয়া উহাতে বারুদ পুতিয়া অগ্নিসংযোগ করে এবং তৎফলে দুর্গপ্রাচীর কিয়দংশ উড়িয়া যায়। ভগুস্থানের মধ্য দিয়া মুঘল সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে। এই যুদ্ধে প্রায় এক হাজার লোক নিহত ও চার হাজার পর্ত্তুগীজ মুঘলহন্তে বন্দী হয়। দুই হাজার লোকপূর্ণ পর্ত্তুগীজদিগের একখানি জাহাজ মুঘলহস্তে পড়িবার উপক্রম হইলে শক্রহন্তে পড়া অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্চনীয় মনে করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ বারুদে আগুন দিয়া জাহাজখানি উড়াইয়া দেন। অন্যান্য অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজও এই পন্থা অবলম্বন করে। এই জাহাজ সকলের অগ্নিকাণ্ডের ফলে মুম্বলনিশ্মিত সেতু দগ্ধ হইয়া যায়। পর্ত্তুগীজগণের ৬৪ খানি বড় জাহাজ, ৫৭ খানি গ্রাব ও ২০০ স্থলুপের মধ্যে মাত্র একখানি গ্রাব ও দুইখানি স্থলুপ পলাইয়া গিয়া গোয়ায় পৌছিতে সক্ষম হয়। ইহা ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের षটনা। এই সময় হইতেই বাংলায় পূর্তুগীজ প্রাধান্য চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এই সময়েই সপ্রথানের ফৌজদারী কাছারি ও সরকারী কার্য্যালয় হুগলীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং হুগলী বলরের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

১৭৪১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বাংলা আক্রমণ করিয়া নবাব আলিবন্দীখাকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া হুগলীর দুর্গ অধিকার করেন। মীর হাবিব দুর্গাধ্যক্ষ ও শিব রাও শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হইলে তাঁহারা হুগলী পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপুরে পলাইতে বাধ্য হন।

১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ হুগলীতে একটি কুঠি স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম ব্যবসামে বিশেষ স্থবিধা না হওয়ায় বাংলায় কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে এই কুঠির অধীনে কাশীমবাজার, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপন করিয়া সোরা ও রেশমের ব্যবসায়ে কোম্পানি বিশেষ লাভবান হন। জব চার্পকের সময়েই হুগলীর মুসলমান ফৌজদারের সহিত বিবাদের জন্য ইংরেজেরা এই স্থান ত্যাগ করিয়া ফৌজদারের কবল হইতে দূরে স্থতানুটিতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন এবং তাহার ফলেই বর্ত্তমান কলিকাতা শহর গড়িয়া উঠে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্লাইভের সময়ে ইংরেজ সৈন্য হুগলীর দুর্গ ও ফৌজদারের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া হুগলী ও নিকটস্থ গ্রামগুলি লুর্ণ্ঠন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে। বর্ত্তমানে যে স্থানে হুগলীর কলেক্টরের বাসভবন এবং পুরাতন কাছারী বাড়ী আছে সেই স্থানেই মুঘলদিগের দুর্গ ছিল।

বাংলার মধ্যে সবর্বপ্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয় হুগলীতে। পঞ্চানন কর্ম্মকার ও মনোহর দাসের সহযোগিতায় উইলকিন্স সহেব এই কায্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই ছাপাখানায় হ্যালহেড্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

দানবীর হাজী মহম্মদ মহশীনের স্থাসিদ্ধ ইমাম্বাড়া এখানকার প্রধান দ্রপ্তব্য। ইহা প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে নির্দ্মিত হইয়াছিল। ইহার গদ্ধুজ প্রায় ৮০ ফুট উচচ। ইহার দেওয়ালে কোর-আনের শ্রোক উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। নিকটম্ব তাঁহার বাগিচা ও সমাধিও এখানকার দ্রপ্তব্য।

অতিরিক্ত বিলাসী ও অলস ব্যক্তির তুলনা করিতে গিয়া লোকে কথায় বলে, লোকটা যেন নবাব খাঞ্জা খা। খাজাহান খাঁ বা খাঞ্জা খাঁ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের রাজধানী তিহরাণ হইতে ভারতে আসিয়া মুঘল বাদ্শাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও ওড়িঘ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে ফৌজদার ওমরবেগের পর তিনি হুগলীতে ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। অতিরিক্ত বিলাসিতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফৌজদারের পদ উঠিয়া গেলে তিনি কোম্পানির নিকট হইতে মাসিক ২৫০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী ১০০ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইতেন।

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" এই প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধ দানবীর গৌরী সেন প্রায় তিন শত বৎসর পূবের্ব হুগলী শহরের অন্তগত বালি মহাল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। বাণিজ্যের দারা তিনি প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করেন এবং উহার অধিকাংশই দানকার্য্যে ব্যয় করেন। কথিত আছে অভাবগ্রস্থ ভদ্রলোকগণ পাছে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বা লজ্জাবোধ করেন সেই জন্য তিনি দোকানদারগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে তাঁহার নাম লইয়া কেহ কিছু কিনিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ যেন তাহা দেওয়া হয়। পরে তিনি উহার মূল্য দিয়া দিতেন। ইহা হইতেই প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির হুগলীতে এখনও বর্ত্তমান আছে।

বালিতে রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ী ও চতুরদাস বাবাজী প্রতিষ্ঠিত বড় আখ্ড়া দ্রষ্টব্য স্থান। তিন শত বৎসরেরও পূবের্ব চতুর দাস বাবাজী এখানে আসিয়া আখ্ড়া প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁশবেড়িয়ার দক্ষিণাংশ খামারপাড়ায় একটি শাখা আখ্ড়া আছে। চতুর দাস বাবাজীয় সমাধিকে সকলে ভক্তি করে।

হুগলীতে মল্লিক কাশীমের হাট নামে পরিচিত একটি বিখ্যাত হাট আছে।

ব্যাত্তেল জংশন—হাওড়া হইতে ২৫ মাইল দূর। বন্দর কথা হইতে ব্যাণ্ডেল নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূবের্ব ইহা পর্ত্তুগীজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১৫৫৯ খৃটাব্দে পর্ত্তুগীজগণ এখানে একটি স্থবৃহৎ গির্জ্জা নির্দ্মাণ করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলার আদি খৃষ্টীয় উপাসনা মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। বালক যীশুও মাতা মেরীর মূর্ত্তি এখানে বিশেষ আড়ন্বরের সহিত পূজিত হয় এবং রোগ আরোগ্য ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবার আশায় বহু রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। এই গির্জ্জাটি একটি দ্রপ্রব্য বস্তু।

এই গিৰ্জ্জাটি একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহে ধবংস ও ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুঘলদের হস্তে পর্ত্তুগীজগণ পরাজিত এবং মুঘল কর্তৃক হুগলী অধিকৃত হইবার সময় পর্ত্তুগীজগণের দুর্গ ও এই গিৰ্জ্জা ধবংস প্ৰাপ্ত হয়। মুঘলগণ বহু খৃষ্টানকে বন্দী করিয়া আগ্রায় লইয়া যায়। কথিত আছে, স্থাট জাহাঙ্গীরের আদেশে বন্দী পাদ্রী দা'ক্রুজকে একটি মত্ত হস্তীর সমুখে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু হস্তী তাঁহাকে পদদলিত না করিয়া শুঁড় দিয়া আদর করিতে থাকে। ইহা দেখিয়া সমাট জাহাঙ্গীর ভীত ও বিস্মিত হইয়া দা'ক্রুজকে অব্যাহতি দেন এবং তাঁহার অনুরোধে ব্যাণ্ডেলের গিজ্ঞা পুনরায় নির্মাণ করিবার অনুমতি দেন এবং উহার ব্যয় নিবর্বাহের জন্য বহু নিষ্কর জম প্রদান করেন। মত্ত হস্তীর পদতল হইতে পাদ্রী দা'ক্রুজের আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাওয়ার ঘটনাটির সমরণে আজও প্রতিবৎসর এই গির্জায় "ডোমিংগো দা'ক্রুজ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাদ, এই গিজর্জায় মাতা মেরীর যে মূর্ত্তি আছে উহা পূর্বের্ব হুগলীস্থ পর্তুগীজ সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাদ্রী দা'ক্রুজ ও তাঁহার এক স্বজাতীয় বণিক বন্ধু এই মূর্ত্তির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মুঘল পর্ত্ত্রগীজ সংঘর্ষের সময় উক্ত বণিক্ লাঞ্চনার হাত হইতে এই মূর্ত্তিকে রক্ষা করিবার জন্য উহা লইয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়েন, কিন্তু মূত্তি বা তাঁহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পাদ্রী দা'ক্রুজ ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্তরক্ষ বন্ধু শুরুং মূতিটির উদ্ধার সাধনের জন্য দিনরাত প্রার্থনা করিতে থাকেন। আগ্রা হইতে মুক্তি পাওয়ার্<sup>মু</sup>পুর তিনি ভারতবর্ষ ও সিংহলের খৃষ্টানগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অথে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার সংস্কার আরম্ভ করেন। কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে গির্জ্বারুস্মুস্মুখে নদীর জল ভীষণভাবে আলোড়িত হইয়া উঠে। সেই শব্দে ধুম ভাঙ্গিয়া গেলে পাদ্রী দা 👼 জ হঠাৎ শুনিতে পাইলেন যেন বহুদিন পূবের্ব জলমগু তাঁহার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। তিনি গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন জ্যোৎস্নালোকে নদীর এক অংশ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং এক ব্যক্তি গির্জ্জার দিকে আসিতেছে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সমস্ত কোলাছল গ্লামিয়া গেল এবং নদীর আলোকিত অংশ পুনরায় অন্ধকারে আচছন্ন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে খুম ভাঙ্গিবার পর পাদ্রী দা কৈ জ দেখিলেন, বহু লোক গিৰ্জ্জার সন্মুখে একত্র হইয়া বলাবলি করিতেছে "গুরুমা আসিয়াছেন"।

দা ক্রুজ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ভাঁহার সেই অতি প্রিয় মেরীর মূর্ত্তিটি ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে পড়িল পূবর্ব রাত্রে তিনি যে তাঁহার বণিক বন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন উহা কেবলমাত্র স্বপুনহে। অতঃপর মহা আড়ম্বরে এই মূত্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণে কয়েকটি সমাধির মধ্যে একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত দেখা যায়। যে দিন মাতা মেরীর মূর্ত্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিন অকসমাৎ একধানি বড় পর্ত্তুগীজ জাহাজ গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের অধ্যক্ষ বলেন যে তাঁহারা বক্ষোপসাগরে প্রবল ঝড়ের মধ্যে পড়েন; জাহাজ রক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তিনি মাতা মেরীর নিকট প্রাথনা ও মানত করেন যে তিনি যেন কৃপা করিয়া জাহাজখানিকে কোন নিরাপদ বলরে পেঁ। ছাইয়া দেন। কিছু পরে ঝড় থামিলে তিনি সবিসময়ে দেখিতে পান যে জাহাজখানি এই গির্জ্জার ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে। জাহাজের নাবিকগণ মহোৎসাহে মাতা মেরীর প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত রক্ষার জন্য জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ হইতে একটি মাস্তুল লইয়া গির্জ্জায় উপহার প্রদান করেন। তদবধি এই উৎসর্গীকৃত মাস্তুল গির্জ্জার প্রাঞ্চনে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝড়, জল ও রৌদ্র ইহার কোনই ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই জাহাজ বা অধ্যক্ষের নাম জানা যায় নাই।

ব্যাণ্ডেল জংশনের নিকটবর্ত্তী দেবানন্দপুর গ্রাম পরলোকগত সাহিত্যাচার্য্য শরৎচক্র চট্টোপাধ্যায়ের জনমস্থান। স্থপ্রসিদ্ধ কবি রায় গুণাক্তর ভারতচক্রও কিছুদিন দেবানন্দপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই গ্রামে শরৎ চক্র ও ভারত চক্রের উদ্দেশ্যে স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্যাণ্ডেল হইতে একটি শাখা লাইন জুবিলী ব্রিজের উপর দিয়া গঙ্গা অতিক্রম করিয়া পূবর্ববঙ্গ রেলপথের নৈহাটি স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপর একটি শাখা নবদ্বীপ ও কাটোয়া হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বারহাড়োয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আদি সপ্তগ্রাম—হাওড়া হইতে ২৭ মাইল দূর। সেটশনের নিকটেই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধবংসাবশেষ অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাজগণের রাজস্কালে সপ্তগ্রাম একটি বিধ্যাত স্থান ছিল ও তৎকালে ইহা একটি তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের রাজা প্রিয়ব্রতের সপ্ত পুত্র এই স্থানে তপস্যা করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় সপ্তগ্রাম। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, ''সপ্ত ঋষির শাসনে বোলায় সপ্তগ্রাম''। বিপ্রদাসের মনসাধ্রুক্লল, মাধবাচার্য্যে চণ্ডী এবং লক্ষ্যণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত ''পবনদূত্র্য' নার্কিক কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এক সময়ে ইহার খ্যাতি স্থদূর রোম পর্যান্ত বিন্তৃত ছিল। কেহ কেহ ইহাকে গ্রীকৃগণ বণিত গঙ্গারিতি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া মনে করেন। ইংরেজ অধিকারের পূর্বকাল পর্যান্ত সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীর সমাগম হইত। নিকটম্ব হগলী বন্দরের অভ্যুখান এবং সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ার সহিত সপ্তগ্রামের পতন ঘটে এবং ক্রমে ইহার সমুদ্য ব্যবসাবাণিজ্য হগলীতে স্থানান্তরিত হয়। মুবলগণের হস্তে পর্তুগীজগণের সম্পূণ পরাজয় ঘটিলে সপ্তগ্রামের ফৌজদার হগলীতে গিয়া বসেন এবং সমস্ত সরকারী কার্য্যালয়ও তথায় চলিয়া যায়। পূর্বকালে সরস্বতীর খাত দিয়াই ভাগীরথীর স্থাবিশংশ জলরাশি প্রবাহিত হুইত এবং দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথও ছিল সরস্বতী নদী।

সপ্তথান প্রাচ্যের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাবদীর শেঘভাগ পর্যান্ত সরস্বতীর তীরে অবস্থিত থান ও নগরগুলি বিশেষ ঐশুর্য্যশালী ছিল্ক শিয়াখালা, সিঙ্কুর, জনাই, চণ্ডীতলা, বেগমপুর, ঝাপড়দহ, মাকড়দহ, আন্দুল, হরিপাল প্রভৃতি সক্ষবতী তীরবর্তী থ্রামগুলি নিরম্ভর কর্মকোলাহলে মুখরিত হইত। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাবদীর প্রারম্ভ পর্যান্ত সপ্তথ্রামে বহু পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত।

১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রুকন্-উদ্-দীন কৈকাউস্ শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে উলুগ-ই-আজম্ জাফর খাঁ বাহরাম ইৎগীন রাঢ় দেশের তৎকালীন প্রধান নগর সপ্তগ্রাম জয় করেন। যে হিন্দু রাজাকে পরাস্ত করিয়া তিনি সপ্তগ্রাম অধিকার করেন তাঁহার নাম জানা যায় নাই। কবি কৃষ্ণরামের ''ষষ্ট্মমঙ্গল'' কাব্য হইতে অনুমান করা যায় যে শত্রুজিৎ বা তাঁহার পরবর্তী কোন রাজার সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারে আইসে। সপ্তগ্রাম জয় করিয়া জাফর খাঁ নিকটস্থ ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ মস্জিদ নির্মাণ করেন। ইহার একটি খিলানে আর্বী ভাষায় লিখিত যে লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে জাফর খা ৬৯৮ হিজরায় অথাৎ ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক হিন্দু রাজাকে পরাজিত ও এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁর মৃত্য হয়। ত্রিবেণীতে তৎকর্তৃক নিন্মিত মসজিদের নিকট গঙ্গা-সরস্বতীর মিলনস্থকে অদুর্বে একটি পুরাতন প্রস্তরনিন্মিত মন্দিরের মধ্যে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। এই মন্দির পরে, মৃস্জিদে পরিণত হয়।

কাহারও কাহারও মতে জাফর খাঁর অপর নাম দরাফ খা এ**বং জিন্দ্রাকি** গঙ্গার ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি গঙ্গাস্তোত্র দরাফ্ খাঁর নামে প্রচলিত আছে

১২৫০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ মিশর দেশীয় পর্য্যাটক ইবন বতুতা সপ্তগ্রামে আগমন করেন। তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে সে সময়ে বল্বন বংশীয় রাজাদের প্রভুত্ব লোপ পাইলে তাঁহাদের ভূত্য ফকর-উদ-দীন সপ্তগ্রাম ও স্থবণগ্রাম অধিকার করেন।

গৌড়াধিপ প্রসিদ্ধ আলা-উদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে সপ্তগ্রামের নাম ''হুসেনাবাদ'' রাখা হয়। এখানে একটি টাকশাল ছিল। সপ্তগ্রামে মুদ্রিত সের শাহ, হুসেন শাহ প্রভৃতি বহু মুসলমান নরপতির নামান্ধিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

সেনিদের প্রসিদ্ধ নৃপতি স্থলেমান কররানি যখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করিতে উদ্যোগী হন তখন ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ ওড়িঘ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সাহায্য গ্রহণ করেন। রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতিপ্রাতা বিখ্যাত বীর রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ ও ওড়িঘ্যার সন্মিলিত সেনাবাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য আক্রমণ পূবর্বক সপ্রগ্রামে আসিয়া স্থলেমানের সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজীবলোচন কর্ত্ত্বক সপ্রগ্রাম অধিকৃত হয়। সপ্রগ্রাম পুনরধিকারের জন্য স্থলেমান বহু চেষ্টা করেন কিন্তু পর পর চার বার রাজীবলোচনের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর তিনি রুদ্রনারায়ণকে বহু উপটোকন পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন ও সপ্রগ্রাম তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের সমৃত্তি পরিচয় সাহিত্যসম্রাষ্ট বন্ধিমচন্দ্রের ''কপালকুণ্ডলা '' ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর '' বেণেম্ব মেয়ে '' নামক উপন্যাসে বঞ্জিত আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সপ্তগ্রামে রূপা বা পরম ভট্টারক শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ নামে বাগদী জাতীয় বৌদ্ধর্মাবলম্বী একজন পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি সপ্তগ্রামে একটি বিহার বা সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন; ইহার কীত্তির কোন চিহ্নই এখন আর পাওয়া যায় না।

সপ্তথ্যাম একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীথ। এখানে ঘাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ঘদ নিত্যানন্দ এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত আছে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দের বিবাহে ১০ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। হুসেন শাহের সময়ে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য মজুমদার নামক দুই প্রাতা সপ্তথ্যামের "অধিকারী" বা রাজা ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার উপর ছিল। হিরণ্য মজুমদারের একমাত্র পুত্র রযুনাথ শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় বিপুল ঐশুর্য্য স্বেচছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্মসমপণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণব জগতের চির-সম্মানিত ঘট্ গোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন। প্রতিবংসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ঘাদশী তিথিতে সপ্তগ্রামে একটি বৈষ্ণব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডী-রচয়িতা পরাশরপুত্র সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা তীরে ন্যানপুর গ্রামে বাস স্থাপন করেন।

সপ্তথ্যামের প্রাচীন কীন্তির **ম**ধ্যে ষোড়শ শতাবদীর মধ্যভাগে নিশ্মিত একটি মস্জিদ ও কবর আছে। উহা এখন সরকারের "রক্ষিত কীন্তি" বিভাগের অন্তগত। মসজিদের শিলা-লেখ হইতে জানা যায় যে ক্যাস্পিয়ান হদের তীরবর্তী আমুল নগর নিবাসী সৈয়দ ফক্রুদ্দীনের পুত্র সৈয়দ জমালদীন হসেন ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে আবুল মুজাফফর নুহুস্রা শাহের রাজত্ব কালে এই মসজিদ নিশ্মণ করেন।

মগরা—হাওড়া হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। বঙ্গীয় প্র্রাদৈশিক রেলপথ নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে লাইনের সহিত ইহা একটি জংশন স্টেশন। মগরা হইতে এই ছোট রেল ত্রিবেণী ও অপরদিকে তারকেশুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই ছোট রেল দিয়া তারকেশুর যাইবার পথে মহানাদ ও শ্বারবাসিনী অতি প্রাচীন স্থান।

অনেকে অনুমান করেন যে মহানাদে এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ছিল। এই স্থানে হিলু আমলের পুরাতন কয়েকটি মন্দির, কয়েকটি প্রাচীন দীঘি ও রাজপ্রাসাদের ধবংসাবশেষ আছে। গড়পাড়া বা গড়ের বাগান নামক স্থানে রাজা চক্রকেতুর গড় ছিল এইরূপ জনপ্রবাদ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে এখনও গড়ের কিছু কিছু চিহ্ন দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি খননের হারা মহানাদের প্রাচীন কীত্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। মহানাদের নিকটবর্তী হারবাসিনীতে হারপাল প্রভৃতি গোপরাজগণের রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। এখানে জীয়ৎকুও নামক পুক্ষরিণী, সাত সতীনের দীঘি, হারবাসিনী দেবীর মন্দির ও পাপহরণ সরোবর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বস্তু।

মহানাদের জটেশুরনাথ মহাদেবের পুরাতন মন্দির দেখিতে অঠি স্থাদ্রর। ইহা রাজা চক্রকেতু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটি বউ মেলা হয়, উহা ' মানাদের জাত '' নামে বিখ্যাত। মন্দিরের সম্মুখস্থ জাততলায় কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ আছে, এইগুলি প্রাচীনযুগের বৌদ্ধশ্মণ ও মহান্তগণের সমাধি বলিয়া অনুমিত হয়। একটি সমাধি "জীবন্ত সমাধি" নামে পরিচিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে ইহার মধ্যে একজন যোগী নিবিৰক্ষ সমাধিতে মগু আছেন।

মহানাদের বশিষ্ঠগঙ্গা, জীয়ৎকুণ্ড, জামাইজাঙ্গাল প্রভৃতি দ্রপ্টব্য বস্তু। জীয়ৎকুণ্ড দেবখাত বলিয়া লোকের বিশ্বাস এবং মুসলমানযুগে ইহা অপবিত্র হইবার পূর্বের এই কুণ্ডের জল সিঞ্চনে মৃতদেহেও প্রাণ সঞ্চার হইত বলিয়া প্রবাদ। মহানাদরাজ চক্রকেতুর জামাতা ত্রিপুরার রাজপুত্রের অনুরোধে ভামাইজাঙ্গাল নামক রাস্তা নিশ্মিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

পুরাকালে এই স্থানে মহাশঙ্খের নিনাদ হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম "মহানাদ " হয় এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

পুর্যা—হাওড়া হইতে ৩৮ মাইল দূর। ইহার চলিত নাম পেড়ো। বাংলাদেশে নালদহ জেলায় আরও একটি পাণ্ডুয়া আছে। উহা পূবর্বক্স রেলপথের আদিনা স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে গৌড়ের পাণ্ডুয়ার অনুকরণে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্য পাণ্ডুদাসের নামানুসারে এই স্থানের নাম পাণ্ডুয়া হয়। এরূপও কথিত আছে, বুদ্ধদেবের খুলুতাত অমৃতোদন শাক্যের পুত্র পাণ্ডুশাক্য পরিবারবর্গসহ পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন এবং তথায় একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারা নামানুসারেই রাজধানী পণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া নামে খ্যাত হয়।

গৌড়রাজ শমস্-উদ্-দীন ইউস্কে শাহ (১৪৭৬-১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) পাণ্ডুয়ার হিন্দুরাজ্য জয় করেন। তখন পাণ্ডুয়ায় বছ মন্দির ছিল। এই নগর অধিকার করিয়া মুসলমানগণ এখানকার অতি প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরকে মস্জিদে পরিণত করেন। এই মসজিদের ধবংসাবশেষ এখন ''বাইশ দরওয়াজা '' নামে পরিচিত। ইহার মধ্যে হিন্দু মন্দিরের বছ শিলা স্তম্ভ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। মস্জিদের বেদী বা মেম্বর একটি হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ। ব্রহ্ম শিলা নিন্দিত একটি প্রকাণ্ড সূর্য্যমূত্তির পশ্চাতে উৎকীর্ণ আরবী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইউস্কে শাহের রাজ্যকালে ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে মস্জিদটি নিন্দ্রিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীর গাত্রে উৎকীণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লাল কুনওয়ার নাথ নামক জনৈক হিন্দু এই মস্জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আরও একটি ভগ্র-মস্জিদ আছে। পাণ্ডুয়ায় একটি মিনার আছে। উহার উচচতা ১২৭ ফুট। মিনারটি গোলাকার, পাচতল-ওয়ালা ও উপরদিকে ক্রমশঃ সরু। 'পেড়ার পীর' নামে খ্যাত শাহ্ স্ক্ষী-উদ্দীন কর্ত্বক ইহা নিন্দ্রিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে এই মিনারটি পূর্বের্ব বিষ্ণুমন্দির ছিল। ইহার ভিতরকার দেওয়ালে মীনার কাজ আছে।

পীর শাহ্ স্থফী-উদ্দীনের আস্তানা এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

পাণ্ডুয়ায় রোজাপুকুর ও পীরপুকুর নামে দুইটি দীঘি আছে। বাগেরহাটের খান্-জাহান্ আলীর দীঘির্ব ন্যায় পাণ্ডুয়ার পীরপুকুরে কতকগুলি কুমীর আছে। উহারা ফকিরগণের আহ্বানে কিনারার নিকট পর্যান্ত আসিয়া খাদ্যাদি গ্রহণ করে। প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ এখানে মেলা বসে এবং রাত্রি এটা হুইতে পীরপুকুরে স্নান করিয়া লোকে ধান ও কড়ি ছড়াইতে পীরের আস্তানায় যাইয়া অর্ঘ্য নিবেদন করেন। কেহ বা পথে বসিয়া কোরআন্ আৰুত্তি ও ধর্মসঙ্গীত গান করেন। যাত্রীরা পীরপুকুরের জল লইয়া যান। চৈত্র মাসেও একটি মেলা বসে।



হাওড়া স্টেশন (পৃগা ৬৭)



রামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় (পৃষ্টা ৬৮)



ওয়েলিংডন সেতু, বালী (পৃষ্ঠা ৬৮



হেষ্টিংস হাউস, রিষড়া (পৃষ্ঠা ৬৯)



ওয়ার্ড, মাশমান ও কেরির সমাধি (পৃষ্ঠা ৭০)



শ্রীরামপুর কলেজ, সেন্ট ওলাফ গিজা (পৃষ্ঠা ৭০)



জগননাথ দেবের মন্দির, মাহেশ (পৃষ্ঠা ৭০)



রাজপথ, ঘাট ও গির্জ্জা, চন্দননগর (পৃষ্ঠা ৭২)



গবর্ণরের বানি, চন্দ্রনগর (পূজা ৭২)





পুরাতন ওলদাজ কবরখানা, কবরের উপর দগ্ধ মৃতিকা নিশ্নিত নরকপাল ও আর্মানি গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৩)

পীরের আন্তানা থাকার জন্য পাণ্ডুয়ায় বছমুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

পাওয়ায় বহু সম্প্রান্ত মুসলমান পরিবারের বাস আছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে বিচার কার্য্যের সাহায্যের জন্য যখন কাজী নিযুক্ত করা হইত সে সময়ে পাণ্ডুয়া হইতে বহু লোক এই কার্য্য করিতেন।

এক কালে পাণ্ডুয়া পাতলা ও মজ্বুত কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ছগলীর ম্যাজিস্ট্রেট্ অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেট্কে এই কাগজ সরবরাহ করিতেন।

পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ চাঁপতা গ্রামে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে কবিওয়ালা রামনিধি রায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার গান ''নিধুর টপ্পা '' নামে খ্যাত। তাঁহার স্থলর প্রেমসঙ্গীতগুলি সেকালে বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জংশন—হাওড়া হইতে ৬৭ মাইল দূর। বর্দ্ধমান শহরটি বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার ন্যায় প্রাচীন শহর বাংলাদেশে অতি অল্পই আছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ বণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী পার্থেলিস্ বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ব্রলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত। অনেকে অনুমান করেন যে প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থন্ধর মহাবীর স্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম ''বর্দ্ধমান '' হইতেই এই স্থানের নাম বর্দ্ধমান হইয়াছে। প্রাচীন জৈন ধর্মগ্রন্থ ''অঙ্গ '' পাঠে জানা যায় যে মহাবীর স্বামী ৫৪২ হইতে ৫৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রাঢ়দেশের চুয়াড়দিগের উনুতিবিধানে উদ্যমশীল হন। প্রথমে তিনি চুয়াড়গণের নিকট অপমানিত ও প্রহৃত হন, পরে তিনি তাঁহাদিগের ও রাঢ়ের অন্যান্য অধিবাসগিণের নিকট পূজিত হন। কথিত আছে, কর্ত্ত্রমান বর্দ্ধমান নগরেই তিনি প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। মহাকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানকে বিদ্যান্ত্রনরের ঘটনাস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাদল এই স্থানে দায়ুদ খাঁর পরিজনগণকে বন্দী করে। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে জগৎবিখ্যাত স্থানরী ইতিহাস প্রসিদ্ধ নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের অফগান এই স্থানে নিহত হন। যুবরাজ অবস্থায় জাহাঙ্কীর (সেলিম) নূরজাহান বা মেহেরুনিসার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সম্রাট আকবর তাহাতে সন্মত না হইয়া শের আফগানের সহিত মেহেরুনিসার বিবাহ দেন ও তাঁহাদিগকে স্থদূর বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন। জাহাঙ্কীর বাদশাহ হইয়া কুতব-উদ্-দীনকে বাংলার শাসন কর্ত্তা করিয়া পাঠান। কুতব শের আফগানকে পত্নীত্যাগের কথা বলিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ ও নিহত করেন, কিন্তু কুতবের অস্ত্রাঘাতে নিজেও প্রাণত্যাগ করেন। শের আফগান ও কুতব-উদ্-দীনের সমাধি বর্দ্ধমান শহরের পীর বহরাম নামক পল্লীতে পাশাপাশি অবস্থিত। শের আফগানের মৃত্যুর পর মেহেরুনিসাকে দিল্লীতে লইয়া যাওয়া যায়। পরে তিনি সমাটের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৬২৪ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ খুররম (সাজাহান) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দক্ষিণাত্যে পরাজিত হওয়ার পর বাংলায় পলাইয়া আসেন এবং বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। ভীষণযুদ্ধে স্থবাদার ইব্রাহিম খাঁ নিহত হইলে খুররম তেলিয়াগড়ি দুর্গ অধিকার করেন। ইহার অত্যন্ত্রকাল পরেই বর্দ্ধমান রাজ্য ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বন্ধমানের যাহা কিছ গৌরব তাহা এই রাজবংশের জন্য। লাহোরের সঙ্গম রায় নামক জনৈক কাপুর ক্ষত্রিয় এই রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি জগনাথ দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন পথে বর্দ্ধমানের নিকটবর্তী বৈকুর্ণ্ঠপুর গ্রামে ব্যবসায়ের জন্য বসবাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র আবু রায় রাজানুগ্রহ লাভে সমথ হইয়া বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে রেখাবী বাজারের "চৌধুরী" এবং পরে "কোতোয়াল" নিযুক্ত হন। ইহার সময় হইতেই বর্দ্ধমান রাজ্যের সূত্রপান্ত

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে চেতোয়া-বরদার রাজা শোভাসিংহ রহিম খাঁ নাক্ষ্ণ এক আফগান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং বাদশাহের অনুগৃহীত বর্দ্ধমান রাজ্য আক্রমণ করিয়া বর্দ্ধমান অধিপতি কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত ও তাঁহার পরিজনগণকৈ বন্দী করেন। কৃষ্ণরামের কন্যার উপুর অত্যাচার করিতে গিয়া শোভাসিংহ ছুরিকাঘাতে তাঁহার হস্তে নিহত হন। সাংবী কুমারী পাপীর স্পশে দেহ অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া আত্মঘাতিনী হন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী দল রহিম খাঁকে নেতৃপদ প্রদান করে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সমাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উস্শান বর্দ্ধমানে থ্রেরিত হন। বিদ্রোহী দলকে পরাজিত ও রহিম খাঁকে নিহত করিয়া তিনি তিন বৎসরকাৰ বর্দ্ধমানে বাস করেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বিদ্রোহ দমনের পর কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম বর্দ্ধমান জমিদারী ও বাদশাহের নিকট হইতে রাজা খেতাব লাভ করেন। জগংরামের পুত্র কীতিচন্দ্র রায় বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তগত চন্দ্রকোণা ও বরদার রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত অঞ্চল স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তী বর্দ্ধমান রাজগণের মধ্যে তিলকটাদ ও মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। তিলকচাঁদ দিল্লীর সমাট শাহআলমের নিকট হইতে ''মহারাজাধিরাজ '' উপাধি ও পাঁচহাজারী সনদ লাভ করিয়াছিলেন। কোন বিষয় লইয়া ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি স্বীয় অধিকারের মধ্যে কোম্পানির জাহাজের প্রবেশ নিঘেধ করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরকাসিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজদিগের হস্তে সমপণ করেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তপ্ত হইয়া তিলকচাঁদ বীরভূমরাজের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন; কোম্পানির সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের পরাজয় ঘটে। তিলকচাঁদের পর মহারাজ তেজচন্দ্র বর্দ্ধমানের গদীপ্রাপ্ত হন। তিলকটাঁদের এক পুত্র প্রতাপচাঁদ অন্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল পরে এক ব্যক্তি বর্দ্ধমানে আসিয়া প্রতাপচাঁদ নামে আত্মপরিচয় দেন। ইহাতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। শেষ অবধি জাল প্রতাপচাঁদের দাবী টিকে নাই। স্থসাহিত্যিক 🖔 সঞ্জীবচক্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ " নামক পুস্তকে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ আছে। তেজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে "হিজ্ হাইনেস্" উপাধি ও তোপের সন্মান লাভ করেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজা ইঁহার পৌত্র।

পূর্বাপর হইতেই বর্দ্ধমানের রাজগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন্। অধ্যাপক, শিল্পী, গায়ক, বাদক, কবি, চিত্রকর ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধমান রাঞ্জের বৃত্তিভোগ করিয়াছেন। স্থবিখ্যাত সাধক কবি কমলাকান্ত ও নীলকণ্ঠ বর্দ্ধমানের রাজসভা অলক্ষুত করিয়াছিলেন। মহারাজ মহাতাবচাঁদ বহু অথব্যয়ে মূল মহাভারতের একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াটি তিনামূল্যে বিতরণ করেন।

বর্দ্ধনান শহরের দ্রপ্টব্য বস্তুর মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ, গোলাপবাগ, দিলখোস্ বাগ, শ্যামসায়র ও কৃষ্ণসায়র নামক দীঘি, সবর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির এবং লর্ড কার্জনের সন্মানাথ নিন্মিত ''স্টার অফ্ ইণ্ডিয়া '' নামক তোরণ উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদটি মহারাজ মহাতাবচাঁদ কর্ত্ত্ক বহু অথব্যয়ে নিন্মিত হয়। গোলাপবাগে একটি পশুশালা আছে। কৃষ্ণসায়র দীঘি রাজা কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক খনিত। জনশুণতি যে দূবর্ত্তগণ এই দীঘির মধ্যেই তাঁহাকে নিহত করে।

বর্দ্ধমান শহর হইতে দুই মাইল দূরে নবাবহাট নামক স্থানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির নিকটেই তালিতগড় বা তেলিয়াগড়ির দুর্গ অবস্থিত। তালিত রেল স্টেশনে নামিয়া এই দুর্গটি ও শিবমন্দিরগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দ্ধমান রাজপরিবার তালিতগড়ের দুর্গে আশুয় গ্রহণ করিতেন।

পূবের্ব বর্দ্ধমান স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগেও এ অঞ্চল কৃষি সম্পদে ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত এবং বর্দ্ধমানকে "বাংলার বাগিচা" বলা হইত। কিন্তু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে "বর্দ্ধমান জর" নামে পরিচিত এক প্রকার ম্যালেরিয়া জরের জন্য ইহা ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য শহরের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে অপেকাকৃত উনুত হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্তৃক স্থাপিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, জেলাবোর্ড পরিচালিত একটি টেক্নিক্যাল্ স্কুল ও গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। এখানকার সীতাভোগ, মিহিদানা, খাজা ও ওলা নামক মিষ্টানু বিশেষ বিখ্যাত।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির অন্তগত কাঞ্চননগর ছুরি ও কাঁচি প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বঙ্গরাজ শশাঙ্কদেব কিছুকাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাঞ্চননগরের নিকটে দামোদর নদের পশ্চিমতীরে রাঙ্গামাটি নামক গ্রাম হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে শশাঙ্ক নামে একটি গ্রাম আছে। নিকটেই পুরাতন দামোদর খাতের উত্তরে গৌরনদের তীরে আর একটি শশাঙ্ক গ্রাম আছে। এই জন্য অনেকে মনে করেন যে এই অঞ্চলে শশাঙ্কদেবের বংশধরগণ বছকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান হইতে একটি ছোট মাপের লাইন এই জেলার কাটোয়া মহকুমা হইয়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত আহ্মদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

খানা জংশন—হাওড়া হইতে ৭৬ মাইল দূর। ইহা একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। এই স্থান হইতে সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন বাহির হইয়াছে।

মানকর—হাওড়া হইতে ৯০ মাইল। এই স্থানটি রেশমের কারখানার জন্য বিখ্যাত। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাঁসপাতাল আছে। মানকরের কদমা, ওলা, খাজা প্রভৃতি মিষ্টানু প্রসিদ্ধ।

মানকর স্টেশন হইতে এক মাইল উত্তরে অমরারগড় নামক স্থানে প্রাচীন কীত্তির ধবংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ এই স্থানে গোপভূমের সদ্গোপ বংশীয় রাজা মহেন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহার স্থুরক্ষিত গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়।

অনেকের মতে নব্য ন্যায়ের প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রধুনাথ শিরোমণি মানকরে জনমগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। রধুনাথ জনমাবধি একচকু ছিলেন। দরিদ্র জননী তাঁহার একচকু অসাধারণ বুদ্ধিমান সন্তানকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার আশায় নবদীপে গমন করেন। বালকের অসামান্য বুদ্ধিমতার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত প্রবর বাস্থদেব সাবর্বভৌম মাতাপুত্রের ভার গ্রহণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই বাস্থদেব সাবর্বভৌমের নিকট শিক্ষা সমাপন করিয়া রধুনাথ

মিথিলার অন্বিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের সহিত ন্যায়ালোচনার জন্য মিথিলা গমন করেন। কিছুদিন মিথিলায় অবস্থান করিয়া পক্ষধরের সহিত ন্যায়বিচারে জয়লাভ করিয়া রখুনাথ শিরোমণি নবদীপে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কৃতিত্বে নবদীপ ভারতের সবর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। "প্রামাণ্যবাদ" "পদার্থতম্বনিরূপণ" "চিন্তামণি দীধিতি" প্রভৃতি গ্রন্থরচনার দ্বারা নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া রঘুনাথ শিরোমণি বাংলার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

অণ্ডাল জংশন—হাওড়া হইতে ১১৬ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং অপরটি উত্তর রাণীগঞ্জের খনিঅঞ্চলে অবস্থিত গৌরাঙ্গদি পর্যান্ত গিয়াছে। শেঘোক্ত শাখা পথে ইকড়া নামক জংশন স্টেশন হইতে অপর একটি শাখা বড়বানী হইয়া ১২ মাইল দূরবর্তী প্রধান লাইনের সীতারামপুর স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা লাইনের উপর উখড়া, পাণ্ডবেশ্বর, দুবরাজপুর ও শিউড়ী প্রসিদ্ধ স্টেশন।

উথড়া—অণ্ডাল জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রধান গ্রাম ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে বহু স্থুন্দর স্থুন্দর দেবালয় আছে।

পাণ্ডবেশ্বর—অণ্ডাল জংশন হইতে ১৩ মাইল দূর। এখানে অজয় তীরে পণ্ডবেশ্বর নামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এখানে এই শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভীমগড় নামে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষও এখানে দৃষ্ট হয়।

তুবরাজপুর—অণ্ডাল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। পিতল ও কাঁসার বাসন এবং জাঁতি ও অন্যান্য লৌহ নিশ্মিত দ্রব্যাদির জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। এই স্থানে বহু প্রাচীন শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নৈসগিক শোভা অতি স্থন্দর।

দুবরাজপুর অঞ্চলের বেলে পাথর প্রসিদ্ধ। এক একটি প্রস্তরখণ্ডের উচচতা ও পরিধি ৫০ ফুটেরও অধিক। শহরে এক এক জায়গায় অনেকগুলি এইরূপ পাথর দেখিতে পাওয়া য়ায়। এই সকল পাথর দিয়া বহুকাল হইতে দেবমন্দির ও বাসভবন প্রভৃতি নিন্মিত হইয়া আসিতেছে। এই পাথর গুলি সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। রামচক্র কুমারিকা হইতে লঙ্কা পর্যান্ত সেতু বাঁধিবার জন্য নাজি হিমালয় হইতে পুষ্পক রথে করিয়া পাথর লইয়া য়াইতেছিলেন; দুবরাজপুরের উপর দিয়া য়াইবার সময়ে রথের ষোড়া ভয় পাইলে রথ নিজয়া য়ায় ও কতকগুলি পাথর এখানে পাড়িয়া য়ায়।

দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূবের্ব প্রিসিদ্ধ তীর্থ ব্যক্রেশ্বর বা বক্রনাথ অবস্থিত। ইহা একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ভূমধ্য পতিত হইয়াছিল, দেবীর নাম মহিঘমদিনী, ভৈরব বক্রনাথ। মহাশুশানের উপর এই মহাপীঠ অবস্থিত। এখানে সাতটি উষ্ণ প্রস্তুবণ আছে। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে শ্বেত সরোবর নামক উষ্ণ কুণ্ড আছে। উহাতে স্নান করিয়া একটি গহারের মধ্যে নামিয়া বক্রনাথ মহাদেবকে দশন করিতে হয়।

বক্রনাথ তীর্থ সম্বন্ধে কাহিনী আছে যে পুরাকালে ব্রাদ্রণকুলোম্ভূত হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে বিনাশ করায় ব্রহ্মবধজনিত পাপে ভগবান নৃসিংহদেবের নখরে দার্ণ জালা অনুভূত হয়। দেব সমাজে এই কথা প্রচারিত হইলে মহামুনি অপ্টাবক্র নৃসিংহদেবকে জালামুক্ত করিবার জন্য স্বেচছায় এই জালা স্বীয় মস্তকে ধারণ করেন। জালাপ্রভাবে অটাবক্রকে নিদারুণ কট ভোগ করিতে দেশিয়া নৃসিংহদেব তাঁহাকে বক্রনাথ মহাদেবকে স্পশ করিতে বলেন। গহরর মধ্যে নামিয়া অষ্টাবক্র মুনি বক্রনাথকে স্পর্শ করিয়া উপবিষ্ট হইলে গুহামধ্য দিয়া সবর্বতীর্থের বারি আসিয়া তাঁহাকে অভিমিক্ত করে ও তিনি জালামুক্ত হন। শিবরাত্রির সময় বক্রনাথে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির মেলায় লোক-শিল্পের পরিচায়ক কিছু কিছু দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত সরোবর ছাড়া **আর যে** ৭টি উষ্ণকুণ্ড আছে তাহাদের নাম অগ্রিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সৌভাগ্য কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, জীবন কুণ্ড, ভৈরব কুণ্ড ও খর কুণ্ড। প্রত্যেকটি কুণ্ড সম্বন্ধে এক একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সূর্য্যকণ্ড সম্বন্ধে কথিত আছে যে একবার নারদ ঋষি বিদ্ধ্যপবর্বতের নিকট গিয়া স্থমেরু পবর্বতের উচচতার গুণগান করেন; বিদ্ধ্য ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়া সগবের্ব স্ফীত হইয়া এত উচেচ মস্তক উত্তোলন করিলেন যে সূর্য্য আর পৃথিবীতে আলোক ও তাপ দান করিতে সমর্থ হইলেন না। বিপনু হইয়। সূর্য্যদেব এই কুণ্ডে আসিয়া শিবের শরণাপনু হইয়া তপস্যায় নিমগু হইলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বিন্ধকে মস্তক সঙ্কুচিত ও অবনমন করিতে বাধ্য করিলেন। জীবন কুণ্ডের কাহিনী এইরূপ। পুরাকালে সবর্ষ ও চারুমতী নামে এক বৃদ্ধ ও ধর্মপরায়ণ দম্পত্তি সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া ধর্মচচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। একদিন একটি বাঘ আসিয়া সবর্বকে মারিয়া ফেলেন। চারুমতী দুঃখে তাঁহার স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া দিবার জন্য মহাদেবের নিকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বামীর হাড়গুলি একত্র করিয়া বক্তেশ্বর তীর্থে গিয়া এই কুণ্ডের জলে ধৌত করিতে বলিলেন। চারুমতী এইরূপ করিবা মাত্র সবর্ব বাঁচিয়া উঠিলেন। ভৈরব কুও সম্বন্ধে কথিত আছে, যে পূবের্ব ব্রহ্মারও পাচটি মুখ থাকায় তিনি শিবের সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিলে শিব রুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক হইতে একটি জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ; জটা হইতে তৎক্ষণাৎ বটুক ভৈরব বাহির হইয়া আসিয়া শিবের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। শিব তাঁহাকে ব্রহ্মার প্রধান মুখটি কাটিয়া ফেব্লিতে বটুক ভৈরব অবিলম্বে আজ্ঞা পালন করিলেন, কিন্তু হ্রামার কত্তিত মুখটি তাঁহার অঙ্গুলিতে আটিয়া লাগিয়া রহিল; ভারতের নানা তীর্থে গিয়া তিনি মস্তকটি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিসেন না ; অবশেষে বারাণসীতে যাইলে মন্তকটি পড়িয়া গেল কিন্তু বটুক ভৈরব আঙ্গুলের ক্ষতে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। সানা স্থানে যুরিয়া শেষে বক্রে শুর তীর্থে আসিয়া এই কুণ্ডে স্নান স্ববিলে তিনি আরোগ্যলাভ করেন; তদবধি কুণ্ডটি ভৈরব কুণ্ড নামে পরিচিত হয়।

এই উষ্ণকুণ্ড গুলির জলের নানা রোগ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া কথিত। অধুনা বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে; কালে হয়তো বক্তেশুর একটি আধুনিক আরোগ্য নিকেতনে পরিণত হইবে।

দুবরাজপুর হইতে ২ মাইল পশ্চিমে ফুলবেরা গ্রামে দন্তিন্ দীঘি নামক স্থবৃহৎ পুক্ষরিণীর তীরে দন্তেশুরীর মন্দির স্থপ্রিক্ষ; ইহা একটি পীঠস্বান এবং সতীর দন্ত এ স্থানে পাড়িয়াছিল বলিয়া কথিত। প্রবাদ দীঘিটি খগাদিত্য রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খগেশুর শিব পার্শু বর্ত্তী গ্রাম খাগড়ায় দৃষ্ট হয়। দুবরাজপুর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে জোফলাই গ্রামে পদকর্ত্ত। জগদানন্দের নিবাস ছিল; বৈষ্ণবদাসের পদকর্মতরুতে তাঁহার ক্যেকটি পদ আছে / ১৭৮২ শৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে এই গ্রামে প্রতি বৎসর একটি মহোৎসব হয়।

শিউড়ী—অণ্ডাল জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার সদর শহর।
শহরের অনতিদূরে ময়ুরাক্ষী নদী প্রবাহিতা। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং পাল্কী, নানাপ্রকার
কাঠের দ্রব্য ও উৎকৃষ্ট মোরববার জন্য বিখ্যাত। শহরের সোনাতোর মহল্লার কারুকার্য্যখচিত
রাসমঞ্চটি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। বহু দেবমূত্তি ইহাতে খোদিত আছে। শিউড়ীর নিকটবর্ত্তী
কালীপুর করিধা নামক পল্লীতে উত্তম তসর ও বাপ্তার কাপড় প্রস্তুত হয়। এই গ্রামে প্রতি
বৎসর গোপান্টমী উপলক্ষে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসে।

এ অঞ্চলের যাদুপটুয়া সম্প্রদায় পুরাকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া আসিতেছেন। কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার ছবি আঁকিয়া আশ্বীয়দের নিকট গিয়া ইহারা অথ গ্রহণ করেন। বাষ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণী, কৃষ্ণলীলা, রামলীলার ছবিও ইহারা আঁকেন।

বীরসিংহপুর—শিউড়ীর ছয় মাইল পশ্চিমে বীরসিংহপুর প্রামের পূবর্বভাগে জঙ্গলাকীর্ণ ধ্বংসস্তূপ বিদ্যমান। ইহা রাজ। বীরসিংহের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, প্রায় আট শত বৎসর পূবের্ব পশ্চিম অঞ্চল হইতে বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ নামক তিন রাজপুত্র মুসলমান হস্তে তাঁহাদের পিতার মৃত্যু ঘটিবার পর এদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং যৌবনে তাঁহারা এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তিন ল্রাতা তিনটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ স্বীয় নামানুসারে রাজধানীর নাম বীরসিংহপুর রাখেন। কেহ কেহ বলেন বীরসিংহ জরাসন্ধ বা তাঁহার পুরোহিতের বংশধর। বীরসিংহ তাঁহার রাজধানীতে যে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন লোকে অদ্যাপি তাহা দেখাইয়া থাকে। তিনি বিশেষ ধর্মপ্রায়ণ ও বীর ছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া বীরসিংহপুর হইতে কাটোয়ায় গিয়া গঙ্গাস্থান ও আছিক করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। তিনি এত বলশালী ছিলেন যে স্নানের সময় তৈল মাখিবার জন্য দুই হাতে সরিঘা পিঘিয়া তৈল বাহির করিতেন। স্থান করিয়া ফিরিবার সময় তিনি পথে নোয়াডিহি নামক স্থানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া তথাকার একটি উচ্চ ভূখণ্ডকে লোকে আজ্ঞও বিশ্রামপীঠ বলে।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলার স্থবাদার গিয়াস্উদ্দীন বীরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ ভ্রাতৃত্রয়ের বীরবিক্রমে তিনি পরাস্ত হন। প্রবাদ, পরে গিয়াস্উদ্দীন কূট্বুদ্ধির আশ্রম লইয়া এই ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে বিচেছ্দ ঘটান এবং ফতেসিংহের পরামর্শক্রমে রাত্রিবেলায় সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে একদল গাভী রাখিয়। বীরসিংহপুর আক্রমণ করেন। বীরসিংহ এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করিতে আসিয়া দেখিলেন যে অস্ত্রব্যবহার করিতে হইলে গো-হত্যা করিতে হয়। তখন তিনি মর্মাহত হইয়া নিজ সৈন্যকে অস্ত্র ক্ষেপণ করিতে নিমেধ করিলেন। শক্রসৈন্য বিনা বাধায় সসৈন্যে বীরসিংহকে নিহত করিল। রাজমহিঘী নিকটশ্ব কালী দীঘিতে প্রাণ বিসজর্জন দিলেন্। তদবধি কালীদীঘি ''রাণীদহ '' বা ''রাণীর বাঁধ '' নামে পরিচিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী, এই বীরসিংহের নাম হইতেই জেলার নাম বীরভূম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, সাঁওতালী ভাষায় বীর শব্দের অর্থ জঙ্গল এবং পূর্বের্ব এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল বলিয়াই সাঁওতালগণ উহাকে বীর ভূইয়া নামে অভিহিত করিত। বীর ভূইয়া হইতেই বীরভূম শব্দের উৎপত্তি। বীরভূম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর এইরূপ একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে। একদা বিফুপুরের এক রাজা তাঁহার শিক্ষিত বাজপাখীর হারা অন্য পাখী শিকার করিতে বাহির হইয়া এই অঞ্চলে আসিয়া পড়েন। কিছু দুরে একটি বক দেখিতে পাইয়া তিনি বাজপাখীকে উহার উদ্দেশে ছাড়য়া দিলেন। বকটি কিন্তু পলাইবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া বাজপাখীকে প্রতি-আক্রমণ করিল। বাজপাখী পরাজিত হইয়া রাজার নিকট ফিরিয়া গেল এবং বক পূর্বের্বর ন্যায় আহার অন্যেঘণে রত হইল। বাজপাখী অতি সহজেই বক শিকার করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে বিপরীত ব্যাপার দেখিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মৃত হইলেন এবং ভাবিলেন, যে দেশের পাখী এত সাহসী হয় সে দেশের মানুম্ব নিশ্চয়ই অতিশয় বীর ও সাহসী হইবে। তিনি সেই জন্য এই অঞ্চলের নাম রাখিলেন বীরভূমি বা বীরভূম।

বীরসিংহপুরের রাজবাটীর খ্বংসাবশেষের নিকটেই রাজধানীর অপর অংশ জঙ্গলপূর্ণ হইয়া এখন 'ভাণ্ডীরবন '' নামে পরিচিত হইয়াছে। এই বনে ''সিদ্ধনাখ '' বা ভাণ্ডেশুর নামে অনাদিলিঞ্চ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, রামায়ণে উল্লিখিত বিভাণ্ডক মুনি বহুকাল ধরিয়া এই শিবের পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিবের নাম হয় ভাণ্ডেশুর।

রাজনগর—শিউড়ী হইতে ১৪ মাইল পশ্চিমে নগর নামক একটি প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ১২২৭ খৃষ্টাব্দে স্থলতান গিয়াস্উদ্দীনের মৃত্যুর পর বীরসিংহপুরের রাজা বীরসিংহের পলায়িত পুত্র স্থযোগ বুঝিয়া বীরসিংহপুরের অনতিদূরে নাগর বা নগর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বীররাজ নাম গ্রহণ করেন। পলায়নকালে তিনি বীরসিংহপুর হইতে কুলদেবতা কালিক। দেবীর মূত্তি সঙ্গে লইয়া আসেন এবং নূতন রাজধানী নগরে কালীদহ নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া উহার তীরে এক মন্দির মধ্যে দেবীমূত্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে বীররাজের বংশধরগণ খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতাবদীর শেঘ ভাগ পর্য্যন্ত নগরে রাজত্ব করেন। বীররাজবংশের পতনের পর কালিকামূত্তি পুনরায় বীরসিংহপুরে স্থানান্তরিত করা হয়।

নগর সন্বন্ধে অন্য জনশ্রুতি এই যে মহারাজ বল্লালসেনের দ্বারা কৃত কোন ধর্মবিগহিত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হেইয়া তৎপুত্র লক্ষ্যণসেন পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া অজয় নদের দক্ষিণ তীরে সেনপাহাড়ী নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। সেনপাহাড়ী নাম তাঁহারই নামানুসারে হয়। বর্ত্তমানে সেনপাহাড়ী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। সেনপাহাড়ীর নিকটে লক্ষ্যণসেন নিজ নামে

লখ্নর নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরকালে উহা লখনীের নগর, নাগর, নগর ও রাজনগর নামে পরিচিত হয়। শেঘ বীররাজের পতনের পর রাজবগরে মুসলমান ফৌজদার-গণের প্রতিষ্ঠা হয়। ফৌজদার বাহাদুর খাঁ ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজনগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বীরত্ব ও রণনৈপুণ্যের জন্য রণমস্ত খাঁ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেওয়ান খাজা কামাল খাঁ বাহাদুর কালীদহের মধ্যস্থলে একটি হাওয়াখানা এবং রাজপ্রাসাদের উত্তরে একটি হান্মাম নির্দ্মাণ করাইয়াছিলেন। পুত্র দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁ পরম ধান্মিক, দয়ালু ও জ্ঞানী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি রাজ্যের আয়ের অর্দ্ধাংশ সাধু ও ফকিরগণের সেবায় ব্যয় করিতেন এবং বহু দীঘি খনন করাইয়। প্রজাদিগের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের বহুস্থানে চৌকিদারী ঘাঁটি বসাইয়াছিলেন। ঘাঁটির রক্ষী সেনাগণ ঘাটোয়াল নামে অভিহিত হইত। ইহা ছাড়া বর্গীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তিনি নগরের চারিদিকে ৩২ মাইল পরিধি বিশিষ্ট ও প্রায় দশ বার হাত উচ্চ প্রাচীর নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নগরের অরণ্য মধ্যে এই প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান দেওয়ান আসাদুল্লা খাঁর পুত্র দেওয়ান বাদি উজজ্মান খা বিলাসপরায়ণ হইলেও न्यायनिष्ठं ছिल्न এবং हिन्तू यूजनयान निर्विवर्णाष वर्षु शीर्त्राज्त, श्राह्माज्त ७ प्रार्वाज्त क्रिय मान कतियाছित्नन। ইनि তৎकानीन नवाव मुर्गिमकुनी थाँत निकं इटेट वीत्रजूम अक्षन तका করিবার ভার গ্রহণ করেন। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী নবাব সরকারে ইঁহাকে বার্ষিক ৩,৪৬,০০০১ টাকা কর দিতে হইত। ইঁহারই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত ও রঘুজী ভোঁসলের নেতৃত্বে বর্গীদিগের উপর্য্যুপরি অত্যাচারের ফলে এই অঞ্চল বিশেষ উপক্রত হয়। বর্গীর অত্যাচার দমনের জন্য ইনি নবাব আলিবদ্দীকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। শেঘ বয়সে বাদি উজজ্মান খা একজন ফকিরের সহিত ধর্মালোচনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন এবং রাজকার্য্যের বিশেঘ কিছুই দেখিতেন না। ফলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙখলা দেখা দেয়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তাঁহার দুই পুত্র আহম্মদ উজজ্মান খাঁ ও আলিনকি খাঁ গুপ্তধাতকের দ্বারা ফকিরকে হত্যা করান। ইহাতে মর্মাহত হইয়া বাদি উজজ্মান রাজ্যভার পুত্রগণকে অপণ করিয়া আরও গভীরভাবে ধর্ম চচর্চায় নিবিষ্ট হন। আহম্মদ উজজ্মান ও আলিনকি খাঁ নিজেরা রাজ্য গ্রহণ না করিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদ উজ্জমানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, আসাদের মাতাকে যখন বাদি উজজ্মান বিবাহ করেন তখন তিনি ভাবী পত্নীর মাতাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তাঁহার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। পিতার এই সত্য রক্ষা করিবার জন্য আহম্মদ উজজ্মান ও আলিনকি খা স্বেচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ পত্র লিখিয়া দেন। পরে দুই প্রাতা মুশিদাবাদে গিয়া নবাব সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন।

নবাব আলিবদ্ধীর মৃত্যুর পর তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন ইংরেজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন আহম্মদ উজজ্মান ও আলিনকি তাঁহার পক্ষে সেনাপতিত্ব করেন। কলিকাতার যুদ্ধে নবাব সৈন্য জয়ী হইলে আলিনকির অধীন সৈন্যগণ কলিকাতা লুঠ করিয়াছিল। রাজনগরের মহরমের শোভাযাত্রায় "লুঠের কাপড়" নামে যে বস্ত্র বাহির করা হয় উহা নাকি আলিনকি খাঁ কলিকাতা লুঠের সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে আলিনকি খাঁর মামানুসারে কলিকাতার আলিপুরের নাম হইয়াছে। আলিনকির বীরত্ব ও সাহসের জন্য লোকে ভাছাকে "কলির ভীম" বলিত।

আসাদ উজজ্মান খার মৃত্যুর পর হইতে রাজনগরের পতন ঘটে।

খুশতিনগরী—শিউড়ী হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে ইরাণের কিরমান হইতে আগত সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লা কিরমানী নামক পীরের দরগাহ্ এ অঞ্চলে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হয়।

রাণীগঞ্জ—হাওড়া হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। কয়লার খনির জন্যই ইহার প্রসিদ্ধি। ইহার চারিদিকের স্থানকে খনির রাজ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে কাগজের কল, মাটীর বাসন ও টালির কারখানা, তেলের কল প্রভৃতি বহু কলকারখানা আছে। রাণীগঞ্জ শহরটি অতি স্থন্দররূপে সজ্জিত ও বেশ পরিষ্কার-পরিচছ্ণু।

রাণীগঞ্জ শহরের নিকটবর্ত্তী সিয়ারসোল একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে রাজা উপাধিধারী একঘর পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ জমিদারের বাস।

রাণীগঞ্জ হইতে এ মাইল দক্ষিণে দামোদর নদের অপরপারে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গতি মেঝিয়া গ্রামে প্রচুর পালা প্রস্তুত হয়। মেঝিয়া হইতে এ মাইল পশ্চিমে ভুলুই গ্রামে আড়াইশত বৎসরের উপর হইল জগৎরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এবং ইঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায় মিলিয়া "অদ্ভুত অষ্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে একখানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ছাড়া জগৎরাম "দুর্গাপঞ্চরাত্রি" নামে শিবদুর্গার দাম্পত্য-কলহের একখানি স্থন্দর অমুমধুর কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদও "কৃঞ্চলীলামৃতরস" নামে একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন।

আসানসোল জংশন—হাওড়া হইতে ১৩২ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা এবং খনি অঞ্চলের প্রধান শহর। রেল লাইন খুলিবার পূবের্ব এই অঞ্চল জঙ্গলময় ছিল ও এখানে লুর্ণ্ঠনবৃত্তিধারী চুয়াড় প্রভৃতি জাতি বাস করিত। বর্ত্তমানে ইহা আধুনিক সভ্যতার স্বর্বপ্রকার নিদর্শনপূর্ণ সমৃদ্ধ শহর। বিখ্যাত গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্করোড এই শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ইহা পূর্বেভারত রেলপথের একটি প্রসিদ্ধ বিভাগীয় সদর। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা মানভূম জেলার মধ্য দিয়া পুরুলিয়া ও আদড়া হইয়া এখানে আসিয়া মিলিয়াছে।

সীতারামপুর জংশন—হাওড়া হইতে ১৩৮ মাইল দূর। ইহা রাণীগঞ্জ ও বরাকরের ক্য়লার খনির প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখান হইতে গ্রাণ্ড কর্ড লাইন বাহির হইয়াছে ও অণ্ডাল হইতে একটি ছোট লুপ শাখা আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে।

প্রধান লাইনের উপর সীতারামপুর জংশনের পরের স্টেশন রূপনারায়ণপুর। ইহা হাওড়া হইতে ১৪৫ মাইল দূর এবং বর্দ্ধমান জেলার ও বাংলা দেশের শেঘ রেলস্টেশন। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রূপনারায়ণপুর অতিক্রম করিবার পর গাড়ী সাঁওতাল পরগণার এলাকায় পড়ে। এই অঞ্চলে বহুদিন হইতেই বঙালীর বসবাস আছে। বস্তুতঃ বাঙালীরা গিয়া দলে দলে এই সকল স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর হইতেই এই অঞ্চল সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এদিককার সাধারণ দৃশ্যের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার প্রায় সবর্বত্রই পাহাড় পবর্বত, পাবর্বত্য নদ নদী শোভিত উন্মুক্ত প্রান্তর, পবর্বতগাত্রে ও প্রান্তরে শাল, মহুয়া, আম, জাম ও নিম প্রভৃতি বৃক্ষের শোভা ও মনোহরম পুলবীথিকা দৃষ্ট হয়। সমুদ্রের চেউএর মত এখানকার মাটি যেন চেউ খেলিয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে দীঘি বা পুছরিণী বড় একটা নাই। কুপের জলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। মিহিজাম, জামতাড়া, কর্ম্মাটাড়, মধুপুর, জগদীশপুর, গিরিডি, জসিডি, দেওঘর, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান বাঙালীর স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বহু কলিকাতাবাসী বাঙালীর

বাড়ী আছে। পূজা ও বড়দিন উপলক্ষে দলে দলে বাঙালীরা বায়ু পরিবর্ত্তন ও ছুটি উপভোগের জন্য এই অঞ্চলে আসিয়া থাকেন।

কর্মাটাড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাসভবন ছিল। প্রকৃতপক্ষে সাঁওতাল অধ্যুষিত এই পল্লীতে বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপনে তাঁহাকেই অগ্রণী বলা যাইতে পারে।

মধুপুর একটি জংশন স্টেশন। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ১৮৩ মাইল। ইহাও একটি প্রিসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ও বঙালীবহুল শহর। আগন্তকদিগের অবস্থানের জন্য এখানে ধর্মশালা আছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্তী হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস গিরিডি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা লাইনের জগদীশপুর ও গিরিডিতে বহু বাঙালীর বাস।

মধুপুরের পরবর্ত্তী স্টেশন জসিতি জংশন হাওড়া হইতে ২০১ মাইল দুর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন স্থপুসিদ্ধ তীর্থ দেওবর বা বৈদ্যনাথধাম পর্য্যন্ত গিয়াছে। কাশীর বিশ্বেশুরের ন্যায় বৈদ্যনাথদেবেরও বিশেষ মাহাদ্ব্য ও প্রসিদ্ধি আছে। এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কিন্তু সবর্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রির সময়। বৈদ্যনাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গনে অনুপূর্ণা, কালী, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও আনন্দভৈরব প্রভৃতি বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। শহরের মধ্যস্থ শিবগঙ্গা সরোবর ও রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এবং শহরের উপকণ্ঠস্থ নন্দন পাহাড় ও শহর হইতে যথাক্রমে পাঁচ ও এগারো মাইল দূরে অবস্থিত "তপোবন" ও "ত্রিকূট" পাহাড় বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। তপোবন ও ত্রিকূট পাহাড়ের নৈস্গিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

বৈদ্যনাথের দই, পেড়া, পেঁপে ও গোলাপফুল প্রাসিদ্ধ।



## (খ) হাওড়া বর্জমান কর্ড লাইন ও তারকেশ্বর শাখা।

কলিকাত। ও বর্দ্ধমানের মধ্যে যাতায়াতের সময় কমাইবার জন্য এই কর্ড বা সোজা লাইনটি নিশ্মিত হয়। এই লাইনটি বেলুড় স্টেশনের পর হইতে পৃথক্ হইয়া বদ্ধমানের দুই স্টেশন পবর্ববর্তী শক্তিগড়ে মেন বা প্রধান লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধান লাইনের শেওড়াফুলি জংশন হইতে একটি শাখা এই লাইনের কামারকুণ্ডু স্টেশন হইয়া তারকেশ্বর পর্যান্ত গিয়াছে।

জৌগ্রাম—হাওড়া হইতে কর্ড লাইনে ৪১ মাইল দূর। জৌগ্রাম স্টেশন হইতে ৩ মাইল দুরে কুলীনগ্রাম। ইহা কর্ড লাইনের নিকটবর্তী স্থানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ প্রসিদ্ধস্থান। প্রধান লাইনের মেমারি স্টেশনে নামিয়াও এই স্থানে যাওয়া যায়। মেমারি হইতে কুলীনগ্রাম ৫ মাইল দূর।

কুলীনগ্রাম একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাট। ইহা বস্থ রামানন্দ ঠাকুরের পাট নামে প্রসিদ্ধ। কুলীনগ্রামের পরম বৈষ্ণব বস্থ বংশের খ্যাতি বৈষ্ণব সাহিত্যে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

আদিশূর কর্ত্ত্ব আনীত দশরথ বস্থ হইতে ত্রয়োদশ পুরুষ অধস্তন এই বংশীয় মালাধর বস্থ ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে ''শ্রীকৃষ্ণ বিজয় '' কাব্য রচনা করেন। অনেকের মতে ইহাই বাংলা ভাষার আদি কাব্য। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়। কবি মালাধর গৌড়েশুর সামস্-উদ্-দীন ইউস্থক শাহের নিকট হইতে ''গুণরাজ খাঁ '' উপাধি লাভ করেন। আত্ম পরিচয় প্রসঙ্গে মালাধর লিখিয়াছেনঃ—

"বাপ ভগীরথ মোর মাত। ইন্দুমতী। যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচক্রে মতি।। যক্ষ রক্ষ সবর্বজনে করিয়া বিনয়। মালাধর বস্থ কহে শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।।" "গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জান। গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।।" "কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীনগ্রানে বাস। স্বপ্রে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস।।"

শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের বন্দনার দ্বিতীয় পদটি এইরূপঃ—
''এক' ভাবে বন্দ হরি যোড় করি হাত।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।।''

এই পদটি চৈতন্য দেবের অতি প্রিয় ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ মুখের উক্তি যথা :——
"গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাঁহি তাঁর বাক্য এক আছে প্রেমময়।।
'নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।।"

কুলীনগ্রাম এবং এই বস্থ বংশকে চৈতন্যদেব অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন ও প্রাণের তুল্য ভালবাসিতেন। গুণরাজ খানের পুত্র সত্যরাজ খান (প্রকৃত নাম লক্ষ্মীকান্ত) ও তৎপুত্র বস্থ রামানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। কুলীনগ্রামবাসিগণের একটি সঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল, পুরীতে রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেব যখন নৃত্য করেন, তখন এই কুলীনগ্রামের কীর্ত্তন সমাজও তথায় নৃত্যগীতাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

একবার জগনাথদেবের পুনর্যাত্রার সময় একটি পটডোরী বা রজ্জু ছিনু হইয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ পটডোরীর ছিনু অংশ লইয়া রামানন্দ বস্তুর হাতে দিয়া বলেন—

"এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। প্রতি বর্ষ আনিবে ডোরী করিয়া নির্মাণ।।"

সেই হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কুলীনগ্রামের বস্ত্রবংশ জগন্নাথদেবের পট্টডোরী যোগাইয়া আসিতেছেন। আজিও কুলীনগ্রাম হইতে পট্টডোরী না পৌঁছানো পর্য্যন্ত পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানা হয় না। বস্ত্র রামানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার নামের ভনিতাযুক্ত কতকগুলি স্থন্দর পদ আছে।

"যবন হরিদাস" নামে পরিচিত পরম ভক্ত ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বহু দিন কুলীনগ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে কুলীনগ্রামে বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে।

> "কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়।।"

কুলীনগ্রামের দক্ষিণাংশে যে নির্জ্জন স্থানে হরিদাস ঠাকুর সাধন ভজন করিয়াছিলেন উহ। হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী নামে পরিচিত। এই পাটবাড়ীর মন্দিরে গৌরাঙ্গদেব ও হরিদাস ঠাকুরের মূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যে কেলিকদম্ব তলে হরিদাস ঠাকুর উপবেশন করিতেন উহা আজিও বিদ্যমান আছে। কথিত আছে যে চৈতন্যদেব এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে গৌরাঙ্গদেবের আগমন সমরণ ও মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে এই স্থানে মেলা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কুলীনগ্রামে বহু প্রাচীন কীত্তি আছে। উহার মধ্যে শিবানীদেবী, গোপেশুর মহাদেব, মদন-গোপালজীউ ও গোপীনাথের মন্দির সমধিক বিখ্যাত। আদ্যাশক্তি শিবানীদেবীর মূত্তি পাঘাণময়ী। মন্দির গাত্রের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ৯৬৩ শকে অথাৎ ১০৪১ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবানী মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া লুপ্তহ্যোতা কংস নদীর খাত দেখা যায়।

গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির কুলীনগ্রামের বিখ্যাত সরোবর গোপালদীঘির নৈঋত কোণে অবস্থিত। এই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৬৬৬ শকে কুলীনগ্রামের অন্তর্গত চৈতন্যপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামক জনৈক ব্যক্তি এই মন্দিরের সংস্কার করেন। ত্বতরাং মন্দিরটি যে ইহার অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পূবের্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

চৈতন্যপুর কুলীনগ্রামবাসী বস্থবংশের অন্যতম বাসস্থল ছিল। চৈতন্যদেবের নামানুসারেই যে স্থানটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই গ্রামের চতুদ্দিকে গড় ছিল। সাধারণ লোকে আজিও ইহাকে ''রামানন্দ ঠাকুরের গড় বাড়ী '' নামে অভিহিত করে। গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের অলিন্দে একটি কষ্টিপাথরের বৃষ আছে। বৃষটি প্রায় দেড় হাত্ত লম্বা ও এক হাত উচচ। ইহার গলকম্বলে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে সত্যরাজ খান এই বৃষের প্রতিষ্ঠাতা। বৃষটির কারুকার্য্য অতি স্থলর।

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে গোপেশুর মহাদেবের মন্দিরের নিকট একটি বিরাট মেলার অধিবেশন হয়।

বস্ত্বংশের অভ্যুদয়ের পূর্বের্ব কুলীনগ্রাম সম্ভবতঃ শক্তি উপসনার কেন্দ্র ছিল। আদ্যা জননী শিবানীদেবীর মন্দির ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মালাধর, লক্ষ্মীকান্ত ও রামানন্দ বস্তবংশের এই তিন কীর্তিমান পুরুষ হইতেই কুলীনগ্রামের নাম উজ্জ্বল হইয়াছে। ইঁহাদেরই কৃতিছে কুলীনগ্রাম তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে বস্তু রামানন্দকে চৈতন্যদেব ''সখা '' সম্বোধন করিতেন।

মদন গোপাল, রয়ুনাথ, কৃষ্ণরায়, গোপীনাথ, গোবিন্দ, জগনাথ ও ভুবনেশুরী প্রভৃতি দেবদেবীর নিন্দর বস্ত্ববংশের অমর কীত্তি। রথ ও দোলযাত্রা উপলক্ষে মদন গোপাল, গোপীনাথ ও জগনাথ নিন্দরে বিশেষ সমারোহ হয় এবং নানাস্থানে হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

জৌগ্রাম স্টেশন হইতে একটি আকাশচুম্বী শিবমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। উহা জলেশ্বর শিবের মন্দির নামে পরিচিত। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে এই শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। "যোগগ্রাম" হইতে জৌগ্রাম নাম হইয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন।

সিঙ্গুর—তারকেশ্বর শাখা লাইনে শেওড়াফুলি ও কামারকুণ্ডু জংশনের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ২১ মাইল। ইহা একটি বিদ্ধিঞ্চ ভদ্রপল্লী। এই স্থানের প্রাচীন নাম দিংহপুর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানেই বঙ্গরাজ দিংহবাছর রাজধানী ছিল। দিংহলের প্রাচীন ইতিহাস ''মহাবংশ '' পাঠে জানা যায় যে স্থপ্রদেবী নামে একটি বাঙালী রাজকন্যা যৌবনাবন্ধা প্রাপ্ত হইলে সাথ সিংহ নামে এক সার্থপিতিকে পতিত্বে বরণ করেন। ইহাদের পুত্র প্রবল পরাক্রান্ত রাজা দিংহবাছ রাঢ়দেশে একটি বিস্তীর্ণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মহাবংশে এই রাজ্য ''লাড়রট্ট '' অথাৎ রাঢ়রাট্ট্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দিংহবাছ স্বীয় ভগিনী দিংহশীবলিকে মহিঘী করিয়াছিলেন। এই দিংহবাছর পুত্র বিজয়সিংহ পিতা কর্তৃক নিবর্বাসিত হইয়া সাত শত বীর সহচর সমভিব্যাহারে জাহাজে করিয়া তাগ্রপণি বা লক্কাঘীপে উপস্থিত হন এবং উহা জয় করেন। তদবধি লক্কাঘীপের নাম হইয়াছে দিংহল। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যে দিন দেহত্যাগ করেন, বিজয়সিংহ ঠিক সেই দিনেই লক্কাঘীপে পদার্পণ করেন।

সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি উচ্চ স্থান ও জাঙ্গাল প্রভৃতি দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সিঙ্গুরের বস্ত্রমল্লিক বংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। এই বংশের স্থসন্তান পরলোকগত স্থরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি আই ই মহাশয় বহু অথব্যয়ে রেল স্টেশনের নিকট স্বীয় পিতার নামে আধুনিক প্রথায় স্থাজ্জিত হাঁসপাতাল ও মাতার সমৃতিরক্ষাথে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হরিপাল—তারকেশুর শাখা লাইনে কামারকুণ্ডু জংশন ও তারকেশুরের মধ্যে অবস্থিত। হাওড়া হইতে দূরত্ব ২৮ মাইল। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। ইহার পুরাতন নাম সিমুল। "দিগ্রিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বণিত আছে যে নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও

অহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঞ্বরের পশ্চিমে হাটবাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানেড়ার বীরত্ব কাহিনী মাণিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্ক্ষমঞ্চল কাব্যে বণিত আছে। গোড়েশুর ধর্মপাল কানেড়ার সৌন্দর্য্য ও সাহসের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য হরিপালের নিকট ভাট প্রেরণ করেন। গৌড়েশ্বরের প্রতাপে ভীত হরিপাল তাঁহাকে কন্যাদানে সম্মত থাকিলেও কানেড়া এই বিবাহে অসম্মত হন। ধর্মপালের তরুণ সেনাপতি মহাবীর লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া কানেড়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। স্কুতরাং তিনি ভাটকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দেন। ক্রুদ্ধ গৌড়েশুর সসৈন্যে সিমুল বা হরিপাল আক্রমণ করিলে পুরবাসীসহ রাজা হরিপাল দূরে পলায়ন করেন। একমাত্র দাসী ধুমসীকে সঞ্চে লইয়া বীরবালা কানেড়া রণসাজে সজ্জিত হইয়া গৌড় সেনাবাহিনীর সম্মুখবর্তী হইলেন। তাঁহার অপূবর্ব রণসজ্জা দেখিয়া গৌড়াধিপের সৈন্যগণ অস্ত্র সংবরণ করিল। তখন সম্মুখবর্তী বৃদ্ধ গোড়েশ্বর ধর্মপালকে সম্বোধন করিয়া কানেড়া বলিলেন যে তাঁহার একটি পণ আছে যে, যে ব্যক্তি তরবারির একচোটে একটি লৌহ নিশ্মিত গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিবে তাঁহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন। এই দুন্ধর কার্য্য স্বীয় শক্তির সাধ্য নহে বিবেচনা করিয়া গৌড়েশুর গৌড় হইতে সেনাপতি লাউসেনকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করিলেন। ধর্ম্মের বরপুত্র লাউসেন তরবারির একচোটে লৌহ গণ্ডারকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কর্ণেঠ বরমাল্য প্রদানে উদ্যতা রাজপুত্রীকে বলিলেন যে তাঁহার প্রভু গৌড়েশুরের আদেশক্রমেই তিনি এই দুক্ষর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, স্থতরাং কানেড়ার বরমাল্য ধর্মপালের কণ্ঠেই শোভা পাওয়া উচিত। কানেড়া তাঁহার এই যুক্তি না শুনিয়া তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

তারকেশ্বর—হাওড়া হইতে ৩৬ মাইল দূর। বাংলাদেশে একমাত্র চক্রনাথ ছাড়া তারকেশুরের ন্যায় বিখ্যাত শৈবতীর্থ আর নাই। তারকনাথ শিব স্বয়ন্তুলিঞ্চ বলিয়া প্রাসিদ্ধ। যে স্থানে বর্ত্তমান মন্দিরটি অবস্থিত, পবের্ব উহা জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং উহার চতুদ্দিকের নিমুভূমি নল ও খাগড়ায় পূর্ণ ছিল। উচ্চ ভূভাগ সিংহলদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই দ্বীপের অরণ্যমধ্যে পাঘাণময় তারকনাথ বিরাজিত ছিলেন। কথিত আছে, গ্রাম্য স্ত্রীগণ শিবলিঙ্গকে সামান্য পাঘাণখণ্ড-জ্ঞানে উহার উপর ধান ভানিত। ইহার ফলে শিবলিঙ্গের উপরিভাগে একটি গর্ত্ত হইয়া যায়। এই গর্ত্ত আজও তারকনাথের মাথায় দেখিতে পাওয়া যায়। তারকনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে কথিত আছে যে মুকুল ঘোষ নামক জনৈক গোপ একদিন সবিসময়ে দেখিতে পায় যে তাহার একটি দুগ্ধবতী গাভী জঙ্গলমধ্যে একখণ্ড পাঘাণের উপর দুগ্ধবর্ষণ করিতেছে। সেইদিন রাত্রিকালে তারকনাথদেব अभूरियार्ग मुकुल राघिरक निष्कत अतृश शतिष्ठय श्रुमान करत्रन এবং তাহাকে বলেन स्म राम मनुग्री হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করে। মুকুল ঘোষ হইতেই তারকনাথের প্রথম প্রকাশ এবং এবং মুকুলই তাঁহার প্রথম সেবক। তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে মুকুল ঘোষের সমাধি বিরাজিত আছে। যাত্রিগণ এই স্থানেও পূজা দিয়া থাকেন। হুগলী জেলার বাহিরগড়ের ক্ষত্রিয় রাজবংশীয় রাজা ভারামল্ল বা বরাহমল্ল মুকুন্দ যোঘের আবিষ্কৃত তারকনাথের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। রাজা ভারামল্ল সংসার ত্যাগ করিয়া তারকনাথের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁহার পূজার জন্য সন্যাসী মহান্ত নিযুক্ত করেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভারামলপুর গ্রাম আজও এই ত্যাগী নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। ভারামল্লের পর বর্দ্ধমানরাজও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একটি মন্দির নির্দ্মাণ করিয়। দেন এবং দেবসেবার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। এই প্রকার দানের ফলে তারকনাথদেবের

বহু ভূসম্পত্তি হয়। মুকুল ঘোষের পর দশনামী সম্প্রদায়ভক্ত "গিরি" উপাধিধারী সন্যাসীগণ তারকেশুরের মোহান্তের পদ লাভ করেন। সম্প্রতি পশ্চিম দেশীয় এই মোহান্ত সম্প্রদায়কে অপসারিত করিয়া দণ্ডীস্বামী জগনাথ আশ্রম মহারাজ নামক জনৈক বাঙালী সন্যাসীকে মোহান্তের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

তারকনাথের মন্দিরের পার্শ্বে দুধ পুকুর নামে একটি পুকরিণী আছে। এই পুকুরে স্নান করিয়। যাত্রিগণ তারকনাথের দর্শন ও পূজা করিয়া থাকেন। নিকটেই অপর একটি মন্দিরে দশভুজা দেবী বিরাজিতা আছেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে মনস্কামনা পূর্ণ ও রোগমুক্তির আশায় বছ নরনারীকে ধর্ণা দিতে দেখা যায়।

তারকেশ্বর তীর্থে পূর্বের যে দকল অনাচার ছিল তাহা এখন দূরীভূত হইয়াছে। এই স্থানকৈ এখন একটি আদর্শ তীর্থ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। বাঁধানো রাস্তা, নলকূপের জল, উজ্জ্বল আলো প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকায় যাত্রীদের আর কোন প্রকার অস্ক্রবিধা ভোগ করিতে হয় না। এখানে একটি ধর্মশালা ও পাণ্ডাদের দ্বারা পরিচালিত বহু যাত্রীনিবাস আছে।

তারকেশ্বরে প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাগম হয়, তবে সবর্বাপেক্ষা অধিক জনতা হয় শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময়। এই উপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়।

তারকেশ্বর একটি জংশন স্টেশন। এখান হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রেলপথের ছোট গাড়ীতে করিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত দশ্বরা, ধনিয়াখালি, মগরা প্রভৃতি হইয়া গঙ্গাতীরবর্তী ত্রিবেণী পর্যান্ত যাওয়া যায়। দশ্বরা হইতে অপর একটি শাখা লাইন বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চকদীঘি ও জামালপুর-গঞ্জ পর্যান্ত গিয়াছে।



## (ग) गाएधल-नात्राएगा नूश भाश।

বংশবাটী—হাওড়া হইতে ২৮ ও ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩ মাইল দূর। এই স্থানের চলিত নাম বাঁশবেড়ে। রায় মহাশয় উপাধিধারী এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশের জন্য এই স্থানের প্রসিদ্ধি। এই বংশের আদিপরুষের নাম রামেশ্বর রায়চৌধুরী। তিনি সমাট আওরঞ্জতেবের নিকট হইতে ' রাজা মহাশয় '' উপাধি লাভ করেন। সেই হইতে তাঁহার বংশধরগণ রায় মহাশয় নামে রাজা মহাশয়গণের গড়-বেষ্টিত বাটা এখানকার প্রধান দ্রপ্টব্য। এই গড়ের মধ্যে বাস্তুদেব স্বয়ম্বরা কালী, স্থপ্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী, ও চতুর্দ্ধশেশুরের মন্দির অবস্থিত। হংসেশ্বরীর মন্দিরের অনুরূপ মন্দির বাংলাদেশে আর একটিও নাই। ছয়তল ও ত্রয়োদশ চূড়া সমন্বিত ৭০ ফুট উচচ এই মন্দিরটি বারাণসীর স্থাপত্য শিল্পের আদর্শে নিশ্মিত। ইহার গঠন প্রণালীতে যৌগিক ঘট্চক্রভেন্দের রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নরদেহে ষট্চক্রভেদের ইড়া, পিঙ্গলা, স্বযুমা, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী নামে যে পঁচটি নাড়ী আছে, সেরূপ এই মন্দিরে উহাদের প্রতীক পাঁচটি সোপান আছে এবং হংসেশুরী দেবী কুলকুগুলিনী রূপে অবস্থিতা। বাঁশবেড়িয়ার রাজা নৃসিংহদেব এই মন্দিরের নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং তৎপত্নী রাণী শঙ্করীদেবী কর্ত্তৃক ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পনু হয়। এই মন্দির নির্দ্মাণে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। লুপ্ত বিষয় উদ্ধারের উদ্দেশ্যে রাজা নৃসিংহদেব ব্যয় সঙ্কোচের জন্য রাজধানী বংশবাটী হইতে কাশীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সেখানে কাশীখণ্ডের বঙ্গানুবাদে তিনি খিদিরপুর ভূ-কৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং স্বয়ং "উদ্দিশতন্ত্রের" বঙ্গানুবাদ করেন। শাস্ত্রালোচনা ও যোগসাধনার ফলে নৃসিংহদেবের বিষয় বাসনা তিরোহিত হইয়া যায় এবং সংগৃহীত অর্থ মামলা-মোকদ্দমায় ব্যয় না করিয়া হংসেশুরী দেবীর মন্দির নির্দ্মাণে তিনি উহা ব্যয় করেন। হংসেশুরী দেবীর প্রতিমূত্তি নিমকাঠের দারা প্রস্তুত (प्रवीत वर्ग नीन, भवतृशी भित्वत नािल्यिपात छेयत एवी छेयिछ। यिनत्तत पिक्रण ज्यां সন্মুখভাগের বারান্দায় ১২টি কারুকার্য্যখচিত খিলান আছে। মধ্যভাগের চূড়াটি প্রায় ৭০ ফুট উচচ। মন্দিরের ছাদে উঠিবার জন্য তিনটি সিঁড়ি আছে। ছাদের উপর হইতে অদূরবর্ত্তী গঙ্গার দৃশ্য অতি স্থন্দর দেখায়। বাস্থদেব মন্দিরটি বাঁশবেড়িয়ার মধ্যে সবর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে নিশ্বিত হয়। এই মন্দিরের ছাদে একটি বড় গুম্বজ আছে এবং সমুখ ভাগের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর বহু পৌরাণিক চিত্র উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীন বাংলার শিল্প-নিদর্শন হিসাবে ইহাও একটি দ্রষ্টব্য वस्र।

বংশবাটী এক সময়ে সংস্কৃত চচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং এখানে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। পূবের্ব এখানে নীলের চাঘ হইত। স্থসাহিত্যিক দীনবদ্ধ মিত্রের নীল দর্পণ নাটকে বণিত নীলকুঠি বাঁশবেড়েয় অবস্থিত ছিল।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বংশবাটীর অধিবাসী ছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার তত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন; বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বেদান্তের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে বহু অভিভাবক ছাত্রদের বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লন। বিদ্যালয়টি পরে উঠিয়া যায়।



ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যারাক, চুঁচুড়। (পৃষ্টা ৭১)



মহশীন কলেজ, হগলী (পৃষ্ঠা ৭৩)



mal world you

ফোর্ট দ্য আরলা, চন্দননগর (পৃষ্টা ৭২)

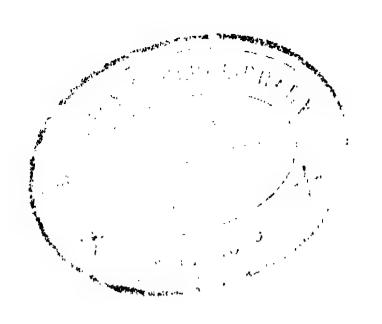



আদালত ভবন, চুঁচুড়া ( পৃষ্ঠা ৭৩ )



ইমামবাড়া, ছগলী (পৃষ্ঠা ৭৫)

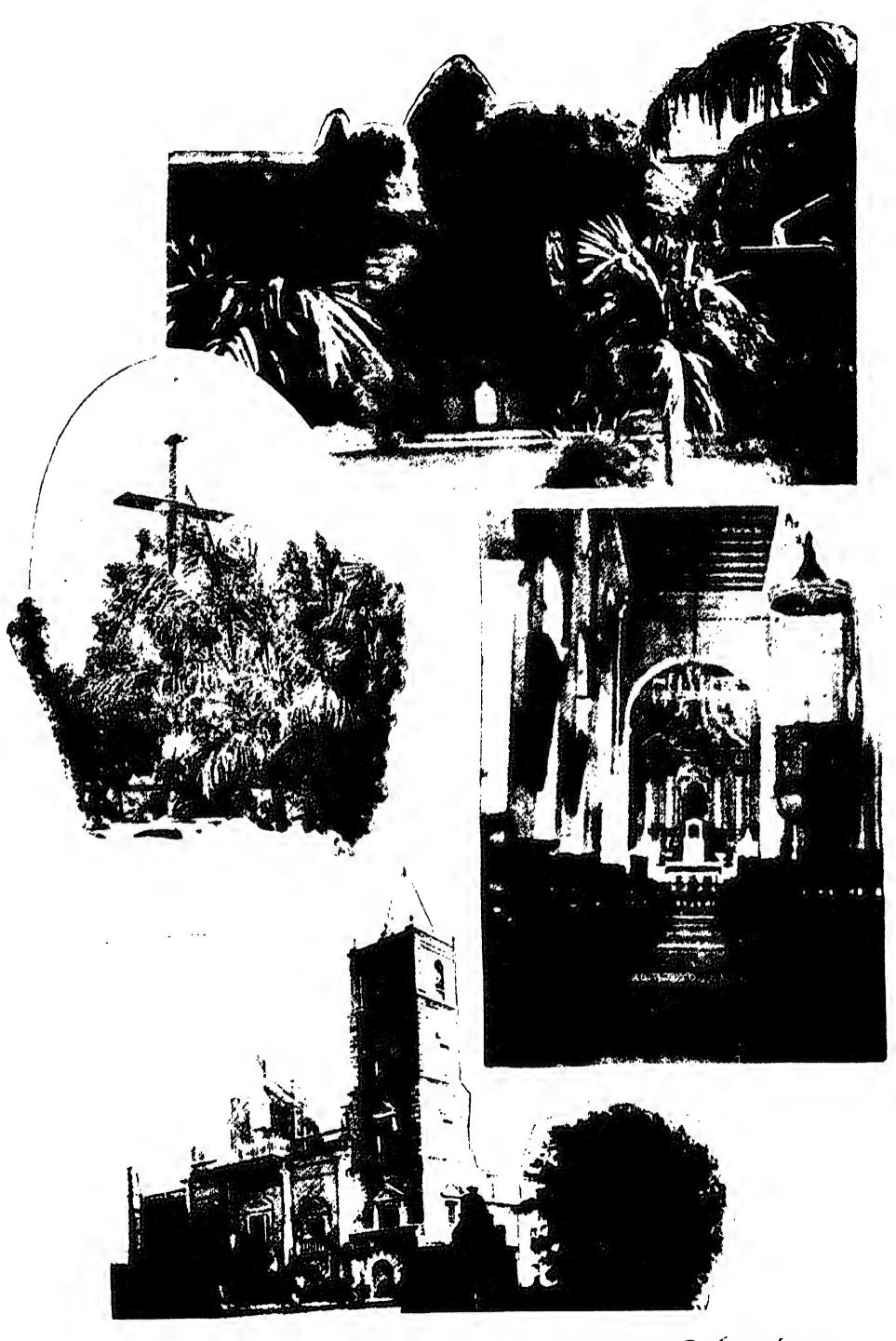

কুঞ্জ, উৎসগীকৃত মাস্তুল, ব্যাণ্ডেল গির্জার অভ্যন্তর ও ব্যাণ্ডেল গির্জা (পৃষ্ঠা ৭৭)



গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড, সপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৮)



জাফর খাঁর মসজিদ্, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭)



উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট, দপ্তগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)



প্রাচীন কবর, সপ্রগ্রাম (পৃষ্ঠা ৭৯)



দ্টার অফ ইণ্ডিয়া তোরণ, বর্দ্ধমান ( পৃষ্ঠা ৮২ )

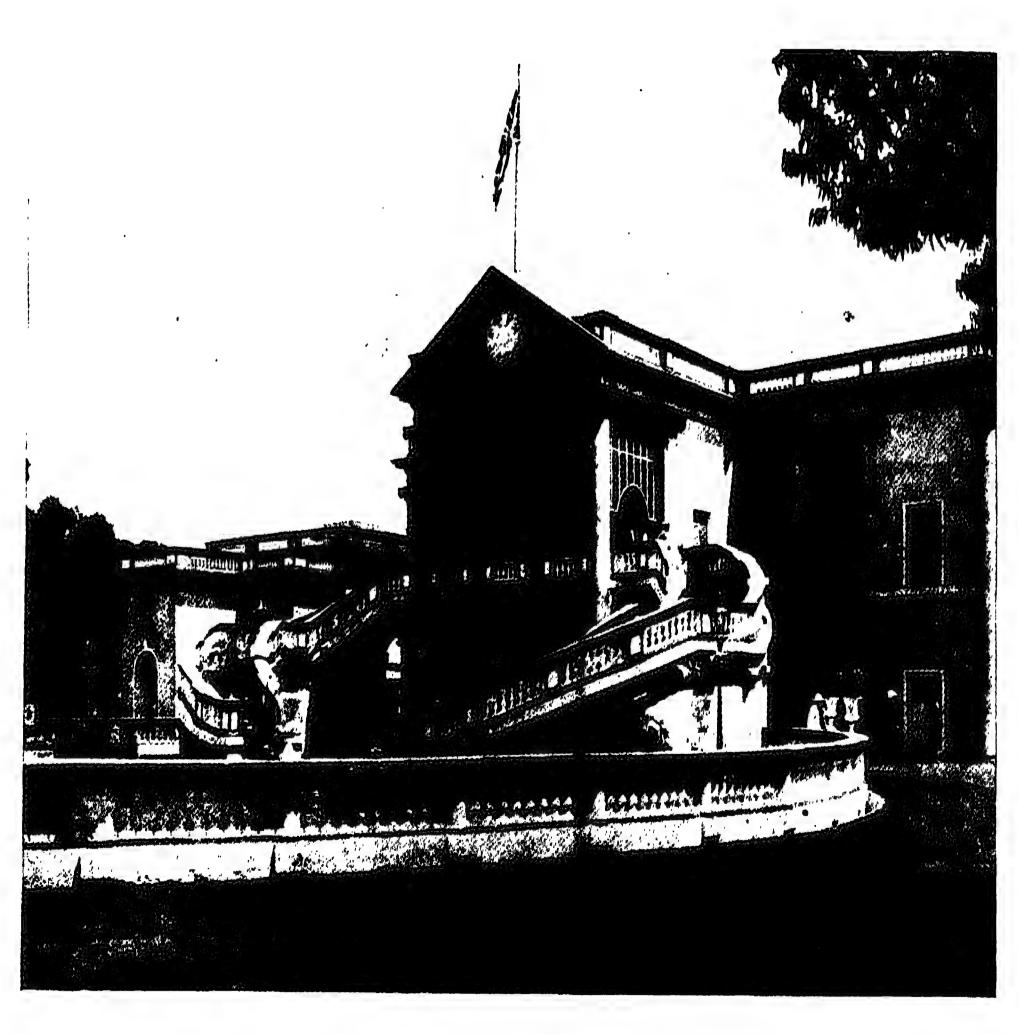

**पिनार्थाम्याग, वर्क्तमान ( शृष्ठा ५२ )** 

বাঁশবেড়িয়ায় বহুপূবের্ব একটি গির্জা ছিল; ইহার আচার্য্য ছিন্দেন ইংরেজী, ফরাসী ও পর্ত্তুগীজ ভাষাবিদ তারাচাঁদ নামে একজন দেশীয় লোক। কেহ কেহ বলেন এই গির্জাটিই বাংলাদেশের সবর্বপ্রথম গির্জা।

বাঁশবেড়িয়ায় খামারপাড়ায় একটি আখ্ড়া আছে; ছগ্লীর চতুরদাস বাবাজীর বড় আখ্ড়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। খামারপাড়ার আখ্ড়ার প্রতিষ্ঠাতা ভিখারীদাস সম্বন্ধে নানারপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, একদিন সকালে ভিখারীদাস যখন দন্তধাবন করিতেছিলেন ত্রিবেণীর দরাফগাজী ব্যাঘ্রপর্যে তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া ভিখারীদাস যে দাওয়ায় বসিয়াছিলেন তাহাকে হন্ত দারা আঘাত করিয়া আগাইয়া যাইতে বলিলেন। দাওয়া আগাইয়া যাইলে ভিখারীদাস দরাফ গাজীর সম্মুখস্থ হইলেন এবং উভয়ে নামিয়া আলিঙ্গন করিলেন। কথিত আছে ইহার পর দরাফগাজী সংস্কৃত ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গঙ্গা স্তোত্র লিখিয়া প্রসিদ্ধ হন। দরাফগাজী ত্রিবেণীর জাফর খাঁ বলিয়া কথিত।

ত্রিবেণী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ তীথ ও মুক্তবেণী নামে পরিচিত। যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ বা প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পুনরায় পৃথক ধারায় প্রবাহিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। সেই জন্য এই স্থানকে মুক্ত বেণী বলা হয়। ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান হিন্দু মাত্রেরই কাম্য। ইহা অতি প্রাচীন স্থান। দ্বাদশ শতাবদীতে রচিত ধোয়ী কবির "পবন দূত্রম" নামক কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে "তিরপানি"ও "ফিরোজাবাদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। বঙ্গাধিপ ফিরোজ শাহ কিছুকাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। মুসলমান আমলের কীত্তির মধ্যে ত্রিবেণীতে জাফর খার মসজিদ্ উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদের প্রাচীর গাত্রে আরবী ভাষায় কোর-আনের বচন উৎকীর্ণ আছে। অদিসপ্রগ্রাম দ্রষ্টব্য।

মুঘল আমলে ত্রিবেণী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও শহর ছিল এবং তীর্থ হিসাবেও ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,

"বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী। যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।।"

ত্রিবেণীতে ওড়িঘ্যারাজ মুকুন্দদেব হরিচন্দনের নি**শ্নিত** একটি পুরাতন ঘাটের খ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে।

সপ্তথাম-বিজেতা জাফর খা ভাগীরথী ও সরস্বতীর সঙ্গম-স্থলে একটি পুরাতন প্রস্তরের দেব মিলিরের মধ্যে সমাহিত আছেন। সমাধির নিকটে একটি বৃহৎ মসজিদ; ইহা প্রাচীন হিল্পু ও বৌদ্ধ মিলিরের ধ্বংসাবশেষ লইয়া নিশ্মিত। মসজিদের একটি খিলান মস্জিদ অপেক্ষাও প্রাচীন ও জাফর খাঁ নিশ্মিত পূবের্বকার মস্জিদের মিহরাব। এই মিহরাবটি বর্ত্তমান মস্জিদের অন্য মিহরাব হইতে দেখিতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে জাফর খা একটি মস্জিদ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। এই মিহরাবটি বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার মুসলমান রাজত্বকালের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদশন। জাফর খার মসজিদটি ভাঙ্গিয়া গেলে বর্ত্তমান মস্জিদ নিশ্মাণকালে এই পুরাতন মিহরাবটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

ত্রিবেণী তাহার পূবর্ব সমৃদ্ধি হারাইলেও তীথ গৌরৰ হারায় নাই। যাঁহারা প্রয়াগের যুক্ত বেণীতে স্নান করাও অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করেন। দশহরা, বারুণী, মকরসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ও গ্রহণ উপলক্ষে সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়। এখানকার বেণীমাধবের মন্দিরে বহু যাত্রী দেবদশন ও দেবাচর্চনা করিয়া থাকেন।

जित्विनीत महाभागात्म त्वात्क वद्यमृत हरेत् भवमार कतिरा व्यात्म।

নবদীপের ন্যায় ত্রিবেণীও এককালে সংস্কৃত চচর্চার জন্য প্রাসিদ্ধ ছিল। দেশবিশ্রুত শ্রুতিধর পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যে একদিন গঙ্গার ঘাটে বসিয়া তিনি সন্ধ্যা করিতেছেন এমন সময় নৌকাযোগে দুইজন গোরা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বচসা ও পরে মারামারি করে। জগন্নাথ ইংরেজী আদৌ জানিতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারে আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া গোরা দুইটির ইংরেজী বাদানুবাদ অবিকল বলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঘাটি গ্রাম হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা ছাত্র বাগমীপ্রবর রামগোপাল ঘোঘের পৈতৃক বাসস্থান। রামগোপাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁহার সমসাময়িককালে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং দেশের হিতকর বহু প্রতিষ্ঠানর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। অপূবর্ব বজ্ঞৃতাশক্তির জন্য লোকে তাঁহাকে স্থবিখ্যাত বাগ্মী এডমগুবার্কের সহিত তুলনা করিত। এক সময়ে কলিকাতার নিমতলাস্থ শ্মশান ঘাটে শবদাহ বন্ধ করিবার জন্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাব হয়। রামগোপাল বাক্পটুতা ও যুক্তিতর্কের সাহায্যে গঙ্গাগর্ভে হিন্দুর শব সংকারের এই অধিকার অক্ষুন্ন রাখেন। নিমতলার শ্মশান ঘাটে তাঁহার একটি মর্ম্মর নিষ্মিত স্মৃতি-ফলক আছে।

বাঘাটি গ্রামে ''ডাকাতে কালী '' নামে এক প্রাচীন কালী আছেন। প্রবাদ, ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত।

বলাগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে পঞ্চমণ্ডী আসন সংযুক্ত এক চণ্ডীমন্দির আছে। উহা বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। বলাগড়ের রাধাগোবিন্দ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানকার চণ্ডী মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে ইষ্টকের উপর অতি স্থানর কারুকার্য্য আছে। নিত্যানন্দের দুহিতা ৮গঙ্গাগোস্বামিনীর বংশধরগণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীপাট বলিয়া সম্মানিত। বাংলার বরণ্যে সন্তান পরলোকগত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল বলাগড়ে।

গুপিড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। অনেকে অনুমান করেন যে ইহার পূবর্বনাম গুপ্তপল্লী। এই স্থানে বহু প্রাচীন দেবালয় আছে। তনাধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও চৈতন্যদেবের মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সবর্বাপেক্ষা স্থানর এবং ইহার কারুকার্য্য অতি অপূবর্ব। লাল ইটে নিন্মিত মন্দির গাত্রে দেব দেবীর মূত্তি, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ঘটনাবলী ও বৈষ্ণবিদ্যের আধ্যান উৎকীর্শ আছে। অষ্টাদশ শতাবদীর শেষভাগে

শেওড়াফুলির রাজা হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্তৃক ইহা নিশ্মিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই মন্দির মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রাম, লক্ষ্যণ ও সীতার দারুময়ী মূত্তি আছে। ইহা গুপ্তিপাড়ার মঠ নামে পরিচিত। এখানে জগনাথ, বলরাম, স্থভদা ও গরুড়ের মূত্তি আছে। চৈতন্যদেবের মন্দিরটি সপ্তদশ শতাবদীতে নিশ্মিত হয়। ইহার আকৃতি জোড় বাংলার ন্যায়। এই মন্দিরটি সবর্বাপেক্ষা ছোট ও আড়ম্বরবিহীন। রাস্যাত্রা, দোল্যাত্রা ও পুন্র্যাত্রার সময় গুপ্তিপাড়ায় বিশেষ স্মারোহ হয়।

ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অন্যান্য প্রাচীন স্থানের ন্যায় গুপ্তিপাড়ায়ও বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে "শ্যামাকল্পলতিক।" প্রণেতা ৬মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য ও "বিদ্যোন্মাদ তরিঙ্গিনী" প্রণেতা ৬চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালের খ্যাতনামা বক্তা ও ধর্ম্মোপদেশক ৬কৃষ্ণপ্রসনু সেন এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তিপাড়ার সন্নিকটে ভাগীরথী তীরে স্থুরিয়া গ্রামে উলার বিখ্যাত মুস্তৌফী বংশের এক শাখার বাস। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়গুলিও এ অঞ্চলের দ্রপ্টব্য বস্তু।

কালনা কোর্ট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৬ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। মুসলমান আমলে এই স্থান অতি সমৃদ্ধ ছিল। এখনও এখানে একটি পুরাতন দুর্গের পুংসাবশেষ দেখা যায়। কালনায় বদর সাহেব ও মজলিস্ সাহেব নামক দুইজন ফকিরের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেরা এই সমাধি দুইটিকে বিশেষ শুদ্ধার চোখে দেখেন ও ফুল, ফল, নিপ্তানন ও ছোট ছোট মাটির ঘোড়ার অর্ঘ্য দান করেন। কালনায় বর্দ্ধমান মহারাজের গঙ্গাবাসের জন্য একটি প্রাসাদ ও ১০৯টি শিব মন্দির আছে। বর্ত্তমানে উহাই কালনার একমাত্র দ্রপ্তব্য বস্তু। এই মন্দিরগুলি ১৮০৯ খৃটাবেদ মহারাজ তেজচন্দ্র কর্ত্তৃক নিশ্মিত হয়। প্রাসাদের মধ্যে একটি শিবের, দুটি কৃষ্ণের ও আরও কয়েকটি স্থান্দর কারুকার্য্যখচিত ইপ্তক-নিশ্মিত মন্দির আছে। রাজপ্রাসাদের পার্শু বর্ত্তী সমাজ বাড়ীতে বর্দ্ধমান রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের চিতাভস্ম ও স্মৃতিস্তম্ভ আছে। স্থপ্রসিদ্ধ সাধক কমলাকান্ত ভটাচার্য্য কালনায় জন্যুগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার রচিত স্থমিট শ্যামা-সঙ্গীত রামপ্রসাদী গানের মত জনপ্রিয়।

কালনার নিকটব্রুণ অম্বিকা গ্রাম বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের একটি বিখ্যাত তীর্থ। ইহা দাশ গোপালের অন্যতম গোরীদাস পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাট। গোরীদাস গৌরাঙ্গদেবের অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন এবং মহাপ্রভুর প্রকটকালে তিনিই সবর্বপ্রথম নিম্নকাণ্ঠ নিশ্মিত গৌর নিতাইএর বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া নিত্য সেবা প্রকাশ করেন। গৌরীদাসকে মহাপ্রভুর স্বহস্ত প্রদত্ত উপঢৌকন 'গীতা ''ও নৌকা বাহিবার একখানি ''বৈঠা '' শ্রীপাট অম্বিকায় অতি সমাদরে রক্ষিত আছে। অম্বিকা বাজারের নিকটে ''শ্রীনাম ব্রদ্ধা ' নামক অপর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে ভগবানদাস রাবাজী নামক এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধুর সমাধি আছে। প্রতিবৎসর মাব মাসের শুক্রা অয়োদশী তিথিতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীপাট অম্বিকায় বৈষ্ণবগণের মহোৎসব হয়।

অম্বিকা গ্রামের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই, যে প্রাচীনকালে এই স্থানে অম্বরীষ নামক জনৈক ঋষি প্রস্তুর খণ্ডের উপর ঘটস্থাপনা করিয়া দেবী অম্বিকার পূজা করিতেন। দেবীর নাম হইতেই গ্রামের নাম অম্বিকা হয়। গ্রামের মধ্যভাগে আজিও অম্বিকা পুক্ষরিণী নামে একটি জলাশ্য ও ঝঘি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী বিগ্রহ বর্ত্তমান আছে।

বাঘনাপাড়া—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ২৯ মাইল। ইহাও একটি বৈশ্বৰ শ্রীপাট। এখানে গোপেশুর নামক এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীউর মন্দির আছে। পরম বৈশ্বর রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতিবংসর মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ও রামকৃষ্ণ দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিবরাত্রির দিন গোপেশুর শিবের মন্দিরেও বহু ভক্তের আগমন হয়। নিত্যানন্দের পদ্মী জাহ্বাদেবীর পোঘ্যপুত্র রামচন্দ্র বা রামাই গোঁসাই কৃশাবন হইতে কানাই-বলাই বা রামকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। "বংশী শিক্ষা" গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে এই স্থানে জঙ্গলের মথ্যে একটি বাঘ বাস করিত। রামচন্দ্র গোস্বামী এই বাঘকেও হরিনাম দিয়া উদ্ধার করেন এবং বাঘের নামানুসারে গ্রামের নাম বাঘনাপাড়া রাখেন।

সমুদ্রগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহা প্রাচীন রাঢ়ের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্বের্ব ইহা ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখন ভাগীরথী দূরে সরিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে মহাভারতোক্ত বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আবার কাহারও কাহারও মতে গুপ্তবংশীয় সমুটি সমুদ্রগুপ্তের সহিত এই স্থানের সম্বদ্ধ ছিল; এখানে তাঁহার গড় ও স্থানীয় রাজধানী ছিল এবং কাহারও কাহারও মতে মহাকবি কালিদাস ইহার নিকটেই বাস করিতেন। মকুট রায় নামে সমুদ্রগড়ের একজন ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণ রাজার প্রসিদ্ধি আছে। পাঠান জায়গীরদারদের সহিত তাঁহার বহুবার যুদ্ধ হয় এবং শেষে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোটের উপর স্থানটি যে খুব প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। চৈতন্য ভাগবত, কবিকন্ধণ চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের উল্লোখ আছে।

অনেকে অনুমান করেন যে বাংলা দেশের আদি সারস্বত ব্রাম্রণগণ সপ্তশতী নামক পরগণায় বাস করিতেন। সমুদ্রগড়ের বর্ত্তমান পরগণা সাতসইকা ও সপ্তশতী অভিনু বলিয়া অনেকের অভিমত।

নবদীপধাম—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪১ মাইল দুর। স্টেশন হইতে নবদীপ শহর প্রায় দুই মাইল। স্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। আশে পাশের সমস্ত স্থান বর্জমান জেলার অন্তর্গত হইলেও নবদীপ শহরটি গল্পার পূর্ববতীরবর্জী নদীয়া জেলার অধীন। বস্তুতঃ নবদীপ হইতেই "নদীয়া" নামের উৎপত্তি। স্কুতরাং নবদীপকে বাদ দিয়া নদীয়া জেলা হইতে পারে না। নবদীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ প্রমাণাদি নাই। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাবদীতে সেনরাজগণের গল্পাবাস স্থান স্বরূপ নবদীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার নামকরণ সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন গল্পার গর্ভ হইতে নূতন উবিত হওয়ায় ইহার নাম হয় নূতন বা নবদীপ; কাহারও কাহারও মতে জনৈক তাদ্ধিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে রাত্রিকালে নয়টি আলোক জ্বালিয়া যোগ্যাধনা করিতেন বলিয়া ইহাকে "নবদীপ" বা "নদীয়া" বলা হইত। অধিকাংশের

মতে গঙ্গা গর্ভোথিত এই পবিত্র ভূমি নয়টি দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া ইহার নাম হয় নবদ্বীপ। নবদ্বীপের উপর যাঁহাদের দাবী সবর্বাপেক্ষা অধিক সেই বৈষ্ণবগণ এই শেঘোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। "নবদ্বীপ পরিক্রমা" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

" নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়। নবদীপে নবদীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

এই নয়টি দ্বীপের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন---

"গঙ্গা পূর্বে পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়। পূর্বে অন্তদ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয়। কোলদ্বীপ ঝতু জহ্নু মোদক্রম আর। রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার।।"

বর্ত্তমান নবদ্বীপের আশে পাশে ও গঙ্গার পূর্বেতীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে প্রাচীন নয়টি দ্বীপের সহিত অভিনু বলিয়া মনে করা হয় এবং এই সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ "নবদ্বীপ পরিক্রমা" উৎসব সম্পনু করেন।

সেন রাজগণের সময় হইতেই নবদীপ একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার বা্রাম্রণগণের পাণ্ডিত্য খ্যাতি বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত লাভ করে। চৈতন্য দেবের আবির্ভাব কালে নবদীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। " চৈতন্য ভাগবত" কার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুনে নাই।

যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই।।"

"নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য কে বর্ণিবারে পারে।

একো গঞ্চাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে।।"

বাস্থদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মখুরানাথ তর্কবাগীশ, সমার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালক্কার, রাম্বাদ্ধার, রামভদ্র ন্যায়ালক্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃঞ্চানন্দ আগমবাগীশ, প্রভৃতি ন্যায়, স্মৃতি পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ জগজ্জ্মী পণ্ডিতগণের অধ্যাপনা ও জ্ঞান চচর্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুদূর দেশ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপে আসিত। এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের অসাধারণ শক্তি সম্বদ্ধে নানারূপ কাহিনী আছে। ক্থিত আছে, সর্বপ্রথম একজন যোগী নবদ্বীপের গঙ্গার চরে একটি কুটিরে ক্রেফটি ছাত্রকেশিক্ষাদান আরম্ভ করেন। ইছার ছাত্রদের মধ্যে শঙ্কর তর্কবাগীশ ও ব্যায়াপ্তি শিরোমণি ন্যায় শাস্ত্রের বহু গ্রন্থের রচমিতা। ইছাদের পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মহেশুর বিশারদের পুত্র বাস্থদেব মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত ও অদিতীয় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শলাকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। পক্ষধর মিশ্র তৎকালে জগজ্জ্বয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল জয়ধর মিশ্র তর্কালক্কার; শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সেই পক্ষই জয়ী

হইত এবং তিনি যাহা কিছু শুনিতেন এক পক্ষকাল ধরিয়া অবিকল মনে রাখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় পক্ষধর। শলাক। পরীক্ষা এই প্রকার—একটি সূক্ষাগ্র লৌহশলাকা সবলে পুঁখির উপর নিক্ষেপ করিলে সবর্বশেমে যে পত্র খানি বিদ্ধ হয়, পরীক্ষার্থী ছাত্রকে সেই পত্রখানি ব্যাখ্যা করিতে দেওয়া হয়। বাস্থদেব এই ভাবে শত শলাকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পক্ষধর মিশ্র তাঁহাকে " সাবর্বভৌম '' উপাধি প্রদান করেন। তৎকালে মিথিলা ছাড়া अন্যত্র ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা ছিল না। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র যাহাতে ন্যায় শাস্ত্রের পুঁথি বা উহার কোন অংশ স্বদেশে না লইয়া যাইতে পারে তৎপ্রতি মিথিলার পণ্ডিতদিগের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। বাস্থদেব অনন্যস্থলত মেধাশক্তি বলে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড চিন্তামণি শাস্ত্র ও উদয়ন আচার্যের ন্যায় কুস্কুমাঞ্জলির শ্লোকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় গ্রন্থের প্রচলন ও অধ্যাপনা করেন। তাঁহার প্রতিভার নিকট ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার একাধিপত্য আর টিকিতে পারে নাই। উত্তরকালে বাস্তুদেব সাবর্বভৌম ওড়িঘ্যারাজ প্রতাপ রুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত পদে বৃত হইয়াছিলেন এবং তথায় শ্রীচৈতন্য দেবের সংস্পশে আসিয়া তাঁহার অনুরাগী ভক্ত হন। বাস্ত্রদেব সাবর্বভৌমের শিঘ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও "অনুমান মণিব্যাখ্যা " প্রণেতা কণাদ প্রধান। রঘুনাথ বাস্ত্রদেবের নিকট পাঠ সমাপনান্তে মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট প্রেরিত হন। পক্ষধর রঘুনাথের মেধা দেখিয়া অতিমাত্র বিশ্মিত হন এবং সভা ক্রিয়া তাঁহাকে সবর্বপ্রথম নবদ্বীপ হইতে উপাধি বিতরণের ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। কথিত আছে রঘুনাথ নবদ্বীপে ফিরিয়া হরিঘোদ নামক একব্যক্তি প্রদত্ত গোশালায় তাঁহার চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁহার এত ছাত্র হইয়াছিল যে তাহাদের পাঠ অভ্যাসের কোলাহল বহু দূর হইতে শুনা যাইত; ইহা হইতেই 'হরিঘোষের গোয়াল '' এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। নবদ্বীপে বহুকাল হইতে ন্যায়ের চচ্চা থাকিলেও রঘুনাথের সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার সময় হইতেই নবদ্বীপের নৈয়ায়িক-গণের মধ্যে একজন করিয়া প্রধান নৈয়ায়িক পদে বৃত হইয়া আসিতেছেন। রঘুনাথের গ্রন্থগুলির মধ্যে ''চিন্তামণি-দীধিতি '' বা ''নব্যন্যায় '' স্বর্বপ্রধান। নৈয়ায়িক মধুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুদেব ন্যায়ালক্ষার, জগদীশ তর্কালক্ষার ন্যায় শাস্ত্রের যে সকল মূল্যবান ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন সে গুলি আজও যথাক্রমে ''মাথুরী রহস্য'' ''ভবানন্দী '' ''রঘুদেবী '' ও ''জগদীশী '' নামে পরিচিত। বিশুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ''ভাষা-পরিচেছদ '' নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের ভাষ্য আজও ভারতের স্বর্বত্র অধীত হয়; কথিত আছে তাঁহার পিতা বিদ্যানিবাস মুগ্ধবোধ ব্যকরণের টীকা লিখিয়া এদেশে কলাপ ব্যাকরণের পরিবর্ত্তে মুগ্ধবোধের প্রচলন করেন; তিনি বারাণসীতে জগৎগুরু নারায়ণ ভট্টকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের সময়ে নবদ্বীপের সকল পণ্ডিত চতুষ্পাঠী চালাইবার জন্য কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন; কিন্তু রামনাথ অসাধারণ আত্মর্য্যাদা সম্পনু ছিলেন, সেজন্য রাজার নিকট হইতে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই এবং নবদ্বীপের নিকট বনমধ্যে দারিদ্রোর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার টোল চালাইতেন, এজন্য তিনি বুনো রামনাথ নামে খ্যাত। নবদ্বীপের আনন্দরাম তর্কবাগীণ পূজার অর্ঘ্য দিবার স্থবিধার জন্য কোশার মুখ বড় করিয়াছিলেন, তদবধি কোশার অপর নাম আনন্দার্ঘ্য।

ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায় সমৃতি শাস্ত্রেও বহুকাল অবধি নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকা ''মনুথ মুক্তাবলী ''পুণেতা স্থাসিদ্ধ বাঙালী কুল্লুকভট্ট অনুমান খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাবদীতে বারাণসী থামে অধ্যয়ন করেন। উক্ত শতাবদীর শেষভাগে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির সময় হইতেই নবছীপে স্মৃতিশাস্ত্র চচর্চার আরম্ভ হয় এবং খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতাবদীর প্রথম ভাগে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভটাচার্য্যের সময় ইহা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহার স্থাপিত নব্যস্মৃতি এখনও বাঙালী হিন্দুদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবদীতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমুতবাহনের দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রম সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। শেঘোক্ত গ্রন্থ কোলফ্রন্ক সাহেব কর্ত্ত্বক ইংরেজীতে অনুদিত হয়। ওয়ারেন হেটিংস হিন্দু আইনের প্রামাণিক বিধি প্রস্তুতের জন্য বাংলার নানা স্থান হইতে এগার জন শাস্ত্রন্ত পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন; ইহাদের মধ্যে দুইজন রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ও বীরেশুর পঞ্চানন নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। এই পণ্ডিত মণ্ডলী "বিবাদার্ণব সেতু" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন; উহা প্রথমে ইরাণীয় ও পরে ইংরেজীতে অনুদিত হয়।

নবদীপে বছকাল হইতে জোতিঃশাস্ত্রেরও বিশেষ চচর্চা আছে। "জ্যোতিঃসার সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা জোতিষী হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব, তৎকালের নবদীপের পঞ্জিকাকার রামচক্র বিদ্যানিধি, রামজয় শিরোমণি, শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকর জ্যোতিষী, গণিতাচার্য্য বংশীয় বিশ্বেশ্বর বাচম্পতি, হারাধন বিদ্যাভরণ, নানা শাস্ত্রবিদ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ঘোড়শ শতাবদীর শেষভাগে নবদীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন বিশিপ্ত সাধক ও মহাপুরুষ ছিলেন; তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে পরিচিত হন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের দেবী মূত্ত্বির সাকার পূজাবিধির প্রচলন করেন। আধুনিক কালের কালী বা শ্যামা মূত্ত্বি কৃষ্ণানন্দের উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত। "তন্ত্রসার" নামক তাঁহার গ্রন্থ স্বপ্রসিদ্ধ।

আজিও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের ''বঙ্গবিবুধ জননী সভা '' যাহা পূবের্ব ''বিদগ্ধ জননী সভা '' নামে খ্যাত ছিল ও ''নবদ্বীপ সমাজ '' নামে দুইটি স্থপরিচিত প্রতিষ্ঠান আছে।

নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের নিবাসভূমি এই নবদ্বীপের সবর্বপ্রধান গৌরব ইহা শীতৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া। এই জন্যই ইহার তীর্থ গৌরব, এই জন্যই ইহার ''শ্রীধাম'' আখ্যা, এই জন্যই ইহা বাংলার '' বৃন্দাবন '' রূপে সম্মানিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগনাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁহাদের আদি বাসস্থান শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া পরিজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। ইহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসন্তী সন্ধ্যার ফাল্যুনী পূর্ণিম। তিথিতে চৈতন্যদেব জন্য গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্যের পূর্বের্ব তদীয় জননী শচীদেবীর আটটি সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার জন্য সময়ে তদীয় অগ্রজ বিশুরূপ কিশোরবয়ক্ষ বালক ছিলেন। বিশুরূপ পরে মোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্যাসী হয়েন। জগন্যাথ মিশ্র নবজাত পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিশুন্তর,—অকাল মৃত্যুর হাত হইতে সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য পুরস্ত্রীগণের পরামশ্ মত শচীদেবী পুত্রের নাম রাখেন নিমাই। নিমাইএর গায়ের রং অতি উজ্জ্বল গৌরবণ ছিল বলিয়া কেহ কেছ তাঁহাকে গৌরাক্ষ বা গৌর বলিতেন। ঘোল বৎসর বয়সে পড়াশুনা শেষ করিয়া নিমাই "পণ্ডিত"

নামে প্রসিদ্ধ হন এবং নবদীপবাসী মুকুল সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপক হইয়া বসেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহাদের প্রতিবেশী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ অমণে বাহির হইলে সপদংশনে লক্ষ্মীদেবীর লোকান্তর ঘটে। গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক হিসাবে অতি অম্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিপুল খ্যাতি হয় এবং দিগ্রিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া তিনি নবদ্বীপের অদিতীয় পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিতে গিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেই স্থানেই তিনি ভক্তিপন্থী সন্যাসী ঈশুরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদীপে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত পরিকরের সহিত তাঁহার মিলন ঘটে। নবদ্বীপের বিখ্যাত পাদণ্ড জগাই ও মাধাইকে তিনি প্রেমের ষারা বশীভূত করেন এবং সর্ববত্রই তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তির খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গয়া হইতে ফিরিবার তিন বৎসর পরে ১৪৩১ শকে (১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণের দিন কাটোয়ায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিঘ্য কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া তিনি সনু্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নব নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি যৎকালে সংকীর্ত্তন রসে মগু ছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব প্রধান নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। নবদ্বীপবাসিগণ ক্রমে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকেন। অতঃপর চৈতন্যদেব বহু তীর্থ পর্য্যাটন করিয়া বহু স্থানে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খুষ্টাব্দে) আঘাঢ় মাসে তিনি এই নশুর জগৎ পরিত্যাগ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর এই জগতে থাকিয়া তিনি যে প্রেমধর্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভাবধারায় উহা বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার মহানু জীবন অবলম্বন করিয়া যে বিরাট বৈঞ্চব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলা ভাষার তাহা অপূবর্ব সম্পদ। তাঁহার পুণ্যপদম্পর্শে বাংলা ও ওড়িষ্যার বহু অখ্যাত স্থান তীথের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে অচর্চনা করেন এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঈশুর-প্রেমিক মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন।

বাংলার বৃন্দাবন নবদীপে দেখিবার বস্তু আছে অনেক। তনাধ্য বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোরান্ধ বিগ্রহ সবর্বাপ্রে উল্লেখযোগ্য। যে মন্দিরে এই বিগ্রহের পূজা হয় উহা "মহাপ্রভু বাটী" নামে পরিচিত। নবদীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়া-মা তলা, বুড়া শিবের মন্দির, পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরী তলা, সোনার গৌরাঙ্গ, বড় আখড়া বা শ্যামস্থলর মন্দির, অহৈত প্রভুর ঠাকুর বাটা, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, মণিপুর রাজের স্বর্ণচূড় মন্দির, কাচকামিনীর মন্দির, চরণদাস বাবজীর সমাজ বাগ, মাধাইএর ঘাট, প্রভৃতি তীথবাত্রী ও অমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য। পোড়া-মা তলা বা জগন্মাতা দেবীর ঘট বৃহদ্রথ নামে এক সিদ্ধ সন্মাসী কর্ত্বক স্থাপিত বলিয়া কথিত। সাধকের তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবী প্রত্যহ দুই দণ্ডকাল নবদীপে অধিষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বাস্থদেব সাবর্বভৌম চতুপাঠী স্থাপন করিয়া দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া বর্ত্তমান বর্টবৃন্দের ছায়ায় স্থাপন করেন; একবার গাছটি পুড়িয়া গেলে দেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা নামে আখ্যাতা হন। নবদীপের পল্লীমাতা বা পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার সবর্বাপেক্ষা পুরাতন দেবতা। কথিত আছে একজন সিদ্ধপুরুষ ইহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। ইনি বিশেষ জাগ্রত বলিয়া খ্যাত।

কাশী বৃলাবনের ন্যায় নবদ্বীপে নিতাই মহোৎসব লাগিয়া আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানকার দেবমলিরগুলিতে কীর্ত্তন, পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হয়। নবদ্বীপের উৎসবের মধ্যে বৈশাখে চলন যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মান্তমী, মাদে ধুলোট ও ফান্তনে গৌর পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা বিশেষ বিখ্যাত। মাদী শুক্রা একাদশী হইতে ১২ দিন ধরিয়া ধুলোট মেলায় বাংলার সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াগণ সদলবলে মিলিত হন। গৌর বা ফান্তনী পূর্ণিমায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া প্রধান বৈষ্ণব মহান্তগণের মৃত্যু তিথিতে এবং প্রভৃতি গঙ্গাস্থানের যোগে নবদ্বীপে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় বৃহৎ কালী মূত্ত্তি গড়িয়া পূজা ও দুইদিন ব্যাপী মেলা হয়। ইহা পট পূর্ণিমার মেলা নামে খ্যাত।

নবদ্বীপে যাত্রিগণের থাকিবার জন্য বহু ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস ও আখড়া আছে। এখানকার ঢালাই করা দেব দেবীর মূত্তির বিশেষ খ্যাতি আছে।

আদি নবদ্বীপের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদৈধ আছে। কাহারও কাহারও মতে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের জন্য আদি নবদ্বীপ লুপ্ত হওয়ার ফলে বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রতিষ্ঠা হয় এবং আদি নবদ্বীপ বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিকটে উত্তরদিকে একটি স্থানে এবং মতান্তরে গঙ্গার পর্ববতীরবর্ত্তী মায়াপুরে অবস্থিত ছিল। পূর্ববঙ্গ রেলপথের নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন দ্রপ্তব্য।

নবদ্বীপ বাসী শ্রীচৈতন্য দেবের প্রিয় পার্ষদ ও কীর্ত্তনিয়া ছোট হরিদাস অধুনা ব্যবহৃত মৃদ**ঙ্গ বা** খোলের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া কথিত। ইনি একবার শিখি মাহাতির বৃদ্ধা ভগিনীর নিকট ভিক্ষা লইলে চৈতন্যদেব রুষ্ট হইয়া বলেন—

'' বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।। '' চৈতন্য চরিতামৃত।

হরিদাস দুঃখে ক্ষোভে প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাণ বিসর্জন করেন।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্য গ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত "চৈতন্য ভাগবত" ও "নিত্যানন্দ বংশমালা" প্রসিদ্ধ পুস্তক। প্রথমোক্ত গ্রন্থ চৈতন্য দেবের জীবনী সম্বন্ধীয় বাংলা ভাষায় একখানি মূল্যবান্ পুস্তক।

নবদ্বীপের সহুজে পাড়ায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র আছে। এই সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়ের প্রকার ভেদ। ইহাদের বহু গুরু মানিতে বাধা নাই ; ইহারা বলেন,

> গুরু করব শত শত মন্ত্র করব সার। মনের আঁধার যে যুচাবে দায় দিব তার।।

নবদ্বীপের মতিলাল রায়ের যাত্রার দল আধুনিক কালে বিশেষ প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি বহু পালা রচনা করিয়াছিলেন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে কবিরত্ন উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের নিকটস্থ পিরল্যা গ্রাম হইতে পিরালী ব্রাম্রাণগণের উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের ঘাটগম্বজ রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের পার্শ্বর্তী বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে ১৫১৩ খৃষ্টাবেদ স্মার্ত্ত রম্বুনন্দন বংশীয় স্থবুদ্ধি মিশ্রের পুত্র, "চৈতন্য মঙ্গল" প্রণেতা কবি জয়ানন্দের জন্ম হয়। চৈতন্য দেবই বাল্য কালে তাঁহাকে জয়ানন্দ নাম দেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের অনুরোধে জয়ানন্দ "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করেন। ইহা একখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। চৈতন্যদেবের অলৌকিক ভাবে তিরোধানের কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে কীর্ত্তন করিতে করিতে পায়ে ইষ্টকবিদ্ধ হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হন ও আঘাঢ়ের শুক্তা সপ্তমীতে পুরীধামে পরলোক গমন করিলে জগন্যাথ মন্দিরে প্রস্তরমধ্যে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। জয়ানন্দ "ধ্রুবচরিত্র" ও "প্রহলাদ চরিত্র" নামে দুখানি ক্ষুদ্র কাব্যও লিখিয়াছিলেন।

নবদ্বীপের পশ্চিমদিকে একডালা পরাণপুর নামক গ্রামে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে মনোহর দাস নামে একটি দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার বাস করিত। তাহার সঙ্গী নয়না ও মানিকার সহিত নানাস্থানে অত্যাচার করিত; অবশেষে ধরা পড়িলে মনোহরের নিবর্বাসন দণ্ড হয় এবং ক্লারিসা নামক জাহাজযোগে তাহাকে ব্রদ্ধে পাঠান হয়। জাহাজ সমুদ্রে পড়িলে মনোহর অন্যান্য কয়েদীদের সহিত মিলিয়া বিদ্রোহী হয় এবং অতর্কিতে কাপ্তেন প্রভৃতিকে হত্যা করে; কয়েকজন দেশীয় খালাসীর প্রাণ রক্ষা পায় এবং তাহাদের সাহায্যে মনোহর জাহাজ লইয়া অন্যত্র পলাইতে থাকে। শেষে একখানি রণতরী আসিয়া তাহাদের ধরিয়া আকিয়বে লইয়া যায়। তথায় তাহাদের ফাঁসী হয়।

ী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৪৫ মাইল। আধুনিক কালের বিশিষ্ট পণ্ডিত, বছ
গ্রন্থ ও ভাষ্য প্রণেতা কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এখানকার অধিবাসী ছিলেন। ইনি ভারত ধর্ম
মহামণ্ডলের ব্যবস্থাপক পদে বৃত ও শ্বারভাঙ্গার মহারাজ কত্তৃক ''পণ্ডিতকূল চক্রবর্ত্তী '' উপাধিতে
ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোক গমন করেন।

পূর্ব স্থলীর নিকটবর্তী জন্মু নগরে পূবের্ব বহু মন্দির ও চতুম্পাঠী ছিল। প্রবাদ জন্মুননি এই স্থানে এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে এখানে বহুকাল হইতে ব্রাম্রণী মেলা ও "গাছ পূজা" হইতেছে। কবিকন্ধণ চণ্ডীতে ইহাকে ব্রাম্রণী পূজা বলা হইয়াছে। গাছ পূজার পদ্ধতি দেখিয়া অনেকে ইহা বৌদ্ধযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে মনেকরেন।

পূর্বস্থলীর পার্শু দুপীগ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। ইঁহারই পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার অনুপম ছল্দ ঝন্ধারে বাঙালীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। "বেণু ও বীণা," "কুছ ও কেন্দা" "তীর্থ সলিল," "হোমশিখা" প্রভৃতি বহু কাব্য গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার বিখ্যাত কবিতা "আমরা বাঙ্গালী বাস করি এই তীর্থে বরদবঙ্গে" ইহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

পূবর্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ৬ মাইল পশ্চিমে মন্তেশুর থানায় শুক্রো বা শুরো বলিয়া যে প্রায় আছে উহার প্রাচীন নাম শূরনগর বলিয়া কথিত। মহারাজ আদিশূরের বৃদ্ধাবস্থায় গৌড়ীয় বৌদ্ধগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পরম বৌদ্ধ গোপাল দেবকে সিংহাসনে বসাইলে আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড় ত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে ব্রাদ্ধণ রাজাদের সানিখ্যে শূরনগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন! ভূশূর ও তাঁহার পুত্র ক্ষিতিশূর ব্রাদ্ধণাধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্মবান হন। ক্ষিতিশূর গৌড়ের বৌদ্ধ নৃপতি দেবপালের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন বলিয়া কথিত। শুক্রেরর এ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রাইগাঁর সহিত মহারাজ আদিশূরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কথিত। সমুদ্রগড় স্টেশন দ্রন্টব্য।

পূবর্বস্থলী স্টেশন হইতে আন্দাজ ১১ মাইল পশ্চিমে শুক্রো ছাড়াইয়া মস্তেশুর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামে '' চৈতন্য ভাগবত '' প্রণেতা বৃন্দাবন দাস প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। বৈষ্ণবগণের নিকট উহা দেনুড় শ্রীপাট নামে পরিচিত।

অগ্রদ্বীপ—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৫৭ মাইল দূর। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে চারি শত বংসরের অধিককাল পূবের্বর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ নামক এক বিগ্রহ আছেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ঘদ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। চৈতন্যদেব যখন গঙ্গাতীরের পথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেন তখন গোবিন্দ ঘোঘ তাঁহার সহচর ছিলেন। একদিন আহারের পর চৈতন্যদেব মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ নিকটস্থ এক গৃহস্থ বাটি হইতে একটি হরিতকী চাহিয়া আনিয়া উহার এক খণ্ড তাঁহাকে প্রদান করেন। পরদিন অগ্রন্ধীপে পৌছিয়া ভোজনান্তে চৈতন্যদেব গোবিন্দের নিক'ট পুনরায় মুখশুদ্ধি চাহিলে গোবিন্দ পূবর্ব দিনের সঞ্চিত হরিতকী খণ্ড তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে চৈতন্যদেব বলিলেন, ''গোবিন্দ, তোমার বিষয় বাসনা এখনও যায় নাই; বৃন্দাবনে তোমার যাওয়া হইবে না। '' ইহাতে গোবিন্দ অতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া বলিলেন, ''তোমার সেবা করিব বলিয়াই আমি গৃহ হইতে বাহির হইয়াছি, আমি তোমাকে ছাড়িয়া .কিছতেই এখানে থাকিব না।" তখন চৈতন্যদেব বলিলেন, '' তুমি এখানে এক বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা কর, তাহা হইলে আমার সেবা করা হইবে।'' শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মত গোবিন্দ ঘোঘ গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের অন্তিমকালে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহাদের মধ্যে কে তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী হইবেন। ইহাতে ঘোষ ঠাকুর উত্তর দেন যে গোপীনাথকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করেন, গোপীনাথ দেবই তাঁহার শ্রাদ্ধের অধিকারী। আজিও প্রতি বংসর চৈত্র মাসের কৃষ্ণা শ্বাদশী তিথিতে গোপীনাথ বিগ্রহকে শ্রান্ধোপযোগী বেশভঘায় সজ্জিত করা হয়। বারুণী উপলক্ষে অগ্রন্ধীপে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ সাহেবধনী নামক সম্প্রদায়ের একটি উৎসব প্রতি বৎসর চৈত্রে মাসে অগ্রন্থীপে অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবধনী নামক একজন ফকিরের দুই জন হিন্দু ও এক জন মুসলমান শিষ্য মিলিয়া এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

দাইহাট—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬১ মাইল। কথিত আছে, মহারাষ্ট্র বর্গীদলের নেতা ভান্ধর পণ্ডিত এই স্থানে ছাউনি করিয়া দুর্গা পূজা করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবুরায় হইতে মহারাজ জগৎরাম রায়ের চিতাভম্ম এই স্থানে রন্ধিত আছে।

দাঁইহাট পূবের্ব একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। এখনও এই স্থানে পিতল ও কাঁসার বাসন এবং উত্তম তসরের কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার ভাস্করগণ এখনও স্থন্দর স্থন্দর পাথরের দেবসূত্তি নির্মাণ করিয়া থাকেন।

वशान वकि भिडेनिमिभगनि वि वाट्य।

দাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী নলাহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রুদ্ররাম তর্কবাগীশ নবদ্বীপ হইতে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ "বৈশেষিক শাস্ত্রীয় পদার্থ নিরূপণ" ও রৌদ্রী" নামক টীকা গুলি প্রসিদ্ধ।

দাঁইহাট হইতে প্রায় দুই মাইল উত্তর-পূবের্ব ভাগীরথীর পূবর্বপারে নদীয়া জেলার মেটেরী প্রামের রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক খানি রামায়ণ রচনা করেন। ইহা ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

কাটোয়া জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৬৫ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি ভাগীরথীর সহিত অজয়নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মুসলমান আমলে কাটোয়া একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং শাসন কার্য্যের স্থবিধার জন্য এখানে একটি দুর্গ নিশ্মিত হইয়াছিল। এই দুর্গের অনতিদুরে নবাব আলিবদ্দী খাঁ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত পরিচালিত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিছুদিন এই দুর্গ মহারাষ্ট্রীয় দিগের অধিকারে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূবের্ব ক্লাইভ এই দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ করেন এবং এখান হইতেই তিনি সিরাজউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এই দুর্গের ভগুবিশেষ এখন লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। কাটোয়ায় মুশিদকুলী খাঁ কর্ত্ত্বক নিশ্মিত একটি বড় মসজিদ্ আছে।

কাটোয়া একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীথ। শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে কাটোয়া "কন্টকনগর" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে দাস গদাধর নামক চৈতন্যদেবের একজন অন্তরঙ্গ ভজের পাট অবস্থিত।

কাটোয়া হইতে ২ মাইল দূরে ঝামটপুর গ্রামে স্থপ্রসিদ্ধ "চৈতন্যচরিতামৃত"-কার ক্ষলাস কবিরাজের শ্রীপাট। অনুমান ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। কথিত আছে, নিত্যানন্দের নিকট হইতে স্বপ্রাদেশ পাইয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় বাংলায় "অবৈত সূ্ত্রকড়চা" "স্বরূপ বর্ণন," "রাগময়ী কণা" প্রভৃতি গ্রন্থ ও সংস্কৃতে "গোবিন্দ লীলামৃত" ও "কৃষ্ণকণামৃতের" দীকা প্রভৃতি রচনা করেন। বৃন্দাবনে দাস কৃত প্রামাণিক গ্রন্থ "চৈতন্য-ভাগবতে" শ্রীটেতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বিস্তারিত নাথাকায় বৃন্দাবনের শ্রদ্ধেয় বৈঞ্চবাচার্য্যগণ কর্ত্বক অনুরুদ্ধ হইয়া ৮০ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া ৯ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণদাস ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিরাট্ গ্রন্থ "চৈতন্য চরিতামৃত" শেঘ করেন। এই গ্রন্থে ১২০৫১টি শ্রোক আছে। গ্রন্থ শেঘ হইলে জীব গোস্বামী প্রভৃতি প্রধান প্রধান বৈঞ্চবাচার্য্যগণ ইহা অনুমোদন করিলে কৃষ্ণদাসের নিজ হন্ত লিখিত পুঁথি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতির তত্বাবধানে গৌড়ে প্রেরিত হয়। পথে বন বিষ্ণুপুরে বীরহান্বীরের লোক কর্ত্বক উহা অপহৃত হয়; এই সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে শোকে ও হতাশায় মূর্টিছত হইয়া পড়েন এবং তদবস্বাতেই প্রাণত্যাগ করেন। বাংলা-নাগপুর রেলপথের বিষ্ণুপুর স্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ইল্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ যে দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে গঙ্গাম্পান করেন বলিয়া স্থানের নাম ইল্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণী হয়। এ বিষয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—

> "নিমেঘেতে আইলেন গ্রাম ইন্দ্রেশ্বর। গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সত্বর।। গঙ্গা জলে যথা ইন্দ্র করিলেন স্নান। ইন্দ্রেশ্বর বলি নাম হইল সে স্থান॥"

ইক্রেশ্বর বা ইন্দ্রাণীতে পূর্বের্ব বারটি ঘাট ছিল এবং উহার প্রত্যেকটি তীখরূপে গণ্য হইত। কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে—

> ''ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। ম্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥''

বর্ত্তমানে ইন্দ্রাণী একটি পরগণার নাম। ইন্দ্রাণীর অন্তগত সিঙ্গিণ্রাম বাংলা মহাভারত প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাসের জনুস্থান। প্রায় তিন শত বংসর পূবের্ব দেব উপাধিধারী এক কায়স্থবংশে কাশীরাম জনুগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত দেব; কমলাকান্তের তিন পুত্র, কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। এই তিন ল্রাভাই কবিস্থাক্তিসম্পনু ছিলেন। কৃষ্ণদাস "শুনিকৃষ্ণ বিলাস" নামক কাব্য রচনা করেন, তাঁহার গুরুদন্ত নাম ছিল শুনিকৃষ্ণকিষ্কর। কাশীরামের কনিষ্ঠ ল্রাভা গদাধর জগনুগথদেবের মাহান্ত্য প্রকাশক "জগনুগথ মঞ্চল বা জগৎ মঞ্চল" নামে এক কাব্য রচনা করেন। অনেকে অনুমান করেন যে কাশীরাম মহাভারতের আদি, সভা, বন এবং বিরাট পবের্বর কতকাংশ রচনা করিবার পর পরলোক গমন করেন। বিরাট অন্টাদশপবর্ব মহাভারতের অবশিষ্ট ভাগ তদীয় স্থযোগ্য পুত্র নন্দরামের রচনা। নন্দরাম পিতার আরদ্ধ কার্য্য পিতার নামের ভনিতা দিয়াই সমাপন করেন। সিঙ্গিগ্রামের এই দেব বংশের মত একই বংশে একই সময়ে এতগুলি প্রতিভাসম্পনু কবির আবির্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। সিঙ্গিগ্রামে এখনও "কাশীর ভিটা" ও কেশে-পুকুর কবির সমৃতি বহন করিতেছে।

কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী সীতাহাটি গ্রামে প্রায় ৩০ বৎসর পূবের্ব মহারাজ বল্লালসেনের একখানি তামুশাসন আবিষ্কৃত হয়। উহা কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই তামুশাসন খানির দ্বারা বল্লালসেন রাজমাতা বিলাস দেবীর সূর্য্যগ্রহণ কালীন হোমাশু মহাদানের দক্ষিণা স্বরূপ বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তগত উত্তর রাঢ়া মণ্ডলের বাল্লহিট্ট গ্রাম সামবেদী শ্রীবাস্থদেব শর্মাকে দান করেন।

কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুর ডিহি গ্রামে বাংলার প্রথম "বঙ্গাধিকারী " ভগবান্ রায় জন্যগ্রহণ করেন। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের মুশিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।

কাটোয়ার নিকটস্থ যাজিপ্রানে স্থপুসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাতুলালয় ছিল। নদীয়া জেলার চাকন্দী প্রানে তাঁহার জন্য হয়; তথায় কিছকাল সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া তিনি যাজিপ্রানে আসিয়া বাস করেন; তথা হইতে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। কৃষ্ণদাস করিরাজের ''চৈতন্য চরিতামৃত'' শেষ হইলে সেই গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আসা কালীন বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীর হাম্বীরকে দীক্ষা দিয়া যাজিপ্রানে ফিরিয়া আসেন ও ধন্মচচর্চাতে আম্বনিয়োগ করেন।

কাটোয়া একটি জংশন স্টেশন। ইহা বর্দ্ধমান-কাটোয়া ও আহম্মদপুর-কাটোয়া নামক ছোট মাপের লাইট রেলওয়ে রেলপথের সংযোগস্থল।

কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমানের দিকে এই রেলপথে শ্রীখণ্ড, কৈচর ও নিগন উল্লেখযোগ্য স্টেশন। কাটোয়া জংশন হইতে শ্রীখণ্ড ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বহ্দিফু ভদ্রপল্লী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ঘদ নরহরি সরকার ঠাকুর এবং অনুরক্ত ভক্ত রঘুনন্দন ও মুকুন্দ শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। "নরহরি গৌর-লীলার পদ রচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে আদৃত।" এই স্থানে সরকার ঠাকুরের শ্রীপাটে গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। নরহরি নাগরীভাবের উপাসক ছিলেন। কবি কর্ণপুর তৎকৃত গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় নরহরিকে ব্রজের মধুমতী সখীর অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কাত্তিক মাসের কৃষ্ণা-ঘাদশী তিথিতে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে শ্রীখণ্ডে "মধুমতী উৎসব" নামে একটি মেলা হয়। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম ও ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীখণ্ড পণ্ডিতপ্রধান স্থান।

কাটোয়া জংশন হইতে কৈচর ১০ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া ৩ মাইল দূরবর্ত্ত্বী পীঠস্থান ক্ষীরপ্রামে যাইতে হয়। ক্ষীরপ্রামে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্কুণ্ঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম যোগদ্যা, ভৈরব ক্ষীরপণ্ডক। দেবীপ্রতিমা সারা বৎসর ধরিয়া একটি দীঘির জলে ডুবানো থাকে। বৈশাধ-সংক্রান্তির দিন জল হইতে দেবীকে তুলিয়া মহাসমারোহে পূজা করা হয় ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। যোগদ্যার মাহান্ত্য সম্বদ্ধে বহু কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে একবার দেবী যোগাদ্যা একটি কুমারীর বেশ ধারণ করিয়া জনৈক শাঁখারির নিকট হইতে শাঁখা পরিধান করেন এবং পরে জলমধ্যে হইতে শঙ্খশোভিত হস্ত উত্তোলন করিয়া শাঁখারি ও স্থানীয় ধনী সেবাইতকে উহা দেখান। এই কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত মহিলা কবি তরু দত্তের একটি স্থলর ইংরেজী কবিতা আছে। প্রবাদ পূবের্ব যোগদ্যার পূজার দিন প্রতি বৎসর তাঁহার নিকট একটি করিয়া নরবলি হইত।

কাটোয়া জংশন হইতে নিগন ১৩ মাইল দূর। এখানে নামিয়া ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম প্রাচীন স্থান মক্ললকোটে যাইতে হয়। মঙ্গলকোটে কয়েকজন মুসলমান ফলীরের সমাধি ও কয়েকটি পুরাতন মসজিদ আছে। এই ফকিরগণের মধ্যে পীর দানেশমন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার মৃত্যু তিথি বা উর্স্ উপলক্ষে মঙ্গলকোটে মুসলমানদের একটি মেলা হয়। মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী উজ্ঞানি গ্রাম শ্রীমন্ত সদাগরের জন্মস্থান বলিয়া কথিত। পূর্বকালে এখানে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে পীঠস্থানও আছে। উজানিতে সতীর দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল, দেবীর নাম সবর্বমঙ্গলা, তৈরব কপিলাম্বর। সর্ব্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডীর মূন্তি পিত্তল নিশ্মিত, দেবী দশভূজসমন্থিত। ও সিংহবাহিনী; কপিলাম্বর ভৈরব পলতোলা কটি পাথরের হারা নিশ্মিত। উজানির মহাশাশানের এক পাথ্রে ধড়গমোক্ষণ নামে একটি তীর্থ আছে। প্রবাদ, বেতালসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য জনৈক সন্যাসীর শিরশ্ছেদ করায় তাঁহার হস্তে খড়গ পাবদ্ধ হইয়া যায়। বহু তীর্থ ভ্রমণের পর উজানির মহাশাশানে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধড়গ পসিয়া পড়ে। সেই হইতে এই স্থানের নাম হয় ধড়গমোক্ষণ তীর্থ। এখানে প্রতি বৎসর পোষ সংক্রান্তিতে মেলা হয়। উজানিতে 'ভ্রমরার দহ''ও 'শ্রীমন্তডাঙ্গা' প্রভৃতি প্রাচীন স্থানও বিশেষ দ্রন্তয়। উজানির নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম বিধ্যাত ''চৈতন্য মঙ্গল'

প্রণেতা লোচন দাসের জন্মস্থান। লোচন দাসের সমাজ বা সমাধির আকৃতি ছোট পিরামিডের মত। এখানকার গৌর-নিতাইএর মন্দির বৈষ্ণবগণের বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। "চৈতন্য মঙ্গল" ছাড়া লোচন দাস "আনন্দ লতিকা"ও "দুর্লভসার" নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

কাটোয়া হইতে আহম্মদপুরের দিকে কাটোয়া হইতে ১০ মাইল দুর নিরোল স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম একটি পীঠস্থান। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বাম পদ পতিত হইয়াছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব তীরুক এখানে নিত্য পূজিত হন। কাটোয়া হইতে এই লাইনে বীরভূম জেলার অন্তগাত লাভপুর স্টেশন ২৫ মাইল দূর। লাভপুরও একটি মহাপীঠ। এখানে দেবীর অধঃওঠ পড়িয়াছিল, দেবীর নাম ফুলুরা, ভৈরব বিল্মেশ। দেবীর কোন বিগ্রহ নাই, প্রায় দশ বার হাত বিস্তৃত একখানি শিলাখও দেবীর ওঠরূপে পূজিত হয়। এই স্থানে তান্তিকমতে শিবাভোগ দেওয়া হয়। ভোগ দিবার সময়ে "রূপী স্কপী" বলিয়া ভাকিলে বহু শৃগাল পালিত পশুর ন্যায় আহারের জন্য জঙ্গল হইতে আসিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বে দলদলি নামক একটি মজা দীঘি আছে। প্রবাদ রামচক্র যখন অকালে দুগা পূজা করেন তখন এই দেবী দহ হইতেই নাকি নীলোৎপল লইয়াছিলেন। লাভপুর একটি বন্ধিঞ্ব ভদ্রপল্পী। এখানে বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী একঘর জমিদারের বাস। লাভপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দুবসো গোপালপর নামে একটি গ্রাম আছে।প্রবাদ, এই স্থানে দুব্বামা ঋষির আশ্রম ছিল এবং ইহ। হইতেই গ্রামের নাম দুবসো গোপালপুর হইয়াছে।

সালার—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৬ মাইল। স্টেশন হইতে ৩ মাইল পূর্বিদিকে কাগ্রাম পরাতন কন্ধগ্রাম নগর বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। পূর্বকালে অজয় ও ভাগীরণীর মধ্যবর্তী ভভাগ কন্ধগ্রামভুক্তি নামে অভিহিত হইত। ইহারই প্রধান নগর কন্ধগ্রাম চৈনিক পরিব্রাজক যুয়ান চোয়াং বণিত কাজঙ্গল বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি এ অঞ্চলে অনেক মন্দির ও বিহার দেখিয়াছিলেন, এগুলি সম্ভবতঃ এখনও মাটির নীচে গুপ্ত হইয়া আছে।

মালিহাটী হলট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৭৮ মাইল। মালিহাটী বা মেলেটি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের জন্মস্থান। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রপ্টব্য।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রপৌত্র রাধানোহন ঠাকুরও খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাবদীর শেষভাগে এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত বৈষ্ণব সমাজে আর কেই ছিলেন না। একবার ভক্ত বৈষ্ণব জয়পুররাজ জয়সিংহের সভায় বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পশ্চিম দেশীয় বৈষ্ণবগণের পরকীয়া ও স্বকীয়া মত লইয়া বিচার হয়। গৌড়ীয়গণের পরাজয় ঘটিলে তাঁহারা এই বিচার বাংলা দেশের পণ্ডিতগণের সহিত করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিতে অনুরোধ করেন। রাজা তথন বিচারে জয়ী স্বকীয়া মতাবলম্বী নিজ সভাসদ্ কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বাংলায় প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে প্রয়াগ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি শ্রীখণ্ড ও যাজিপ্রামে উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ রাধামোহনের সহিত বিচার প্রার্থনা করিলেন। নবাব মুশিদ কুলী বাঁ। এই বিচারের অনুমতি প্রদান করেন এবং নবম্বীপ, ওড়িঘ্যা বারাণসী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ সভায় আগমন করেন। কৃষ্ণদেব রাধামোহনের নিকট পরাজিত হইয়া পরকীয়া মত অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিঘ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে গিয়া এই মতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭১৮ খৃষ্টাবেদ এই বিচার হইয়াছিল। ইহা ছাড়া রাধামোহনের নাম বৈষ্ণব-পদাবলী সংগ্রাহক

হিসাবে সারণীয় থাকিবে। আউল মনোহর দাসের পদাবলীর প্রথম ও বিরাট সংগ্রহ "পদ সমুদ্রের" পর রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত সমুদ্র" সঙ্কলিত হয়; ইহার ৮৫২টি পদের মধ্যে ৪০০টি রাধামোহনের নিজের। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাবদীর প্রথম ভাগো রাধামোহন ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণবদাস তাঁহার প্রসিদ্ধ সংগ্রহ "পদ কল্পকুরু" সঙ্কলন করেন; ইহাতে ৩১০১টি পদ আছে। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবদাস তাঁহার গুরু রাধামোহন ঠাকুরেকে অদ্বৈতাচার্য্যের দিতীয় প্রকাশ বলিয়াছেন। পদাবলী সংগ্রহ গুলির মধ্যে পদকল্পতরুই সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে প্রকৃষ্ট।

মালিহাটী হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে ভরতপুর ধানা, এই থানার অন্তর্গত কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত হরিদাস আচার্য্যের জন্মস্থান। চৈতন্যদেবের তিরোভাবে হরিদাস অত্যন্ত আঘাত পান এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যু তিথিতে স্থপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য কাঞ্চনগড়িয়ায় আসিয়া একটি বিরাট উৎসব সমাধান করিয়াছিলেন।

ী—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৯৪ মাইল। স্টেশন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে রাঙ্গামাটি নামে একটি প্রাচীন স্থানের ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়। নদীর অপর পারে পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথে অবস্থিত বহরমপুর শহর এখান হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূবের্ব অবস্থিত। এই স্থানের মৃত্তিকা কঠিন ও রক্তাভ। গঙ্গার ভাঙ্গনে ইহার অধিকাংশ স্থান বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানে যে সকল উচচ ভূখণ্ড ও টিবি আছে তাহা ভগা মৃৎপাত্র ও পুরাতন ইষ্টকাদির শ্বারা পরিপূর্ণ। বর্ত্তমানে এই স্থানের নিম্নে এক বিস্তৃত চর পড়িয়াছে এবং পুরাতন খাত পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা প্রায় এক মাইল দূরে নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যৎকালে গঙ্গার ভাঙ্গনে রাঙ্গামাটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড, গৃহের ছাদ ও খিলান ও নানাপ্রকার ধাতুনিন্মিত দ্ব্যাদি গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছিল। এককালে যে এখানে একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নীগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে চৈনিক পর্য্যাক যুয়ান্ চোয়াঙের বণিত কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যের রাজধানী কর্ণস্থবর্ণ নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যুয়ান্ চোয়াঙ কর্ণস্থবর্ণ রাজধানীর নিকট "লো-টো-বী-চী" বা রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সজ্বারাম দেখিয়াছিলেন বলিয়া ভাহার স্রমণ বৃত্তান্তে বণিত আছে। "রক্তভিত্তি" বা "রক্তমৃত্তি" নাম হইতেই রাঙামাটি নাম হইয়াছে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। কর্ণস্থবর্ণের সহিত রাঙামাটির সম্বন্ধের বা অভিনুত্বের প্রমাণ স্বরূপ আরও বলা হয়, যে পূবের্ব এই স্থান কানসোণা নামেও অভিহিত হইত। কানসোণা नामिं य कर्नञ्चर्न नात्मत्ररे जाना जारा ताथ रय वनात जारा ताथ ना। युयान कायाः লিখিয়াছেন যে কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যের পরিধি প্রায় তিনশত মাইল ও রাজধানী প্রায় চারি মাইল বিস্তত ছিল। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল এবং অধিবাসীরা অথশালী, বিদ্যানুরাগী ও ভদ্র-ব্যবহার সম্পনু ছিলেন। কর্ণস্থবর্ণ রাজ্যে ৩০টি সঙ্খারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দহাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তাহা ছাড়া দেবদত্ত সম্প্রদায়ের তিনটি সজ্বারাম ছিল; তথায় দুগ্ধ বা দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্য নিষিদ্ধ ছিল। এখানে নানা ধর্মের লোক বাস করিতেন এবং ৫০টি হিন্দু মন্দির রাজধানীর অন্তঃপাতী "রক্তমৃত্তি" বিহারে দেশ বিদেশ ছইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাবেশ হইত। এই সজ্বারামের উচচ চূড়া রাত্রিকালে আলোক মণ্ডিত করা হইত। ইহা ছাড়া রাজধানীতে অশোক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি চৈত্যও যুয়ান্ চোয়াঙ দেখিয়াছিলেন। যুয়ান্ চোয়াঙের বণনা হইতে জানা যায় যে মহারাজ শশাঙ্কের বহু পূবর্ব হইতেই রাজমাটি একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকেন্দ্র ছিল। যুয়ান

हेशव १४७७

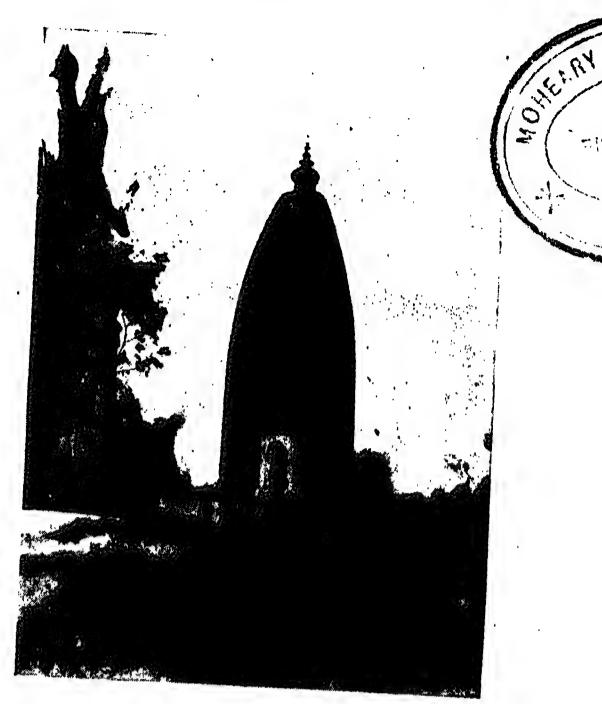

ভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির (পৃষ্ঠা ৮৭)
[ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে ]



মধুপুর অফলের সাধারণ দৃশ্য (পৃষ্ঠা ৯০)



विमानाथरमरवत मिन्त ( পृष्टा २० )



গোপীনাথ মন্দির, কুলীন গ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২

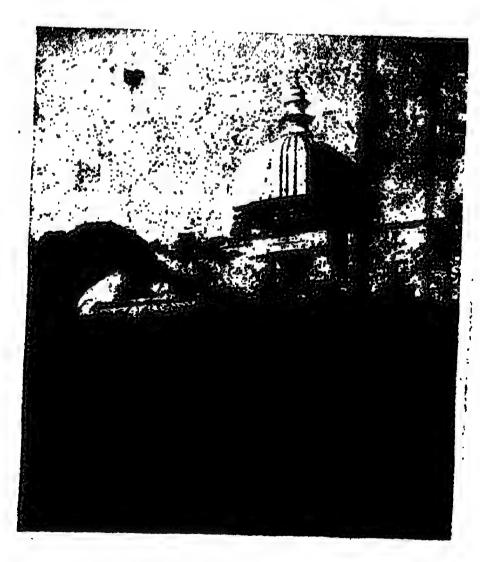

জলেশুর মন্দির, জৌগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯৩)



তারকেশুরের মন্দির ( পৃষ্ঠা ৯৪ )

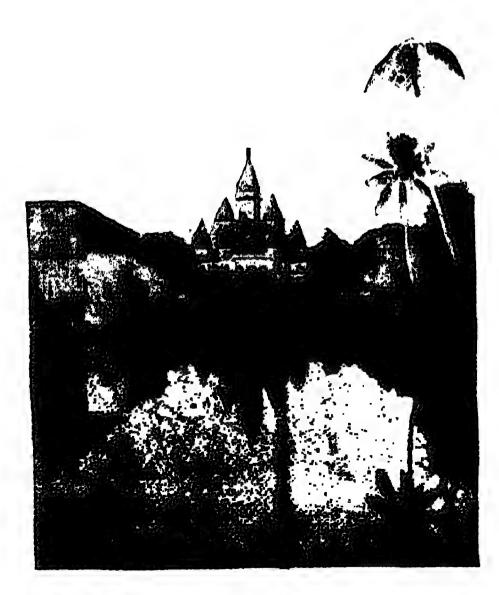

ছংসেশুরী মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)



বাস্থদেব মন্দির, বংশবাটী (পৃষ্ঠা ৯৬)



প্রাচীন ঘাট, ত্রিবেণী, (পৃষ্ঠা ৯৭)



বেণীমাধবের মন্দির, ত্রিবেণী (পৃষ্ঠা ৯৭)



বৃন্দাবন চক্রের মন্দির, গুপ্তিপাড়া (পৃষ্ঠা ৯৮)
[ প্রত্মতম্ব বিভাগের সৌজ্পন্যে ]



পোড়া মা তলা, নবদ্বীপ (পৃষ্ঠা ১০৪)

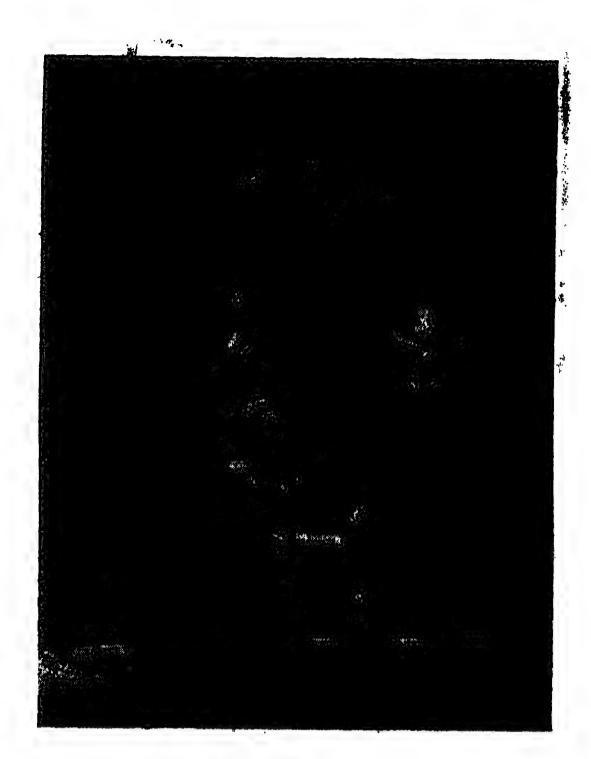

সর্বমঙ্গলা, উজানি (পৃষ্ঠা ১১০)
[ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে ]



রাঙামাটীর ধ্বংসাবশেষ ( পৃষ্ঠা ১১২)
[ প্রত্বত্ব বিভাগের সৌজন্যে ]

চোয়াঙ লিখিয়াছেন যে রক্তমৃত্তি সজ্বারামের পাশ্রে একটি অশোকস্তুপ ছিল এবং সেই স্থানে বুদ্ধদেব সপ্তাহকাল ধরিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এই নগন্ধীতে আরও কতকগুলি অশোক স্থূপও ছিল।

কর্ণ স্থাবর উৎপত্তি সমন্ধ্য জন্ম জন্ম তিং বে এই স্থাবে নাজাক্ষরের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র বৃষসেনের অনুপ্রাণন উপলক্ষে স্থালকার অধিপতি ক্ষুসেয়াল ক্ষিতি হইয়া এই স্থানে আগমন করেন। তিনি শিক্তা কল্যাণ কামনায় এই স্থানের স্বর্গ করায় ইহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণাভ হয় এবং তজজন্য উহার নাম কর্ণস্থার ও এই স্থানের অদ্ববর্তী গোকর্ণ নামক স্থানে কর্ণের গোশালা ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

রাঙ্গামাটির বেশীর ভাগ <del>ফানই গ্রামাণি হিলা</del>ছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা, রাক্ষ্সী ডাঙ্গা ও রাজবাড়ী ডাঙ্গা নামক কতিপয় ভাজ্ব বিভিন্ন তি প্রাপ্তর সালী স্বরূপ বর্ত্তমান আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা নামক স্থানটিডে পুচারক একটি প্রস্কৃতি প্রকৃতি ক্রিক্সিটিটের কথিত। রাজবাড়ী ডাঙ্গায় রাজপ্রাসাদ শ্বাস্থিত ছিল্টি সাস্প্রী পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ও অসংখ্য ইষ্টক ও প্রস্তরাদির খারা ধারিপুর্ল। । ইছার বিশ্বের অরম্ভিত একটি বটবৃক্ষের নীচে একখানি পণকুটিরের মধ্যে পীর তুর্কাণ সাধ্র নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রবাদ, রাক্ষসী ডাঙ্গায় এক রাক্ষসী বাস করিত। তালাক্ষাইত ভর্ক করিবার জন্য রাজাকে প্রত্যহ একজন করিয়া পণ্ডিত পাঠাইতে হইত। প্রতিবেদী তলে প্রাপ্ত হইলে রাক্ষসী তাঁহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলিত। অবশেষে পীর তুর্কান সাহেব রাক্ষ্পীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। পীর সাহেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর এই স্থানে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। তাঁহার কবরে ইষ্টক সংযোগ করিবার আদেশ না থাকায় উহার উপর একখানি চালাঘর নিশ্মিত হয়। রাজবাড়ী ডাঙ্গার দক্ষিণ পূবর্বদিকে সনু্যাসী ডাঙ্গা নামে একটি উচ্চ স্তূপ আছে। অনেকে অনুমান করেন রক্তমৃত্তি সজ্বারাম এই খানেই অবস্থিত ছিল। পীরপুকুর, যমুনা পুক্ষরিণী প্রভৃতি নামধ্যে কতকগুলি পুরাতন পুকুর রাঙ্গামাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনা পুন্ধরিণী হইতে একটি বৃহৎ প্রস্তুর নিশ্মিত ভগু অপ্টভুজা মহিষ মদ্দিনী মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বত্তমানে ঐ মূতিটি রাঙ্গামাটির রেশমকুঠির নিষ্ট এক বট বৃক্ষতলে রক্ষিত আছে। দেবী প্রতিমার মুখ মণ্ডল ভগু হওয়ায় দর্শ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পদতলম্ব মহিমটি সম্পূর্ণ স্মতগু অবস্থায় আছে। ঠাকুরবাড়ী ডাঙ্গা यथन जिया शकात मत्या निष्क ज्ञान जिहा स्टेट्ड ज्ञान भाषि क्रिया जाविक्ठ देशाहिन। জনৈক লোক উহা পাইয়া অক্সনাৎ করে। ব্রতিমাট কর্মী প্রক্রিয়া বলিয়া অনেকের অনুমান। কুদাণ ও গুপ্তযুগের বছমুদ্ধ এখনে পাওনা গিন্দাকে।

খাগড়াঘাট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ৩৭ মাইল দুর। এই স্থানে নামিয়া খেয়া নৌকায় গজা পার হইয়া বহর্মপুরের শহরতলী খাগড়া কালাকে আয়া যায়। পূর্ব-বঙ্গ রেলপথের বহরমপুর স্টেশন দ্রপ্তব্য।

খাগড়া ঘাট রোড স্টেশন হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে তেলন্দর বিলের উপর অমরকুও প্রামে গঙ্গাদিত্য নামে অশ্বারূচ একটি প্রাচীন সূর্য্য মূত্তির মন্দির আছে। তেলকর বিল পূর্বের্ব গঙ্গার খাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় এবং সেই সময়ে সম্ভবতঃ সূর্য্য মূণ্ডিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গঙ্গাদিত্য নাম

প্রাপ্ত হয়। এই স্টেশন হইতে মোটরবাসযোগে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মুশিদাবাদ জেলার জন্যতম মহকুমা কান্দীতে যাইতে হয়। এই শাখা পথের চৌরীগাছা স্টেশন হইতে কান্দী ৮ মাইল পশ্চিমে। কান্দী শহর ময়ুরাক্ষী নদীর পূবর্বতীরে অবস্থিত। স্থপ্রাসিদ্ধ দেওয়ান গজাগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার পৌত্র লালাবাবু কান্দী শহরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের বাটী কান্দীর রাজবাটী নামে পরিচিত। গজাগোবিন্দ ওয়ারেন হেষ্টাংসের দক্ষিণ হস্ত সুরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লালাবাবু সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে ধর্ম সাধনায় কাটাইয়াছিলেন। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্পভজীউ বিগ্রহ এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রাস্যাত্রার মেলার সময়ে এখানে মহাসমারোহ ও বছলোকসমাগম হয়। কথিত আছে রাধাবল্পভ জীউর পূজাদির দৈনিক থরচ ৫০০ টাকা ছিল। কান্দীর দক্ষিণাকালীর মন্দির প্রাক্ষণে দুগাপূজার পর চতুর্দ্দশী তিথিতে বিশেষ ধুমধাম হয়। কান্দীর রাজবংশীয়গণ অনেকদিন কলিকাতার উপকণ্ঠে পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজা নামে খ্যাত।

কালী মিউনিসিপ্যালিটির অন্তগত জেমো একটি পুরাতন পল্লী। স্থনামধন্য আচার্য্য রামেন্দ্রস্থলর ত্রিবেদী মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে রুদ্রদেব নামে এক শিব আছেন। এই শিব প্রাচীন বুদ্ধমূত্তি বলিয়া অনেকের অভিমত। শিবরাত্রি ও চড়কের সময় এখানে বছ নরনারীর সমাগম হয়।

কান্দী হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত পাঁচথুপি একটি প্রাচীন ও বদ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী। এখানে কয়েক ঘর ধনী জমিদারের বাস। এই গ্রামের উত্তর-পূবর্ব দিকে "বারকোণার দোল" নামে একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকের মতে ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ। এই বিহারটিতে পাঁচটি স্তূপ ছিল বলিয়াই নাকি গ্রামের নাম পাচথুপি হইয়াছে।

লালবাগ কোর্ট রোড—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১০৬ মাইল। এই স্থানে নামিয়া গঙ্গার পূবর্বতীরবর্তী মুশিদাবাদ জেলার অন্যতম মহকুমা লালবাগে যাইতে হয়। পূবর্ববঙ্গ রেলপথের মুশিদাবাদ স্টেশন দ্রপ্টব্য।

লালবাগ কোর্চ রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর কিরীটের একটি কণা পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বিমলা বা কিরীটেশ্বরী, তৈরব সৃষর্ত্ত। কিরীটকণা বছকাল হইতেই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে সম্মানিত। ইহা পীঠস্থান বলিয়া পূজিত; তবে কাহারও কাহারও মতে এখানে দেবীর জঙ্গ না পড়িয়া কিরীটের অংশ পড়িয়াছিল ধলিয়া ইহা একটি উপপীঠ। "তম্মচূড়ামণি" ও "মহানীলতম্ব"এ কিরীটকণার উল্লেখ আছে। পাঠান ও মুখলমুগে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীটৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল নামক জনক বৈশ্ববের পূর্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীটৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর মঙ্গল বৈশ্বব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার চাঁদরা গ্রামে গিয়া বাস করেন; তাঁহারই পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর মনোহর সাহী সঙ্কীর্জন রীতির প্রবর্ত্তক। অটাদশ শতাবদীতে বজাধিকারী দপনারায়ণ রায় কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার করেন ও এই স্থানে কয়েকটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই স্থানে কালীসাগর নামে একটি পুকরিণী খনন করাইয়া তাহার ঘাট বাঁধাইয়া দেন ও "কিরীটেশ্বরীর মেলা" নামে একটি মেলার প্রবর্তন করেন। আজিও প্রেটি মানের প্রত্নি করেন। আজিও

হইতে এই তীপ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। "সয়ের মুতক্ষরীণ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে নবাব জাফর আলি খাঁ বা মীরজাফর অন্তিমকালে শান্তি লাভের আশায় তাঁহার দেওয়ান মহারাজ নলকুমারের অনুরোধে কিরীটেশুরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন। নাটোরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণ নিকটস্থ বড়নগর হইতে এখানে প্রায়ই আসিতেন এবং সাধন ভজনে মগু থাকিতেন; এখনও দৃইখানি প্রস্তরখণ্ড তাঁহার আসন বলিয়া পরিচিত আছে। মুশিদাবাদ হইতে রাজধানী উঠিয়া যাওয়ার পর কিরীটেশুরীর অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে লালগোলার মহারাজ; বহু অথব্যয়ে কিরীটেশুরীর মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। কিরীটেশুরীর মন্দির পশ্চিম**গা**রী মন্দির মধ্যে কোন প্রতিমূত্তি নাই। কেবল একটি উচ্চ প্রস্তরবেদী আছে। উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী আছে, উহাই দেবীর কিরীটরূপে পূজিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিবার তোরণের দুই দিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে দক্ষিণ দিকের মন্দিরটি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। নিকটেই আর একটি প্রাচীন মন্দিরে এক বৃহৎকায় বিদীর্ণ শিবলিঞ্ অবস্থিত। উহাও রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। প্রবাদ যে রাজা রাজবল্লভের পুত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলে এই শিবলিঞ্চ আপনা হইতে বিদীণ হইয়া যায়। কিরীটেশুরীর ভৈরব বলিয়া যে মূত্তির পূজা করা হয় উহা প্রকৃত পক্ষে একটি বুদ্ধমূত্তি। গ্রামের মধ্যে গুপ্তমঠ নামে আর একটি নূতন মন্দিরেও কিরীটেশুরীর পূজার ব্যবস্থা আছে। পুরাতন মন্দির হইতে পূজারীরা দেবীর কিরীট এই নূতন মন্দিরে লইয়া আসিয়াছেন; উহা সবর্বদা লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং দেখিতে নিষেধ।

আজিমগঞ্জ জংশন—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১০ মাইল দূর। ইহা একটি বাণিজ্য প্রধান দ্বান। এই স্থানে দুধোরিয়া ও নওলাক্ষা উপাধিধারী দুইটি ধনী জমিদার বংশের বাস। বাংলা দেশের মধ্যে আজিমগঞ্জ ও গঙ্গার পূবর্বপারে স্থিত জিয়াগঞ্জে বছ জৈন বণিকের বসতি আছে। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সময় এই সকল পশ্চিমদেশীয় বণিক বাংলায় আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। আজিমগঞ্জে অনেকগুলি জৈন মন্দির আছে। এখানকার বিখ্যাত ধনী ধনপৎ সিং নওলাক্ষার "গোলাপবাগ" নামক মনোরম উদ্যানবাটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু আজিমগঞ্জ এককালে মুর্শিদাবাদের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্-উশ্ব-সাণের নাম হইতে এই শহরের নাম আজিমগঞ্জ হয়।

আজিমগঞ্জের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বড়নগর একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে নাটোর রাজবংশের ''গঙ্গাবাস'' ছিল। বড়নগর মন্দিরে পরিপূর্ণ এই স্থানে রাণী ভবানীর অনেক পুণ্যকীন্তি আছে। ভবানীশুর শিবের মন্দির বড়নগরের মধ্যে সর্বর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বাংলা দেশে ইহার মত উচচ মন্দির অল্পই আছে। ইহার চারিদিকে বারান্দা ও আটটি প্রবেশ পথ আছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি স্থান্দর। বারাণসী ধামেও রাণী ভবানী স্থাপিত ভবানীশুর আছেন; কথিত আছে দুইটি মন্দির একই কালে স্থাপিত। রাণী ভবানীর কন্যা তারাস্ক্রান্ধর স্থাপিত গোপাল মন্দির ও ভবানীর প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দশতুজা অনুপূর্ণারূপিনী রাজরাজেশুরীর মন্দির, মদনগোপালের মন্দির ও চারি বাংলার মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। মদনগোপালের মন্দিরটি বড়নগরের আদি রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্বক প্রতিষ্ঠিত। নবাব মুশিদ কুলীর সহিত বিবাদের ফলে উদয়নারায়ণ বড়নগর ত্যাগ করিয়া গিয়া বীরকিটিতে বাস করেন। তথায় নবাবের সহিত বুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ও পতন হইলে বড়নগর নাটোরের জমিদারীভুক্ত হয়। রাণা ভবানী প্রতিষ্ঠিত

চারি বাংলার মন্দিরের প্রত্যেক খানি ইষ্টকের গাত্রে অতিস্থন্দর কারুকার্য্যময় পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। চারিদিকে চারিটি বাংলা ধরণের শিবমন্দির পরস্পন্ধ সংলপু হইয়া চারিবাংলার মন্দির নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিবনিক স্থাপিত আছে। চারি বাংলা মুশিদারাদ জেলার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য।

১৭৯৫ খৃষ্টাবেদ এই বড়নগরেই রাণী তবানী ৭৯ বৎসর বয়সে পরঝোক গমন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্টের পঞ্চমুতী আসন এই স্থানে দৃষ্ট হয়। বড়নগরের অইভূজ গণেশের মন্দির, রাণী তবানীর গুরু বংশীয়দের মঠবাড়ী, ব্রহ্মানন্দ নামক সন্নাসী প্রতিষ্ঠিত দয়াময়ী বাড়ীর অতি স্থান্দর পাথরের কালী মূত্তি প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাবদী পর্যান্ত বড়নগর এ অঞ্চলের একটি প্রধান বাণিজ্যাকেক্ত ছিল। বড়নগরের বড়া বাংলার স্বর্বত্র আদৃত ছিল। বহরমপুর খাগড়ার অধিকাংশ বাসন-নির্মাতা বড়নগর হইতে আগত।

আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত গয়সাবাদ একটি প্রাচীন স্থান। এখানে বছ ভগুাবশেষ দৃষ্ট হয়। আজিমগঞ্জের পরের সেটশনে মহীপাল হল্ট্ হইতে গয়সাবাদ ৪ মাইল উত্তর-পূবের্ব অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন মহীপাল নগরীর অংশ বনিয়া অনুমিত হয়। পাঠান রাজত্বকালে গয়মাবাদ একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। প্রবাদ বঙ্গেশুর গিয়াস-উদ্-দীন কর্ত্ত্ক এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। গৌড়ে গিয়াস উদ্দীন নামে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন প্রথম গিয়াস্ উদ্দীনের সময়ে খৃষ্টীয় অয়োদশ শতাবদীতে প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তরাদি লইয়া নগরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটি দরগাহ আছে, উহার মধ্যে চারিটি সমাধি দৃষ্ট হয়। স্বর্বাপেকা উচ্চ সমাধিটি জনৈক কনীরের সমাধি বলিয়া পরিচিত। দরগাহের সোপানগুলি প্রাচীন মহীপাল নগরীর প্রস্তর লইয়া নিন্মিত। ইহার নিকট পালি ভাষায় খোদিত দুইটি প্রস্তর খণ্ড ও কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। গয়সাবাদে নশীপুর রাজবংশের নিন্মিত একটি উচ্চ তুলসী বিহার মন্দির আছে। বর্ত্তমানে এখানে কোন উৎসব হয় না। মন্দিরটির এখন ভগুদশা।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাহেবগঞ্জ লুপ শাখায় অবস্থিত বীরভূম জেলার বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস নলহাটি জংশন পর্যান্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে সাগরদীঘি, মোরগ্রাম ও লোহাপুর উল্লেখযোগ্য স্থান।

আজিনগঞ্জ জংশন হইতে সাগরদীঘি সেটশন ৯ মাইল দুর। স্টেশন হইতে সাগরদীঘির দূরত্ব প্রায় এক মাইল। দীঘিটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। কথিত আছে, যে এই দীঘি খুব গভীর করিয়া খনন করা সত্বেও উহাতে জল উঠে নাই। জতঃপর রাজার প্রতি অপাদেশ হয় যে সাগর নামক জনৈক কুন্তকার যদি দীঘির মধ্য হুইতে এক কোদারী মাটি তুলিয়া ফেলে, তবেই জল উঠিবে। রাজার আদেশে সাগর এক কোদারী মাটি তুলে, কিন্তু সক্ষে সঙ্গেই দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় সে জলমপু হইয়া ক্রেশ্তাগি করে। সাগরের নাম হইতেই দীঘির নাম হয় সাগরদীঘি। স্থানীয় লোকেরা এই দীঘিন জল ব্যবহার করে না বা ইহাতে মাছ ধরে না। তাহারা এই দীঘিটিকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে। সাগর দীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে আন্য প্রকার কাহিনীও প্রচলিত আছে। এক সময়ে রাজা মহীপাল তাঁহার পরিবারবর্গসহ স্থানান্তরে মাইবার পথে এখানে শিবির সন্বিবেশ করেন। স্থাজনৈন্য ও কর্মচারিগণকে দেখিয়া স্থানীয় দুইটি ব্রাদ্রণ বালক বিশেষ ভয় পাইয়া এক বৃক্ষে আরোহণ করে। উহাদের মধ্যে একজন এতদুর ভন্ন পায় যে সে বৃক্ষণাখায় প্রাণত্যাগ করে।



হাতে কলমে শিক্ষা, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

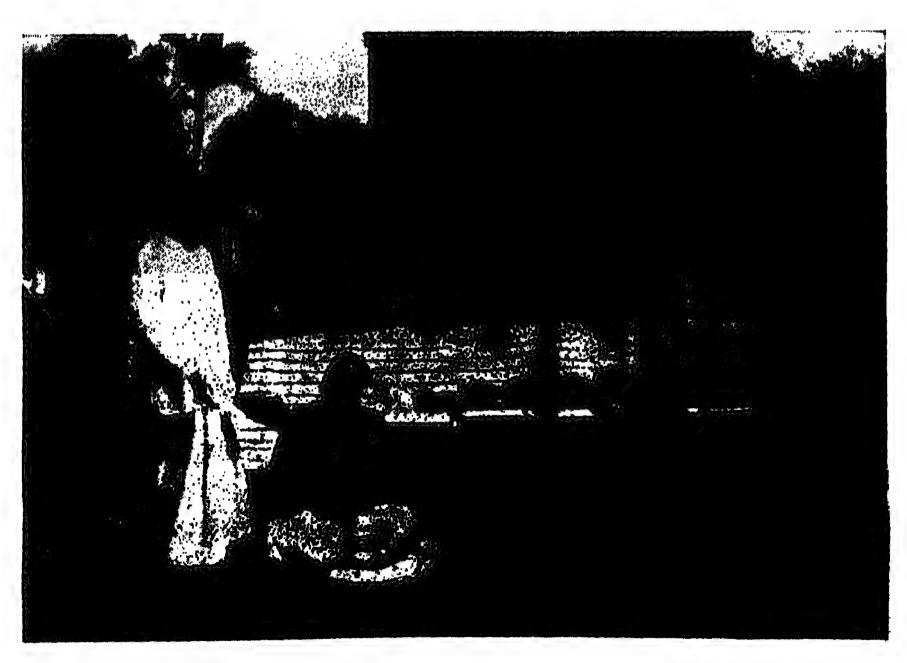

মুক্তবায়ুতে অধ্যাপন।, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠ। ১২৩)

১১৬খ বাংলায় ভ্ৰমণ



নলহাটির দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১২৬)

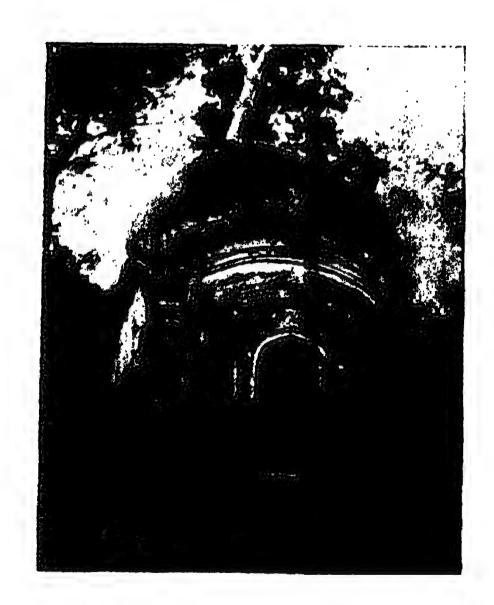

ছরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ী, কুলীনগ্রাম (পৃষ্ঠা ৯২)

এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইলে তাঁহারই জন্য ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া তিনি অত্যন্ত য্রিয়মান হইয়া পড়েন। তৎকর্ত্ত্ক জিজ্ঞাসিত হইয়া পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দেন যে রাজা ও রাণী যতদূর পর্যান্ত একসজে পদব্রজে গমন করিতে পারিবেন ততদূর পর্যন্ত একটি জলাশয় খনন করাইয়া দিলে খ্রমহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্ণ করিতে পারিবে না। প্রায় অর্দ্ধকোশ পর্য্যন্ত চলিবার পর রাণী ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। স্থতরাং সাগরদীঘির দৈষ্ট্য প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত হয়। সাগরদীঘি পূবর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পারে তিনটি করিয়া ছয়টি এবং পূবর্ব ও পশ্চিম পারে দুইটি করিয়া চারিটি, মোট দশটি বাঁধাঘাট ছিল। ঘাটগুলির চিহ্ন এখনও কিছু বর্ত্তমান আছে। এই দীঘির তীরে একখানি প্রস্তরফলকে একটি শ্লোক উৎকীর্ণ ছিল, উহা হইতে জানা যায় যে পালবংশীয় রাজা ব্রহ্মহত্যা পাপ কালনের জন্য ৭৪০ শকে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দীঘি খনন করিতে ১০ হাজার কুলী, ৬ হাজার খনক, ১০ লক্ষ ইট ও ২ লক্ষ করিয়া তৃণ ও কাৰ্চ লাগিয়াছিল এবং শত সহয় গরু, অসংখ্য শীতবস্ত্র, ধৌতবস্ত্র, স্কুবর্ণ ও ভূমি ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে পালবংশীয় রাজা মহীপাল এই দীষির প্রতিষ্ঠাতা। পাল বংশীয়গণ বৌদ্ধ হইলেও হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ছিল। সাগরদীঘির পশ্চিমে লস্করদীঘি নামে আর একটি ক্ষুদ্র দীঘি আছে। সাগর দীঘি স্টেশনের ছয় মাইল দক্ষিণে গুড়ে ও পশলা নামে দুইটি প্রামের নিকট দিয়া যে প্রকাণ্ড বিলটি দক্ষিণদিকে গিয়াছে তাহার নাম "বসিয়ে" বা বশিষ্ঠ বিল। এই বিলের কিয়দংশ ''বশিষ্ঠ কুণ্ড'' নামে অভিহিত এবং তথায় বশিষ্ঠদেবের পূজা হয়। গ্রীষ্মকালে জল শুকাইলে এই বিলের স্থানে স্থানে শীতল জলের উৎস বাহির হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে মোরগ্রাম স্টেশন ১৬ মাইল দূর। মোরগ্রামের ১৬ মাইল দক্ষিণে খড়গ্রাম থানা পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। খড়গ্রাম হইতে ৬ মাইল উত্তরে শেরপুর ও ৩ মাইল উত্তরে আতাই গ্রাম। মহারাজ মানসিংহের সহিত পাঠান বিদ্রোহিগণের শেরপুর আতাইএর যুদ্ধ মুশিদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বর দায়ুদ খার মৃত্যুর পর গৌড় রাজত্ব মুঘল অধিকারে আসিলেও অল্পকাল মধ্যে পাঠানগণ কত্লুখার নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া ওড়িঘ্যা জয় করেন। কতলুখাঁর মৃত্যুর পর ওড়িঘ্যা পুনরায় মুঘলদিগের অধিকারে আসে; কিন্ত মহারাজ মানসিংহ বাংলা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্য অভিযানে বাহির হইলে পাঠাণগণ কত্লখাঁর পুত্র উসুমানের নেতৃত্বে পুনরায় বিদ্রোহী হন। মহারাজ্ব মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পুনরায় বাংলায় আসিতে হয়। শেরপুর ও আতাইএর মধ্যে অবস্থিত মরিচা বা মুর্চা নামক স্থানে উভম পক্ষের ভীঘণ যুদ্ধ হয়; রিয়াজ-উস্-সলাতীন অনুসারে ২০ হাজার পাঠান সৈন্য এই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। মানসিংহ এইবার পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। যুদ্ধজয়ের জন্য মহারাজ মানসিংহ সমাট্ আকবরের নিকট হইতে সাত-হাজারী-মনসবদার পদ প্রাপ্ত মরিচার যুদ্ধপ্রান্তর এখনও গড়ের মাঠ নামে খ্যাত। আতাইএর গড়ের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট আতাই গ্রামে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের সমাধি স্থান লোকের সন্মান আকর্ষণ করে। আতাইএর পাশুস্থি নগর গ্রামে দাদাপীর নামক এক প্রসিদ্ধ ফকিরের আস্তানা আছে। প্রবাদ গৌড়েশুর হসেন শাহ তাঁহার নানারূপ অন্তত্ত ক্ষমতার কথা শুনিয়া রূপ ও সনাতন সমভিব্যহারে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। কথিত আছে, একবার এক ব্রাম্লণ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দাদাপীর দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাধা দেন এবং নিজের শিষ্য করিয়া লন; তদবধি সেই ব্রাহ্রাণ শাহ মুরাদ নামে খ্যাত হন। তাঁহার সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে তিনি দাদাপীরের খাদ্য প্রস্তুত করিতেন এবং একবার অবিশ্রান্ত বর্ধার দুর্য্যোগে কাঠ না পাইয়া উনানের মধ্যে নিজের একখানি

পা চুকাইয়া দেন। দাদাপীর এইরূপ ভক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং নির্দেশ দান করেন যে তাঁহাদের মৃত্যুর পর প্রথম দিন শাহ্ মুরাদের এবং পরদিন তাঁহার নিজের ফতেহা হইবে। এখনও প্রতি বৎসর পৌষ মাসের ১৯এ শাহ্ মুরাদের এবং ২০এ দাদাপীরের ফতেহা বা মৃত্যু-উৎসব পালিত হয়; এই সময়ে নগর গ্রামে একটি বড় মেলা হয়।

আজিমগঞ্জ জংশন হইতে লোহাপুর ১৮ মাইল দূর। এই স্টেশনের উত্তরে গন্তীরা নদীর তীরে বারা বা বালানগর নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা বাণরাজা, মতান্তরে বালা রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত। আরও কিংবদন্তী আছে যে বারা ও তাহার নিকটবর্তী বাণেশুর ও নগর এই তিনটি গ্রাম লইয়া মহাভারতের বণিত বারণাবত নগর ছিল। পাণ্ডশগণ কিছকাল এই অঞ্চলে অজ্ঞাতবাস যাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত এবং এই স্থানেই নাকি জতুগৃহ দাহ হয়। স্টেশনের ৪ মাইল দক্ষিণে ভদ্রপুর গ্রাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দ কুমারের জন্মস্থান। তাঁহার বসত বাটী ও তাঁহার খনিত রাণী সাগর ও গুরু সাগর দীঘি এখনও বর্ত্তমান।

মহীপাল হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১১৭ মাইল। খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর রাঢ়ে মহীপাল নামে এক পাল বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন এবং মহীপাল নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইনি প্রসিদ্ধ পাল বংশীয় রাজা মহীপাল হইতে ভিনুব্যক্তি; সম্ভবতঃ ইনি গৌড়াধিপতি পালবংশের অপর কোন শাখা-সভূত। এই স্থানে মহীপাল নগরের ভগাবশেষ অপ্যাপি বর্ত্তমান। মহীপাল নগরে প্রায় ৭।৮ মাইল বিস্তৃত ছিল; আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার বাড়ালা স্টেশন হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরখী কূলে গয়সাবাদ পর্যান্ত মহীপাল নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। উক্ত শাখা লাইনে মহীপাল খনিত সাগর দীঘির কণা কিছ আগে বলা হইয়াছে। যে স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল উহাই এখন মহীপাল নামে পরিচিত; প্রাসাদটি এখন ভগুস্তুপ মাত্র; ইহার মধ্যে দুইটি পুরাতন পুক্ষরিণী আছে। ভগুস্তুপের নিকট বহু প্রস্তর খণ্ড দৃষ্ট হয়; একটি অস্বাভাবিক প্রস্তর মূর্ত্তিকে লোকে রাক্ষসের দেহ বলিয়া খাকে; ইহার আকৃতি হন্তীর ন্যায়, কিন্তু দুইটি শিংও আছে; অনেকে অনুমান করেন ইহা কোনও বৌদ্ধ মন্দিরের প্রস্তর মূর্ত্তি হইবে। মহীপালের নিকটম্ব একটি প্রাচীন জলাশয় হইতে একটি ঘাদশ হন্ত বিশিষ্ট বিরাট দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল; মূর্ত্তিটি এখন কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে; ইহার দুই পাশে দুইটি দণ্ডায়মান সহচর ও তাহাদের পাশে দুইটি স্ত্রীমন্তি বিসিয়া আছে। ইহা হিন্দু কি বৌদ্ধমূন্তি তাহা ঠিক নিন্দিষ্ট হয় নাই।

মণিগ্রাম—ব্যাণ্ডেল জুংশন হইতে ১২৩ মাইল; স্টেশনের প্রায় একমাইল উত্তরে চাঁদপাড়া বা একআনা চাঁদপাড়া গ্রাম। সাগরদীঘি রেল স্টেশন হইতে এই গ্রাম প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পূবের্ব অবন্ধিত। কথিত আছে, গৌড়েশুর ছসেন শাহ বাল্য কালে এই গ্রামের জমিদার স্থবুদ্ধি রায়ের অধীনে কার্য্য করিতেন। প্রবাদ, ছসেন তাঁহার পিতার সহিত আরব হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। কথিত আছে একদিন ছসেন স্থবুদ্ধি রায়ের গরু চরাইতে গিয়া মাঠে ধুমাইয়া পড়িলে দুইটি সাপ আসিয়া রৌদ্র হইতে জাঁহার মাথা ঢাকিয়া রাখে। স্থবুদ্ধি রায় ইহা দেবিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি রাজা হইবেন এবং তর্খন যেন পুরাতন মনিবক্ষে ভুলিয়া না যান। চাঁদপাড়ায় থাক। কালীন গ্রামের কাজীর কন্যার সন্থিত ছসেনের বিবাহ হয়। কাজীর বাড়ীতে তিনি লেখা পড়া শিখেন, এবং কাজীর গৌড় দরবাব্ধে যাতায়াত থাকায় তাঁহার সাহায্যে হসেন রাজ

দরবারে একটি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই উজির পদে উনুীত হন। উত্তরকালে বাদশাহ হইয়া তিনি স্ববুদ্ধি রায়কে এই গ্রাম নিষ্ণর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত ব্রাহ্মণ স্থবদ্ধি রায় মুসলমান বাদশাহের দান গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় হুসেন শাছ এই গ্রামের খাজনা মাত্রে এক আনা ধার্য্য করেন। তদবধি গ্রামের নাম হয় একআনা-চাঁদপাড়া। চৈতন্যচরিতামৃতে বণিত আছে যে স্ববুদ্ধি রায় একবার একটি পুঞ্চরিণী খনন করাইবার সময় ছসেনকে উছার তত্তাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে হুসেনের অবহেলা দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার পৃষ্ঠে চাবুকের দারা আঘাত করেন। এই আঘাতের চিহ্ন তাঁহার দেহে চিরদিনের জন্য থাকিয়া যায়। উত্তরকালে ছসেন বাদশাহ হইলে তাঁহার বেগম এই চিহ্ন দেখিয়া এবং উহার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে স্কুবুদ্ধি রায়ের প্রাণনাশের জন্য হুসেনকে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ধীরবুদ্ধি ছুসেন শাহ তাঁহার বাল্য**কালে**র প্রতিপালক ও অনুদাতার প্রাণনাশে অস্বীকৃত হন। ইহাতে বেগম তাঁহার জাতি নাশ করিবার জন্য হুসেনকে অনুরোধ করেন। কৃত্জ হুসেন তাহাতেও সম্মত না হইলে স্বয়ং বেগম সাহেবা স্কুবুদ্ধি রায়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে উদ্যতা হইলে অনন্যোপায় হুসেন অগত্যা করোয়া হইতে জল **লইয়া** স্থবুদ্ধি রায়ের মুখে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। ইহাতে অত্যন্ত মর্ন্মাহত হইয়া স্থবুদ্ধি রায় বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করেন। তথাকার পণ্ডিতগণ তাঁহাকে তপ্ত **যৃতপাৰে** জীবন বিসর্জজন দেওয়ার ব্যবস্থা দেন। স্থবুদ্ধি রায় কাশীতেই শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পান এবং তাঁহার পরামর্শ মত বৃন্দাবনে গমন ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপে আত্মনিয়োগ করেন। স্থবুদ্ধি রাম যে দীঘি খননের কার্য্যে হুসেন শাহকে নিযক্ত করেন, চাঁদপাড়ায় অদ্যাপি লোকে তাহা দেখাইয়া **পাকে।** ইহার নিকটেই স্ববুদ্ধি রায়ের বাসভবনের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; ইহা চাঁদরায়ের ভিটা বলিয়া পরিচিত।

মণিগ্রাম স্টেশন হইতে ৫ মাইল উত্তর-পূবের্ব ভাগীরথীর পূবর্বতীরে নশীপুর ও পানিশালা গ্রাম। ইহাদের নিকটস্থ রেয়াপুরে প্রসিদ্ধ বৈঞ্চব পণ্ডিত নরহরিদাস চক্রবর্ত্তী খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাবদীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার অপর নাম ঘনশ্যাম দাস। তিনি ভাল ভোগ রাঁধিতে পারিতেন বিলয়া রস্থা নরহরি নামে অভিহিত হইতেন। তৎকৃত বিরাট গ্রন্থ "ভজ্জিরত্বাকর" ও "নরোজ্ঞম-বিলাস" বৈঞ্চব সমাজে আদৃত। সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্র অবলম্বনে বাংলায় "ছন্দ সমুদ্র" নামে একখানি পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

গণকর—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১২৮ মাইল। স্টেশনের নিকটে বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমিত ভীমের গদা নামে প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আজিমগঞ্জ নলহাটি শাখার মোরগ্রাম স্টেশনের ৫ মাইল উত্তরে জঙ্গীপুর রোড নামক রাজ পথের পার্শে "শেখের দীঘি " নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগর দীঘি ও মহেশালের দীঘির পর এত বড় দীঘি আর নাই। দীঘির পার্শ্ব গ্রামটিও শেখের দীঘি নামে পরিচিত। দীঘির পশ্চিম তীরে একটি পুস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে গৌড়রাজ ছমেন শাহ্ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। শেখের দীঘির ধারে আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামক একজন ফকিরের সমাধি আছে। ইহার নানারূপ অন্তুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কথিত আছে, দীঘি খননের পর জল বাহির না হইলে ছসেন শাহের অনুরোধে ক্ষকিরের আদেশ মত তাঁহার এক চেলা তাঁহার নিকট হইতে একটি দণ্ড লইয়া দীঘির গর্ভে পুতিলে জল বাহির হয়।

জঙ্গীপুর রোড—বাত্তেল জংশন হইতে ১৩২ মাইল দূর। এখানে নামিয়া মুশিদাবাদের অন্যতম মহকুমা দুই মাইল পূবর্বদিকে ভাগীরধীর পূব্র্বতীরে অবস্থিত জঙ্গীপুরে যাইতে হয়। জঙ্গীপুরের বিপরীতদিকে গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী রযুনাধগঞ্জ নামক স্থানে জঙ্গীপুরের মহকুমা-আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। কিংবদন্তী অনুসারে স্থানটি সমাট্ জাহাজীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার নামের অপস্থংশ হইতে ইহার নাম জঙ্গীপুর হইয়াছে। জঙ্গীপুরে প্রতি বৎসর বৈশাধী সংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তুলসী বিহার মেলা হয়।

ইংরেজ যুগের প্রথম আমলে এখানে ইংরেজদের রেশমের একটি বড় কুঠি ছিল। শহরের বালিঘাটা পাড়াটি মহাকবি বালমীকির নাম হইতে হইয়াছে বলিয়া জনপ্রবাদ আছে। নদীর ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ দেখাইয়া লোকে বলে ঐ স্থানে কবি স্নান করিতেন।

জঙ্গীপুরে একটি প্রাচীন মস্জিদ আছে, ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ কাসিম কর্তৃক উহা নিশ্নিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন তাহার নাম হইতেই কাশীম-বাজার শহরের নামকরণ হয়।

মোড়শ শতাবদীর মধ্যভাগে সৈয়দ মর্ত্ত্বজা হিল্দ নামে একজন মুসলমান ফকীর জঙ্গীপুরে বাস করিতেন। জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বেরিলী জেলায় তাহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতা সেয়দ হাসেন কাদেরী একজন ফকীর ছিলেন। মর্ত্বজ্বা বাল্যকাল হইতেই জঙ্গীপুর ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাস করিতেন। তিনি অতি অয় বয়সে ফকীর হন ও ঈশুর উপাসনায় আদ্ধানিয়োগ করেন। জঙ্গীপুরের দুই মাইল দক্ষিণে চড়কা গ্রামের রাজাক সাহেব তাঁহার গুরু ছিলেন। মর্ত্বজা স্থতীর নিকট ছাপঘাটতে এক আন্তানা নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। এই শাখার খিদিরপুর হল্ট স্টেশন দ্রষ্টব্য। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে এই স্থানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি মুসলমান ফকীর হইয়াও হিল্দুধর্মের অনুশীলন করিতেন বলিয়া তিনি মর্ত্বজা হিল্দ নামে পরিচিত ছিলেন। আনলময়ী নামে এক ব্রাহ্রণ কন্যা তাঁহার ভৈরবী বা সাধন-সহচরী ছিলেন। এজন্যে উভয়ে মর্ত্বজানন্দ নামে অভিহিত হইতেন। মর্ত্বজার কবরের পার্শ্বে আনন্দময়ীর সমাধি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মত্বজ্বা অলোকিক শক্তিসম্পনু ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পশ্চম দেশীয় মুসলমান হইয়াও তিনি স্থলনিত ও মধুর বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি বৈঞ্চবপদাবলী পদকয়ত্বর গ্রন্থে সানুবিষ্ট আছে। তাঁহার একটি পদের কিছু অংশ প্রদত্ত হইল,

মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জ্বলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু।।
সৈয়দ সর্ব্ধুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি।।

নুসলমান, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সকলে তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভক্তি করিত। ছাপঘাটিতে তাহার দরগাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্জ্বক পূজিত হয়। প্রতি বৎসর রজব মাসে তথায় একটি বেলা বসে এবং বহু ককীর ও গৃহী আসিয়া সমাধি দুট্টির প্রতি শ্রদা নিবেদন করেন। মর্তুজার জীয় নাম ছিল নিজাম বিবি এবং তাঁহাদের চারি পুত্র ও দুই কন্যা লাভ হয়; তাঁহার এক কন্যার সহিত জ্লীপুরের প্রাচীন মসজিদ প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ কাসিনের বিবাহ হয়। সৈয়দ মর্তুজার বংশ বিদ্যমান আছে।

জঙ্গীপুর শহর হইতে তিন মাইল উত্তর-পূবের্ব ভাগীরথীর পূবর্বকূলে গিরিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। ইহার চারিপাশে নদীর উভয় কূলে প্রায় ৮।১০ মাইল ব্যাপী প্রান্তর গিরিয়ার প্রান্তর নামে ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত এই প্রাস্তরের অংশকে সূতীর ময়দানও বলা হয়; গিরিয়ার ৬ মাইল উত্তরে সূতী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গিরিয়ার প্রান্তর দুইবার সমরক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের শেঘভাগে বাংলার নবাব মুশিদকুলী খার দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খা ও তাঁহার বিহারের স্থ্বাদার বিদ্রোহী আলিবর্দ্দী খাঁর মধ্যে গিরিয়া গ্রামের নিকটে ভাগীরথীর পূবর্বতীরে সংঘটিত হয়। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন। পূবর্ব-বঙ্গ রেলপথের মুশিদাবাদ স্টেশন দ্রপ্টব্য। নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুরক্ত সেনাপতি গওস খা তাঁহার দুই পত্রের সহিত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। আলিবর্দ্ধী খাঁ। সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন। গওস খার বীরম্ব ও প্রভুভক্তি এ অঞ্চলে গ্রাম্য গাথায় স্থান পাইয়াছে। যে স্থানে গওস খাঁ নিহত হন তথায় একটি দরগাহ্ নিশ্মিত হইয়াছিল; পরে তাঁহার গুরু ফকির শাহ্ হায়দরী তাঁহার ও তাঁহার পুত্রদম্মের মৃতদেহ ভাগলপুরে লইয়া গিয়া পুনরায় সমাহিত করেন। গিরিয়ার আদি দরগাহটি ভাগীরশী গর্ভে যাইলে, নদীর পশ্চিম কূলে চাঁদপুর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র দরগাহ্ নিক্ষিত হয়; উহা এ অঞ্চলের মুসলমানগণের বিশেষ শ্রন্ধার স্থল। এই যুদ্ধে গওস খাঁর পতনের পরই নবাব সরফরাজ খাঁর রাজপুত জাতীয় সেনাপতি বিজয় সিংহ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন ; তাঁহার সহিত তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিম সিংহ রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল ; বালক পিতার মৃতদেহ রক্ষাথে তরবারী হস্তে জয়োন্মত্ত শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বীরদর্পে তাহাদের আটকাইয়া রাখিল যাহাতে পিতার गुजरमञ्च क्वा व्यानिक ने विषय । विद्याक - जिल्ला निविष्ठ व्याप्त य विश्व এইরূপ দুবর্বার সাহসে মুগ্ধ হইয়া নিজ হিন্দু সেনাগণের সাহায্যে বিজয় সিংহের মৃতদেহের শাস্ত্রমত সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। আলিবদর্শীর কয়েকটি গোলদাজ সৈন্য বালককে স্কল্কে করিয়া নৃত্য করিয়াছিল। এই ঘটনা সারণ করিয়া গিরিয়া গ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব মিঠিপুর গ্রাম হইতে পূবর্বদিকে খামরা গ্রাম পর্য্যন্ত গিরিয়া-প্রান্তরের অংশটি আজও "জালিম সিংহের মাঠ" নামে পরিচিত।

গিরিয়ার দিতীয় যুদ্ধ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলই নদীর সঙ্গমের নিকট নবাব মীর কাসিম ও ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে ১৭৬৩ খৃষ্টাবেদর অগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। ইহা সূতীর যুদ্ধ নামেও অভিহিত হয়। মুর্শিদাবাদে মোতিঝিলের নিকট মীর কাসিমের সৈন্যদল পরাজিত হইয়া মীর কাসিম প্রেরিত সসৈন্য সেনাপতি সমরু, মার্কার, আসাদ উল্লা প্রভৃতির সহিত সূতীর নিকটে মিলিত হন। মেজর আডামসের অধীনে ইংরেজগণ ভাগীরথী পার হইয়া উত্তরে আগাইয়া যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে মীর কাসিমের সেনাদল পরাজিত হইয়া রাজস্বহলের নিকট উধুয়ানালায় পলায়ন করিয়া শিবির স্থাপন করেন। তথায় ইংরেজ সৈন্য শিবির আক্রমণ করিয়া নবাব পক্ষকে একেবারে বিপর্যান্ত করিয়া দেয়।

বিভারিজ সাহেব গিরিয়া প্রান্তরকে মুশিদাবাদের পাণিপথ বলিয়াছেন। রাজধানী দিল্লীর অনতিদুরে পাণিপথে যেরূপ মুঘল সম্রাজ্যের সূত্রপাত ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তির পরাভব ঘটে, গিরিয়ার বণ ক্ষেত্রে সেইরূপ জালিবর্দী খাঁর অভ্যুদয় ও মীর কাসিমের পরাভব ঘটে।

খিদিরপুর হল্ট্—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪১ মাইল। স্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে মছেশাল গ্রামে প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে; ইহার নিকট

গৌড়পতি হুসেন শাহের জনৈক উচ্চ কর্মচারী বলিয়া কথিত রাজা মর্কল সেনের বাটির ভগাবশেষ पृष्टे रय ; এই স্থান হইতে *হুসেন* শাহের রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মহেশাল হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে জীয়ৎকুঁড়ি গ্রাম, এই স্থানের একটি অতি প্রাচীন জলাশয়ের নাম ''জীবৎকুও''। এই क्रनामरायत नाम इटेराज्ये शास्त्र नाम क्रीयरकुछ वा क्रीयरकुँ ए इटेयार । এই क्रनामरायत চতু:পাশ্রে অনেক ইষ্টকন্তুপ ও দেবদেবীর ভগুসূত্তি দৃষ্ট হয়। জলাশয়ষ্টির মধ্যে একটি অর্দ্ধ প্রেথিত দেবসুত্তি কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া অভিহিত হন। জীয়ৎকুঁড়ি গ্রামটি যে এককালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অনেকটা উপলব্ধি ক্ষরিতে পারা যায়। এইরূপ ক্থিত আছে যে হুসেন শাহ যখন গোড়ের অধীশুর তখন এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী ব্রাম্লণ জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার এক তিওর জাতীয় ভূত্য ছিল। ভূত্যটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিল এবং জমিদারী পরিচালনা বিষয়ে অনেক সময়ে প্রভুকে পরামর্শ প্রদান করিত। উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার নি:সন্তান ছিলেন। সন্ত্রীক তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইবার সময় তিনি তিওর-ভূত্যকে জমিদারী পরিচালনার ভার জর্পণ করিয়া যান। ব্রাদ্রণের প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব হয়। ইতিমধ্যে ভূত্য রটাইয়া দেয় যে তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে এবং দানসূত্রে সেই এখন সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তীর্থকৃত্য করিবার পর ফিরিয়া আসিয়া ব্রাম্লণ এই ব্যাপার দেখিয়া বিশ্যিত হইলেন। তিনি ভূতাকে ডাকিয়া সম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পণ করিতে বলিলে সে উত্তর দিল, "পুভু, আপনি তীর্থযাত্রায় বাহির হইবার সময় আমার নিকট সম্পত্তি ন্যাস রাখার সাক্ষ্যস্বরূপ চবিবত তাদুল রাখিয়া গিয়াছিলেন। যদি ফিরাইয়া লইতে হয় উহাশুদ্ধই লউন।" প্রবাদ, এই কথার পর ব্রাম্লণ সন্ত্রীক সেই স্থান চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ব্রাম্লণের বিপুল ঐশুর্ষ্যলাভে তিওরের মনে দন্তের সঞ্চার হয় এবং সে নিজেকে ''রাজা '' বলিয়া প্রচার করে ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। তাহার দমনের জন্য হুসেন শাহ একদল গৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু তিওররাজকে তাহারা পরাজিত করিতে অসমর্থ হয়। প্রবাদ, যে নিকটস্থ একটি কুণ্ডের জলম্পর্শে মৃত তিওর সৈন্যগণ পুনর্জীবন লাভ করায় বাদশাহী ক্ষোজ তাহাদিগের সহিত আটিয়া উঠিতে পারে না। এই কুণ্ডই "জীয়ৎকুণ্ড" নামে খ্যাত। অবশেষে মুসলমান সেনাপতি গোরজের শ্বারা কুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দিলে উহার সঞ্জীবনী শক্তি লোপ পায় এবং তিওররাজের পতন ঘটে। কথিত আছে যে তিওররাজ কুণ্ডের স্কুজ পথ দিয়া পাতালে গিয়া এখনও অবস্থান করিতেছেন।

খিদিরপুর হল্ট স্টেশনের এক মাইলের কিছু অধিক পূর্বিদিকে ভাগীরখীর পশ্চিম কূলে সূতী একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। সূতীর নিকটেই গজার প্রধান ধারা হইতে ভাগীরখী বিচিছ্নু হইয়াছে। সূতীর পার্শ্বে বাজিতপুর গ্রামে সবের্বশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গাত্রে একটি যুদ্ধের ছবি অন্ধিত আছে; প্রবাদ ইহা সূতীর বুদ্ধের (গিরিরার বিতীয় যুদ্ধের) সারণে অন্ধিত।

সূতীর নিকট ছাপঘাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ফকির সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ ও আনন্দময়ীর সমাধি এ অঞ্চলের সকলেরই দ্রপ্টব্য। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের প্রসঙ্গে ইহাদের কথা বলা হইয়াছে।

ধুলিয়ান্ গ্যান্জেস—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৪৯ মাইল দূর। ইহা মুশিদাবাদ জেলা তথা বাংলার শেষ স্টেশন। ইহার নিকট দিয়া ভাগীস্থী ও পদ্যা এই উভয় নদী প্রশাহিত। ইহা একটি উনুতিশীল বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানকার তালা ও জাঁতি অতি উৎকৃষ্ট। এখানে একটি বিউনিসিপ্যালিটি আছে।

# (ঘ) খানা জংশন—সাঁইথিয়া—নলহাটি—বারহাড়োয়া (সাহেবগঞ্জ লুপ শাখা)

গুস্করা—খানা জংশন হইতে ১২ মাইল দূর। ইহা বর্দ্ধমান জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখানে ধানা ও চাউলের খুব বড় কারবার আছে। প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবারে এখানে ধুব বড় হাট হয় এবং ঐ হাটে ধান্য ও চাউল ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বহু দূর হইতে লোক আসে। এখান হইতে ৭ মাইল দূরে মাহত গ্রাম পূবের্ব সংস্কৃত চচর্চার জন্য খ্যাত ছিল। মাঘ মাসে এখানে গোবিল্ল জীউর মন্দিরে একটি মেলা বসে।

বোলপুর—খানা জংশন হইতে ২৪ এবং হাওড়া হইতে ৯৯ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশুম শান্তি-নিকেতনের জন্য বোলপুরের নাম জগৎবিখ্যাত হইয়াছে। বোলপুর স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে এই আশুম অবস্থিত। পূবের্ব এই স্থান অনুবর্বর প্রান্তর ছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহিদি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই স্থানের নির্জ্জনতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দশনে মুগ্ধ হইয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের মাচর্চ মাসে এখানকার একখণ্ড জ্বামি করেন এবং তথায় একটি মন্দির ও অতিথিশালা নির্দ্মাণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহর্দ্দি শান্তিনিকেতন আশুমের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা সবর্বসাধারণের ঈশুর আরাধনার জন্য উৎসর্গ করেন। কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের নিন্দা বা আমিঘ আহার এই আশুমে নিঘিদ্ধ। মহর্দ্দি বে দুইটি ছাতিম (সপ্তপণ) গাছের তলায় ধ্যান ও আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে। একটি মর্দ্মর প্রস্তরে মহর্দ্দির নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উৎকীর্ণ আছে,

" তিনি আমার প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আন্থার শাস্তি।"

১৯০১ খৃষ্টাবেদ রবীক্রনাথ ব্রন্নচর্য্যাশ্রম নাম দিয়া সম্পূণ নূতন আদশে এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের ন্যায় শহরের কোলাহল ও কৃত্রিমতা হইতে দুরে মুক্ত আকাশের তলে স্বাভাবিক পরিবেইনীর মধ্যে যাহাতে সহজে স্বাধীনভাবে ছেলে মেয়ের গাড়িয়া উঠিতে ও শিক্ষালাভ করিতে পারে ইহাই হইল কবির স্বপু ও সাধনা। যতদূর সম্ভব এখানে খোলা আকাশের তলে মুক্তবায়ুতে উদ্যানের মধ্যে অধ্যাপনা করা হয়। প্রতিষ্ঠাতার একাগ্র সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি বড় হইয়া উঠে এবং পৃথিবীর নানাস্থানের মৃনীষী ও চিডাশীল বিদ্দু সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯২২ খৃষ্টাবেদর ১৬ই মে কবি এই বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত ও পুনর্গঠন করিয়া বিশ্বভারতী নাম দিয়া একটি সত্যকার আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির বিভিন্ন ধায়া বিষয়ে শ্রদা ও সহানুভতির সহিত অনুশীলন ও গবেষণা করা এবং তাহাদের ঐক্য ও মিলনের সাহায্যে জগৎ হইতে আন্তর্জ্জাতিক হিংসা ও বিষেঘ নির্মুল করিয়া মানবতার বিজয় গৌরব যোঘণা করা। এখন এই শিক্ষায়তনে শিশুশ্রণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম গবেষণার নানারূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাঠভবন (স্কুল) শিক্ষাভবন (কলেজ) কলাভবন (আর্চ্ছ জুল) সঙ্গীতভবন, বিদ্যাভবন গবেষণা মন্দির ও নিকটন্থ স্বরুল গ্রামে শ্রীনিকেতন (আ্বার্ম্বর্ণ পল্লী গঠন ও কৃষি প্রভৃতি বিষরক শিক্ষাক্রেক্ত )

প্রভৃতি বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ। স্থর্নে পূর্বের্ব ইংরেজদের একটি কুঠি ছিল। এখানকার প্রথম কুঠিয়াল শ্রীযুত জন্ চীপ্ ৪১ বৎসর কাল স্থর্নে অবস্থান করিয়াড়িলেন। সাধারণ শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীর আদ্যা, মধ্য ও অন্ত পরীক্ষার এবং কলিকাতা বিশ্বদিদ্যালয়ের ম্যাটিকুলেশন, আই-এ, আই-এসসি ও বি, এ, পরীক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। ইহা ছাড়া চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, ভারতীয় নৃত্য, কৃষিবিদ্যা, বরনশিল্প, প্রভৃতির ব্যবস্থাও আছে। শান্তিনিকেতনে পৃথক ডাক ও তারক্ষর, বিজলীআলো, জলের কল ও ছোট একটি হাঁমপাতাল আছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড গ্রন্থাগার, বালকদের জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস ও বালিকাদের জন্য শ্রীভবন নামে একটি স্থক্যর ছাত্রীনিবাস আছে। বিশ্বভারতীর খ্যাতি আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, জার্ম্থানী, চীন, জাপান, ইরাণ প্রভৃতি বহু দেশের মনীঘী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা স্বত্রে জাগমন করিয়াছেন। শান্তিনিকেতন শুধু বাংলার বা ভারতের নহে, সমগ্র এশিয়ার গৌরবস্থল।

বোলপুর হইতে ভারতীয়গণের মধ্যে প্রথম প্রাদেশিক শাসন কর্জা নর্ভ সিংহের জন্মস্থান রাইপুর ষাইতে হয়। পার্শু বর্ত্তী পল্লী স্থপুরে স্থরধরাজার পূজিত বলিয়া কথিত স্থরপেশুর শিব বর্ত্তমান। প্রবাদ স্থরথ রাজা চণ্ডিকার নিকট লক্ষ বলি প্রদান করিলে এই স্থানের নাম হয় বলিপুর। বোলপুর নাম বলিপুর হইতে হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

বোলপুরের চারি মাইল পূর্বের্বান্তরে শিয়ান নামক গ্রামে ঋষ্যশৃক্ষ মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া জনশ্রণতি আছে। এখানে মুনিকুও নামক একটি শীতল প্রস্তাবণ আছে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এখানে একটি বড় মেলা হয় ও বছলোক এই কুওে স্নান করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে অক্সদেশের রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃক্ষ মুনিকে তুলাইয়া লইয়া গিয়া নিজ কন্যার সহিত বিবাহ দিলে তাঁহার পিতা বিভাগুক মুনি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়া ভাগুরিবনে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। [শিউড়ী দ্রস্টব্য ।]

বোলপুর হইতে ১১ মাইল পশ্চিমে ইলামবাঞ্চার গালা ও লাক্ষা শিরের জন্য প্রসিদ্ধ। ইলামবাঞ্চার ছাড়াইয়া বোলপুর স্টেশন হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে মোটরবাসযোগে গীতগোবিশের কৰি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিজ বা কেঁদুলিতে যাওয়া যায়। কবির প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজীউ জাজও নিত্য পূজিত হইতেছেন। বে জাসনে বসিয়া কবি সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন তাহা জাজিও স্বত্বে রক্ষিত জাছে। মকর সংক্রোন্তির দিন কেঁদুলীতে জয়দেব গোল্বামীর মহোৎসব নামে একটি বৃহৎ বেলা হর। নেলায় লোকশিলের নিদর্শন শ্বরুপ কিছু কিছু জিনিস পাওয়া যায়। এই বেলার একটি বিশেষ জল হইল সীতগোবিল গান করা। এই কাব্যের জাদর ভারতবর্ষের সবর্বত্র। পুরীধামে জলনাথদেবের পূজা পাঠে ইহা নিত্য সীত হয়। অপ্তাল জংশলের নিকটবর্তী বেন্ লাইনের দুর্গাপুর স্টেশন হইতেও বোটরবাসযোগে কেল্মবিল্বে যাওয়া যায়। অপ্তাল-সাঁইবিয়া শাখার দুবরাজপুর স্টেশন হইতেও বাওয়া চলে।

কেঁদুলীর জনভিদুরে অজন নদের দক্ষিণ তীরে প্রাচীন ত্রিষণ্ডাগড় বা ইছাই যোষের অজন চেকুরের ধ্রুংসাবল্রের দেখিতে পাঁওরা যার। ধর্মনজন জাব্যসমূহে ইছাই যোষের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কর্পসেনকে পরাজিত করিয়া তিনি অজনতীরে এক দেউল নির্মাণ করেন ও জ্বণায় তাঁহার উপাস্যা দেবী শ্যামারূপাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই শ্যামারূপা আজও পূজা পাইতেছেল। চেকুরের নিকটবর্ত্তী লাউসেনতালাও,



ছোটদের শিক্ষা, শান্তিনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

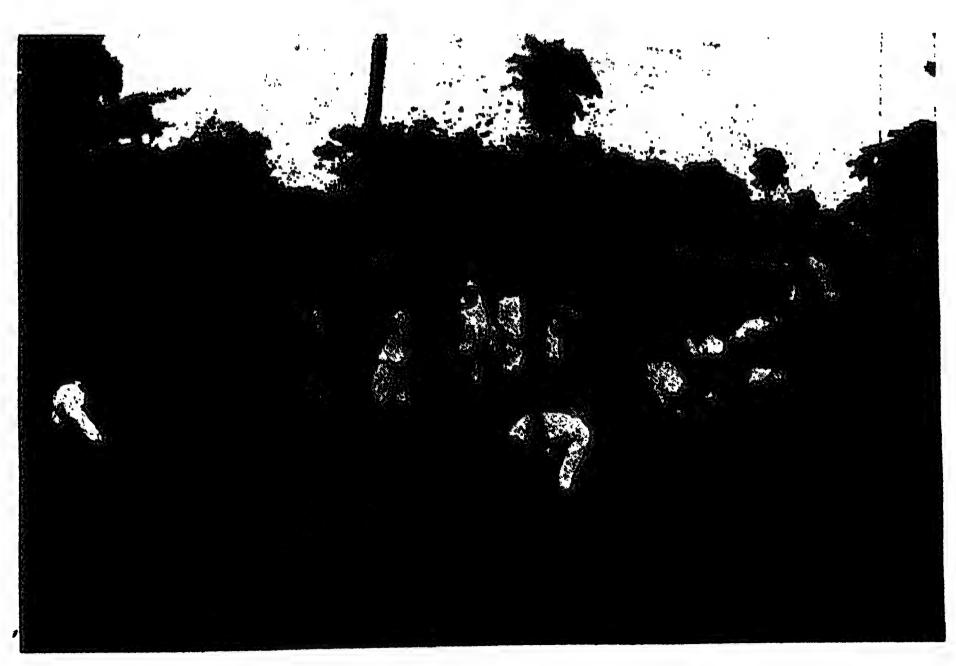

পল্লী উন্নয়ন কার্য্য, শ্রীনিকেতন (পৃষ্ঠা ১২৩)

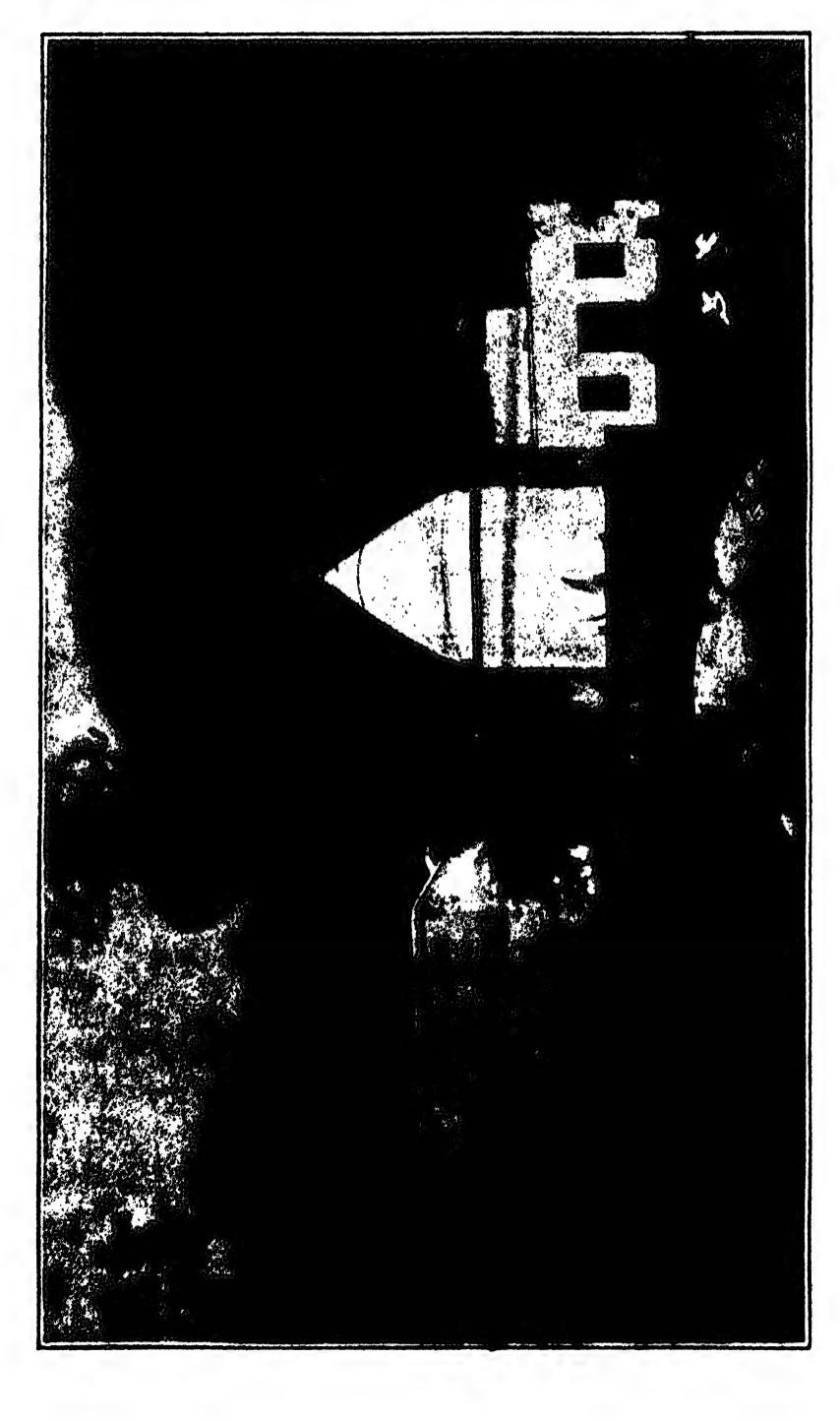

কান্দুনেডাঞ্চা ও রক্তনালী প্রভৃতি স্থান মহাবীর লাউসেন ও ইছাই খোষের যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোমের হস্তে ইছাই খোষ নিহত হন।

কোপাই—খানা জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশনের অনতিদূরে কোপাই নামক উত্তরবাহিনী নদীর তীরে একটি পীঠস্থান আছে। এখানে দেবীর কন্ধাল প্রফ্রিয়াছিল, দেবীর নাম বেদগর্ভা, ভৈরব রুরু। এই স্থান কন্ধালীতলা নামে পরিচিত। এই স্থানের একটি কুণ্ডের জল বিশেঘ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। যাত্রিগণ এই কুণ্ডে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে।

আহমদপুর জংশন—খানা জংশন হইতে ৩৬ মাইল। ইহাও একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা আহমদপুর-কাটোয়া নামক লাইট রেলওয়ের সহিত একটি জংশন স্টেশন।

আহমদপুরের দুই মাইল দূরে বেলিয়া বা বেলে নামক গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের এক মন্দির আছে। বাত রোগের দৈব ঔষধ প্রাপ্তির জন্য এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাচ় দেশে ধর্মঠাকুরের যতগুলি মন্দির আছে, বেলের মন্দির তাহাদের মধ্যে বিশেষ পরিচিত।

সাঁইথিয়া জংশন—খানা জংশন হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সাঁইথিয়া স্টেশনের নিকটে একটি প্রীঠস্থান আছে, উহার প্রাচীন নাম নন্দীপুর। এই স্থানে দেবীর হাড় পড়িয়াছিল, দেবীর নাম নন্দিনী, ভৈরব নন্দিকেশুর। রেল লাইনের পাশ্রে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষতলে দেবীর পাঘাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত। সাঁইথিয়ার ৬ মাইল উত্তর-পূবের্ব মৌড়েশুর গ্রামে মৌড়েশুর নামে এক প্রাচীন শিব আছেন। এই গ্রামের রাজা মুকুটরায় বৈষ্ণবশিরোমণি নিত্যানন্দের মাতামহ ছিলেন। সাঁইথিয়ার পাচ মাইল পূব্বনিকে কোটাস্কর নামে একটি প্রাম আছে। প্রবাদ, এই স্থানে হিড়িম ও কক রাক্ষসের বাস্ফান ছিল। অস্ক্রের কোট বা বাস্ফান বলিয়া গ্রামের নাম কোটাস্কর হইয়াছে। সাঁইথিয়ার ১১ মাইল পূব্বনিকে অবন্ধিত গনুতিয়া গ্রাম রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

অণ্ডাল জংশন হইতে একটি শাখা লাইন সাঁইথিয়ায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মল্লারপুর—খানা জংশন হইতে ৫৪ মাইল ছুর। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এই গ্রামে মল্লেশ্বর নামে এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শিব আছেন। গ্রামের পূর্ববিংশে শিবপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে। কথিত আছে যে দ্রৌপদীর হরণে অক্তকার্য্য ও ভীম কর্ত্ত্বক অপমানিত জায়প্রথ এই শিবপাহাড়ীতে আসিয়া সিদ্ধনাথ শিবের উপাসনা করিয়া যুদ্ধে অজেয়তার বর লাভ করেন। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে যোলা হয়।

মলারপুর হইতে ৭ মাইল পূবর্বদিকে বীরচক্রপুর ও গর্ডবাস নামক স্থানমর বৈশ্ববদিগের প্রতি প্রিয় তীর্থ। গর্ভবাসের প্রাচীন নাম একচক্রপুর বা একচাকা। এই গ্রামের সহিত পাণ্ডবগণের সংশ্রব ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রবাদ অনুসারে এই স্থানে তীম হিড়িম্ব রাক্ষসকে হত্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার ভগ্নী ও মটোৎকচের মাতা হিড়িমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। একচক্রপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতার নাম হাড়ো ওঝা ও মাতার নাম পদ্মাবতী। অতি অল্প বয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং ভারতের প্রায় সমুদয় তীর্থ পরিশ্রমণ করিয়া নবদ্বীপে গিয়া শ্রীগোরাক্ষদেবের সহিত মিনিত হন।

বৈষ্ণবজগতে তিনি বলরামের অবতাররূপে পূজিত। নিত্যানন্দের জন্মতিথি মাষ মাসের শুক্রা অয়োদনী উপলক্ষে গর্ভবাসে এবং দোল ও রাস্যাত্রার সময় বীরচন্দ্রপুরে মহোৎসব হয়। মল্লারপুর হইতে বীরচন্দ্রপুর শীতকালে মোটরবাসযোগে এবং অন্যান্য সময় গো-যানে যাওয়া যায়। একচক্রপুরের ৪ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাঁদড়ায় জ্ঞানদাসের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। পৌষ পূর্ণিমায় তথায় মহোৎসব ও তিন দিন ব্যাপী মেলা বসে।

রামপুর হাট—খানা জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। ইহা ধীরভূম জেলার মহকুমা। এখানে সপ্তাহে দুই দিন খুব বড় হাট হয়। এই স্থানের তিন মাইল পশ্চিমে লালপাহাড়ী নামে একটি পাহাড় আছে।

রামপুর হাটের ৩ মাইল দূরে হারকানদীর পূবর্ব তীরে চণ্ডীপুর বা তারাপুর গ্রামে তারাদেবীর মন্দির ও প্রাচীন যোগাশ্রম তারাপীঠ অবস্থিত। জনশ্রুতি, এই স্থানে সতীর চক্ষুর তারা পতিত হইয়াছিল। কথিত আছে, যে পুরাণ-প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগের অন্যতম বিখ্যাত সাধক বামা ক্ষেপা তারাপীঠে অবস্থান করিতেন। তিনিও একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। তারাপীঠের মন্দিরটি নাটোরের মহারাণা ভবানী কর্ত্ত্বক নিশ্মিত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তারাপীঠে একটি মেলা হয়।

রামপুর হাট হইতে মোটরবাসযোগে সাঁওতাল পরগণা জেলার সদর শহর দুমকায় যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল।

নলহাটি জংশন—খানা জংশন হইতে ৭০ মাইল দূর। ইহা বীরভূম জেলার একটি বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস ও সমৃদ্ধিশালী শহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম ও জলবায়ু পশ্চিমের মত সতেজ ও স্বাস্থ্যকর। নলহাটির নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের ঝরণার জল হজমী গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। বহুদূর হইতে লোকে এখানে জল নিতে আসে। এই স্থানে কখনও ম্যালেরিয়া দেখা যায় নাই। অনেকে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়া থাকেন্। এই স্থানে স্থলতে খাদ্যাদি ও বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। শহরবাসের প্রায় সকল প্রকার স্থখস্থবিধাই এখানে মিলে। যাঁহারা বায়ু পরিবর্ত্তন ও তীথ দর্শন এক সঙ্গে করিতে চাহেন, অথচ অধিক দূরে যাইতে ইচছুক নহেন, নলহাটি তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত স্থান।

নলহাটি একটি পীঠস্থান। এখানে দেবীর ললাট পড়িরাছিল, দেবীর নাম ললাটেশুরী, ভৈরব যোগীশ। শহরের একটি উচচ টিলার উপর ললাটেশুরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। নলহাটি স্টেশনের নিকটে নলরাজ্ঞার বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নলরাজ্ঞা কে ছিলেন তাহা সঠিক জানা যায় নাই। নলহাটিতে উত্তম কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয়। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন মূশিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ পর্যাস্ত গিয়াছে।

মুরারই—খানা জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। সেটশন হইতে তিন মাইল পূবের্ব কনকপুর গ্রামে অপরাজিত। নামে এক প্রাচীন পাঘালময়ী দেবীসূত্তি বিরাজিত। মুরারই হইতে প্রায় ৯ মাইল পশ্চিমে বীরকিটি নামে একটি স্থান আছে। মুশিদাবাদ বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণ মুশিদকুলী খাঁর সহিত বিবাদের ফলে বড়নগর ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বসতি করেন।

বীরকিটির গড় একটি উচচ টিলার উপর অবস্থিত ছিল। রাজা উদয়নারায়ণের সহিত রাজস্ব ব্যাপার লইয়া মুশিদকুলী খাঁর ধ্বার বিবাদ উপস্থিত হয় এবং গ্রামের পশ্চিমদিকস্থ প্রান্তরে উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। বীরকিটির দুই মাইল পূর্বেদিকে জগনাগপুর গড়ে রাজা উদয়নারায়ণের সেনাগণ শিবির সন্নিবেশ করে এবং এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হয়। এই যুদ্ধ "জগনাগপুরের যুদ্ধ" নামে খ্যাত। নবাবের সেনাপতি গোলাম মহম্মদ এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন কিন্তু সপুত্র উদয়নারায়ণ নবাব সৈন্যের হস্তে বন্দী হন। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল উহা আজও মুগুমালা বা "মুড়মুড়ের ডাঙ্গা" নামে পরিচিত। তথায় বন্দুকাদির টুকরা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। অপরাজিতাদেবীর প্রাচীন মন্দির রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্ত্বক সংস্কৃত হয়।

রাজগাঁ——খানা জংশন হইতে ৮৭ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল পশ্চিমে বীরনগর গ্রামে রাজবাড়ী নামে একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ, উহা বীরসেন নামক রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। নিকটেই সীতাপাহাড়ী নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। কথিত আছে যে বনবাসকালে সীতাদেবী ও শ্রীরামচন্দ্র এই পাহাড়ের গুহায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

পাকুড়—খানা জংশন হইতে ৯৪ মাইল দূর। ইহা সাঁওতাল পরগণা জেলার একটি মহকুমা। স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধিশালী। এখান হইতে রেল লাইনের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হয়। রাজা নামে পরিচিত একঘর জমিদার এখানে বাস করেন। এই শহরে তাঁহাদের বহু কীত্তিকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পাকুড়ের পর এই লাইন বারহাড়োয়া জংশন, তিনপাহাড় জংশন, সকড়িগলি জংশন, ভাগলপুর জংশন ও জামালপুর জংশন হইয়া প্রধান লাইনের কিউল জংশনে মিশিয়াছে। এই শাধার তিনপাহাড় জংশন হইতে ক্ষুদ্র একটি শাধা লাইন গঙ্গার তীরবর্তী রাজমহলে পোছিয়াছে। রাজমহল এককালে বাংলার রাজধানী ছিল। ইহার পূবর্ব নাম ছিল "আক্ মহল"। মোড়শ শতাবদীর শেঘভাগে ওড়িয়্বা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে মানসিংহ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। উত্তরকালে রাজধানী ঢাকায় লইয়া যাওয়া হয়। বর্ত্তমানে ইহা একটি নগণ্য পল্লী মাত্র। গ্রামের পশ্চিমদিকে প্রায় চার মাইল ব্যাপিয়া পুরাতন রাজধানীর ধ্বংসাবশেঘ জঙ্গলের য়ারা আবৃত রহিয়াছে। জুন্মা মসজিদ, শাহ স্কুজা ও মীরকাসিমের প্রাসাদ, ফুলবাড়ী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেঘ রাজমহলের পূবর্ব গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূবের্ব উধুয়ানালায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নবাব মীর কাসিমের সেনাবাহিনী ইংরেজদের নিকট সম্পূর্ণ বিধৃস্ত হয়; ইহার পর হইতে ইংরেজদের আধিপত্য স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। জঙ্গীপুর রোড স্টেশনও পূবর্বভারত রেলপথের মুশিদাবাদ স্টেশন দ্রষ্টব্য।



# (ঙ) সীতারামপুর—ধানবাদ—গোমো জংশন (গ্রাণ্ড কর্ড লাইন)

কুলটি—সীতারামপুর হইতে ৩ মাইল দূর। ইহা খনি আঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে ও নিকটবর্তী হীরাপুরে লৌহের কারখানা আছে।

বরাকর—সীতারামপুর জংশন হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা বর্জমান জেলার শেঘ স্টেশন। ইহা বরাকর নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর পরপার হইতে মানভূম জেলার আরম্ভ। এখানে নদীর উপর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ও রেল লাইনের দূইটি স্থল্পর সেতু আছে। ইহা একটি বিখ্যাত ব্যবসায়ের স্থান। এখানকার জলহাওয়াও বেশ ভাল। এই স্থানে ক্ষতকগুলি প্রস্তর নিস্মিত স্থলর পুরাতন মন্দির আছে।

বরাকর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত হাদলা পাহাড় নামক স্থানে "কল্যাণেশুরী" নামে একটি প্রস্তর নিশ্মিত স্থলর প্রাচীন দেবী মন্দির আছে। প্রবাদ যে প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্বের কল্যাণ সিংহ নামক জনৈক রাজা এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কল্যাণেশুরীর কোন প্রতিমুত্তি নাই। একখানি প্রস্তরখণ্ডকে দেবীর প্রতিনিধিরূপে পূজা করা হয়। কথিত আছে একদিন এক ব্রাহ্মণ মন্দির পার্শ্ব জলাশয় হইতে অলঙ্কার শোভিত দুইটি হস্ত উঠিতে দেখেন। তিনি রাজা কল্যাণ সিংহকে ইহা বলিলে রাজা আসিয়াও হস্ত দুটি দেখিতে পান। রাত্রে দেবী রাজাকে স্বপ্রে দেখা দিয়া এই প্রস্তর খানির পূজা করিতে নির্দেশ দান করেন।

কুমারধুবি—সীতারামপুর হইতে ৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত শ্রমিক কেন্দ্র। এখানে অনেকগুলি কলকারখানা আছে।

ধানবাদ জংশন—সীতারামপুর হইতে ২৫ মাইল। ইহা মানভূম জেলার মহকুমা ও খনি অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এই শহরটি অতি স্থন্দর ও পরিষ্কার পরিচছন্ন।

এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন কয়লার খনি অঞ্চলের ঝরিয়া হইয়া ৮ মাইল দূরবর্তী পাথরডিহি পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটি শাখা লাইন কাট্রাস্গড় হইয়া ৩২ মাইল দূরবর্তী বামে। পয়ন্ত গিয়াছে। কাট্রাস্গড়ের ৮ মাইল দক্ষিণে দামোদরের উভয় কূলে চেচগাঁগড় ও বেলোঞ্জা নামক গ্রামে বহু পুরাতন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরগুলির স্থাদর কারুকার্য্যের পরিচয় একটি প্রথম থায়। এই স্থানম্বয়ে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন মুন্তি পাওয়া গিয়াছে। বেলোঞ্জায় একটি প্রকাণ্ড নগু জৈন মূন্তি আছে।

গোমো জংশন—দীতারামপুর জংশন হইতে ৪৯ মাইল। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন দেটশন। বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা লাইন আদড়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান।

### . পরিশিষ্ট

বাংলা দেশ হইতে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে যাইতে হইলে পূর্বভারত রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। গয়া, কাশী, বিদ্যাচল, প্রয়াগ, মথুরা, অযোধ্যা, হরিষার, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীথ এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, ফয়জাবাদ, পাটনা, সাসারাম প্রভৃতি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নগরীগুলি এই রেলপথের উপর অবস্থিত। স্থতরাং এই রেলপথে স্রমণ না করিলে উত্তর ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না।

## वांश्ला नागभूत (तलभर्थ वांश्ला (नन

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারি তারিখে লগুন শহরে "বেঙ্গল নাগপুর রেলওুয়ে কোম্পানি "
গংগঠিত হয়। ঐ বংসরই কোম্পানি "নাগপুর ছত্রিশগড় সেটট রেলওয়ে" নামক রেলপথের
পরিচালনার তার গ্রহণ করেন। ঐ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৮০৩ মাইল। তারপর
কোম্পানি ক্রমানুয়ে বছ স্থানে নূতন লাইন নির্দ্মাণ করিয়া সমগ্র লাইনের "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে"
এই নামকরণ করেন। বর্ত্তমানে এই রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৩৯৮ মাইল ও ইহার স্টেশন সংখ্যা
৫০৪ টি। এই বিস্তৃত রেলপথ বাংলা দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার, ওড়িয়া, মাদ্রাজ্ব ও
মধ্যপ্রদেশের বছ অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রসারিত। এই রেলপথ দিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার
লৌহ, কয়লা ও কাঠ প্রভৃতির আমদানি ও রপ্তানি হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই রেলপথ দিয়া প্রাম
দুই কোটি যাত্রী ও দেড় কোটি টন মাল যাতায়াত করিয়াছে।

বাংলা দেশের হাওড়া, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান এই চারিটি জেলার মধ্য দিয়া এই রেলপথ প্রসারিত। এই জেলা গুলির যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে এই রেলপথ দিয়া যাওয়া যায় তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। বিহার প্রদেশের অন্তগত মানভূম জেলা ও ধলভূম মহকুমা প্রভৃতি যে সকল অঞ্চল ভাঘা ও সংস্কৃতির দিক্ দিয়া বাংলা দেশ হইতে অভিনু, অথবা যাহাদের সহিত বহু বাঙালীর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ, তাহাদের বিবরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল।



## (ক) \_\_ হাওড়া-খড়গপুর-দাত্স

রামরাজাতলা—হাওড়া হইতে ৪ মাইল দূর। এখানে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রামনবরী তিথি হইতে শাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যান্ত মহাসমারোহে রামরাজার পূজা হইয়া থাকে। রাম, গীতা, লক্ষ্মণ, তরত, শক্রয় ও হনুমান প্রভৃতি সমন্ত্রিত রামরাজার প্রতিমূত্তি অতি বৃহৎ আকারে দিক্ষিত হয়। এত বড় প্রতিমা সচরাচর দেখা যায় না। রামরাজাতকার মেলায় প্রত্যহ বহু যাত্রীর নমাগম হইয়া থাকে। তবে দশহরা, অমুবাচী, স্নান্যাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর ভিড় কিছু অধিক হয়।

রামরাজাতলা স্টেশনের নিকটে অবস্থিত "শঙ্কর মঠ" একটি স্কাষ্টব্য বন্ধ। একটি মনোরম উদ্যান মধ্যে এই মঠটি অবস্থিত। ইহার নাটমন্দিরের প্রাচীর গাত্তে বিষ্ণুর দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে। মঠে জগদগুরু শঙ্করাচার্য্য ও সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্রা পঞ্চমীর দিন শঙ্করাচার্য্যের জন্ম তিথির পূজা হয় এবং ঐ দিন রবিবার না হইলে পরবর্ত্তী রবিবারে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাবিত্রী চতুর্দ্দশী তিথিতে সাবিত্রী দেবীকে দর্শন করিবার জন্য বহু মহিলার সমাগম হয়।

া শব্দর মঠের সংলগু একটি চতুপাঠী আছে। তথায় বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্র পড়ান হয়।

রামরাজাতলার নিকটবর্ত্তী বাকসাড়া নামক পল্লীতে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হইতে শাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যান্ত "নবনারীকুঞ্জর" নামে আর একটি বারোয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। আটজন প্রধানা সখীসহ শ্রীরাধিকা একটি হস্তীর আকার ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পূর্চে ধারণ করিয়াছিলেন,—ইহাই হইল নবনারীকুঞ্জরের পরিচয়। এই প্রতিমাটি একটি দেখিবার বস্তু। এখানেও বহু লোকের সমাগম হয়। শ্রাবপ মাসের শেষ রবিবারে মহাসমারোহে রামরাজা ও নবনারীকুঞ্জর প্রতিমায়য় শোভাযাত্রাসহ গঙ্গায় বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। এই শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য রামরাজাতলার অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

সাঁতেরাগাছি—→হাওড়া হইতে ৫ মাইল দূর। ইহা একটি বিশ্বিষ্ণু পল্লী। এখানে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান ইয়ার্ড অবস্থিত। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৭ মাইল দূরবর্তী হাওড়া শহরের দক্ষিণস্থ শালিমার পর্যান্ত গিয়াছে। এই স্থান রঙের কারখানার জন্য বিখ্যাত। শালিমার ও খিদিরপুরের মধ্যে বি, এন, আর-এর খেয়া জাহাজে করিয়া মালগাড়ী পার করা হয়।

শ্রেড়িগ্রাম—হাওড়া হইতে ৭ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে একটি কাপড়ের কল আছে। স্টেশন হইতে মহীয়াড়ি বা মৌড়িগ্রাম প্রায় দেড় মাইল দূর। মৌড়িগ্রামের সরস্বতী নদী তীরস্ব শাুশানেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। স্থানীয় জমিদার কুণ্ডুবাবুদের গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনের রাস্যাত্রা উপলক্ষে এখানে বিশেষ ধুমধাম হয় ও সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। এই মেলায় নানাস্থান হইতে বহুযাত্রীর সমাগ্য হয়।

ষহীয়াড়িম্ন নিকটবর্জী প্রশন্ত নামক গ্রামে পর্মলোকগত বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ভীম ভবানীর পৈতৃক নিবাস। আন্দুল—হাওড়া হইতে ৮ মাইল দূর। আন্দুলের রাজবাড়ীর নাম অনেকের নিকট স্পরিচিত। রামলোচন রায় নামক এক ভদ্রলোক লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন, তিনিই এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুঘল রাজত্বলালের শেঘ দিকে রামলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি লাভ করেন। সেই সময় হইতে এই বংশ রাজবংশ বলিয়া পরিচিত। আন্দুলের বর্ত্তমান জ্বমিদারগণ এই রাজবংশের দৌহিত্র।

আন্দুলের কালীকীর্ত্তন গান এক সময়ে ভক্ত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। সিদ্ধেশুরী দেবীর প্রাচীন মন্দির এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

দ স্থবিখ্যাত সাহিত্যসেবী ও সাংবাদিক রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার আন্দুলের অধিবাসী ছিলেন। সরকার মহাশয় "শকুন্তলা তত্ত্ব" "বিদ্যাসাগর চরিত" ও "ইংরাজের জয়" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি বহুকাল "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিক পত্ত্বের সম্পাদক ছিলেন।

সাঁকরাইল—হাওড়া হইতে ১০ মাইল দূর। ইহা ভাগীরথী ও সরস্বতীর সক্ষমস্বলে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ স্থান। এখানে উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, চতুম্পাঠী, গ্রাগার, ক্লাব ও স্বাস্থাকেন্দ্র প্রভৃতি আছে। এখানে বিশালাক্ষী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। হেটিংসের শাসনকালে এখানে মদনরায় নামক রাজা উপাধিধারী এক জমিদারের বাস ছিল। যে স্থানে তাঁহার বাসগৃহ ছিল, তথায় এখন "বেলভেডিয়ার" জুটমিল নামে একটি বড় পাটকল হইয়াছে।

উলুবেড়িয়া—হাওড়া হইতে ২০ মাইল দূর। ইহা হাওড়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানটি গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখানকার ইলিশ মাছ ও পান্তুয়া খুব বিখ্যাত। উলুবেড়িয়ার গঙ্গাতীরে অতি স্থানর একটি কালীবাড়ী আছে। এখান হইতে 'মেদিনীপুর কেনাল '' নামক খাল ও ''ওড়িঘ্যা ট্রাঙ্ক রোড '' নামক রাস্তা বাহির হইয়াছে।

বীরশিবপুর—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। এখানকার মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করিতে আসেন। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কাণসোণা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আন্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তি কামনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই পুকুরে স্থান করিয়া থাকেন।

দেউলাটি—হাওড়া জেলার শেষ স্টেশন দেউলটি, ছাওড়া হইতে ৩২ মাইল দুর। এখানে অনেক ফুলের বাগান আছে; এখানকার গোলাপ খুব বিখ্যাত। রুগু গ্বাদি পশুর শুশুঘার জন্য এখানে একটি গোশালা ও তৎসংলগু গোচরভূমি আছে।

দেউলটিতে নামিয়া সামতাবেড় নামক একখানি ছোট গ্রামে যাইতে হয়। এই গ্রাম ছোট হইলেও বাংলা সাহিত্যে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচক্র সামতাবেড়ে একখানি মনোরম পল্লী ভবন নির্মাণ করিয়া বছকাল সেইখানেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শরৎচক্রের জীবদ্দশায় এই পল্লীখানি নবীন সাহিত্যিকদের তীর্ষে পরিণত হইয়াছিল।

কোলাঘাট—হাওড়া হইতে ৩৫ মাইল দূর। এই স্থান হইছে মেদিনীপুর জেলার আরম্ভ। স্থানটি রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে রূপনারায়ণ নদের উপর বাংলা নাগপুর রেলপথের এক প্রকাণ্ড সেতু আছে। বর্ষাকালে রূপনারায়ণের রূপ অতি স্থন্দর হর্ষয়া উঠে।

কোলাঘাট একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ।

পাঁশকুড়া—হাওড়া হইতে ৪৪ মাইল। ইহা মেদিনীপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও সমৃদ্ধস্থান। এখান হইতে আখের গুড়, বেগুন, মূলা ও কপি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কলিকাতা, টাটানগর ও খড়গপুর প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। কেনাল বা কাটাখালের জল সরবরাহের জন্য এখানে একটি ''এনিকট্ '' আছে। এখানে ডাক্বাংলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, বালিক। বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্টেশনের অনতিদূরে ''জানুখণ্ডী '' নামে একটি বৃহৎ দীঘি আছে।

পাঁশকুড়া হইতে দুই মাইল উত্তন্ধে মহৎপুর নামক গ্রামে তারকেশুরের ন্যায় শাুশানেশুর শিবের মন্দির ও তৎপাশ্রে একটি পুন্ধরিণী আছে। রোগ আরোগ্য কামনায় বহু ব্যক্তি এই মন্দিরে আসিয়া ধর্ণা দেয়। চড়কের সময় এইস্থানে একটি মেলা হয়।

পাঁশকুড়া হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পূবর্ব দিকে রঘুনাথবাড়ী প্রামে রঘুনাথজীউ বা রামচন্দ্রের একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর বিজয়া-দশমীর দিন হইতে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা হয়। রঘুনাথজীর মন্দির প্রাঞ্চনে একটি ছোট কামান আছে। উহা কাশীজোড়ার ক্বিরোরাজগণের প্রাচীন কামার বলিয়া বিখ্যাত। রঘুনাথবাড়ী হইতে ৩ মাইল দূরে হরশক্কর প্রামে এই রাজবংশের গড়ের চিহ্ন ও একটি বৃহৎ কামান দেখা যায়। রঘুনাথবাড়ীতে অতি স্থলর ও মূল্যবান মছলন্দ বা মাদুর প্রস্তত্ত্ব্রেয়।

পাঁশকুড়া স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে প্রতাপপুর নামে একটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম আছে। এখানকার হাটে প্রতি বৃহস্পতিবার অসংখ্য গরু, ছাগল, ভেড়া ও হাঁস প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে প্রচুর পরিমাণে তাঁতের কাপড় পাওয়া যায়।

#### তমলুক

পাঁশকুড়া হইতে নোটরযোগে মেদিনীপুর জেলার সবর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থান তমলুকে যাইতে হয়। পাঁশকুড়া হইতে তমলুক ১৬ মাইল দূর। ইহা রূপনারায়ণ নদের পশ্চিম তটে অবস্থিত।

প্রাচীনকালে তমলুক বহু নামে পরিচিত ছিল, যথা, তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তমোলিপ্তি, দামলিপ্তি, বিষ্ণুগৃহ, বেলাকূল ইত্যাদি। চৈনিক পর্যাটকগণ ইহাকে তেমোলিতি ও "তম্মোলিতি" বলিয়া বপনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন পুরাকালে বাংলাদেশে দ্রাবিড় জাতির বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং তমলুক তাঁহাদেরই একটি প্রধান নগর ছিল। তামিল-জাতি যে বাংলাদেশ হইতে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বাংলার রাজধানী তমোলিত্তি বা তাম্রলিপ্ত হইতে তামিলজাতির নামকরণ হইয়াছে, অনেকেই পণ্ডিত কনকসভাই পিলের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রাবিড়, দামল বা তামল তামিল জাতির আবাসস্থল তাম্রলিপ্তির আদি নাম সম্ভবতঃ

দামলিপ্ত ছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাধান্যে ঈর্ষান্থিত হইয়া আর্য্যগণ এই নগরের নাম "তমোলিপ্ত" বা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রাখেন বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন। পরে এইস্থানে আর্য্যসভ্যতার অভ্যুদয় হইলে তাঁহারা তমোলিপ্ত নামের ঘৃণাসূচক ব্যাখ্যারও পরিবর্ত্তন করেন। দ্রাবিড় বা দামল জাতিকে আর্য্যেরা ঘৃণাভরে অস্ত্রর বলিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের পরাজয়ের পর হইতেই তমোলিপ্ত "তাম্রলিপ্ত" বা "তাম্রলিপ্তি" নামে পরিচিত হয়। অস্ত্ররগণকে নিধনকালে কল্পিরূপধারী বিষ্ণুর দেহ হইতে দর্ম নির্গত হইয়া এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, এইরূপ একটি কাহিনীও আছে। এই জন্য আর্য্যগণ তমোলিপ্তের নাম দেন "বিষ্ণুগৃহ"।

মহাভারতে প্রাচীন তাম্লিপ্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। অনেকের মতে এখানে মহাভারতোক্ত তাম্প্রজ রাজার রাজধানী ছিল। তাম্প্রজ পাগুবগণের অশ্বমেধযক্তের অশ্ব ধারণ করেন ও মহাবীর অর্চ্জুনের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাঁহার বীরত্বে প্রীত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্চ্জুন তাঁহার সহিত সধ্যস্ত্রে আবদ্ধ হন। রাজা তাম্পবজের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত কৃষ্ণার্চ্জুনের মূর্ণি এখনও তমলুকের রাজবাড়ীতে জিষ্ণু হরি নামে পূজিত হইতেছে। প্রায় ত্রিশ একর জমির উপর প্রাচীন রাজবাটীর ভগাবশেঘ বিদ্যমান। কথিত আছে, রাজা তাম্পবজ ও তাঁহার রাণী এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার মধ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উভয়ে জলমগু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ঐ দীঘিটি বর্ত্তমানে "খাটপুকুর" নামে পরিচিত।

জৈন কল্পসূত্র গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূবর্ব অষ্টম শতাব্দীতে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্ব নাথ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে পুণ্ডু, রাঢ় ও তাম্রলিপ্তে চতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন।

বৌদ্ধপ্রবিদ্ধর নানাস্থানেও তামালিপ্তের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে ইহা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং তজ্জন্য ইহার অপর নাম ছিল বেলাকল। তামালিপ্ত বন্দরের খ্যাতি তখন সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে এখানে জাহাজ নিশ্বিত হইত। কথিত আছে, যে বৎসর বুদ্ধদেব মহাপরিনিবর্বাণ লাভ করেন সেই বৎসর বাংলার রাজা সিংহবাছর পুত্র বিজয়সিংহ তামালিপ্তে নিশ্বিত জাহাজ লইয়া সিংহলশ্বীপ জয় করেন। বিজয়সিংহের নাম হইতেই সিংহল নামের উৎপত্তি হয়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে যে খৃষ্টপূবর্ব ৩০৭ অব্দে তাম্রলিপ্ত একটি প্রসিদ্ধ সা্মুদ্রিক বন্দর ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই পবিত্র বোধিদ্রুম সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ভারতের প্রধান সঙ্গারাম তৎকালে তাম্রলিপ্তে অবস্থিত ছিল।

সমাট অশোকের সময় তামলিপ্ত মৌর্য্য সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধর্শে দীন্দিত হওয়ার পর সমাট অশোক সামাজ্যের নানাস্থানে ধর্মানুশাসন ও ধর্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুশাসনগুলি প্রস্তরেস্তন্তে খোদিত হইত। তামলিপ্তনগরেও একটি অশোকস্তন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পর্য্যাক্ যুয়ান্ চোয়াও উহা দেখিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী সমাট অশোকের রাজত্বকালে যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পৃথিবীর দিকে দিকে বৃদ্ধদেবের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলরাজ তিষ্যের আমন্ত্রণে খৃষ্টপূবর্ব ২৪৩ অব্দে ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীসহ তামালিপ্ত বন্দর হইতে সিংহলে যাত্রা করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ হইতে সিংহল, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে যাইবার জন্য তামালিপ্ত প্রধান বন্দর ছিল।

## পরবর্ত্তীকালে গুপ্তরাজগণ, বঙ্গরাজ শশাঙ্ক ও সমাট হর্ষবর্দ্ধন তাম্রশ্বিপ্ত জয় করেন।

চৈনিক পর্যাটকগণের লিখিত বিবরণ হইতে তামলিগু সম্বন্ধে আনৈক কথা জানা যায়। ৩% সমাট দিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজদ্বকালে ইতিহাস বিশ্রুত টৈচনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারত ভ্রমণে আগমন করেন এবং তাঁহার ভ্রমণকালের শেঘ দুই বৎসর ৪১১-৪১২ খৃষ্টাব্দ তামালিগু নগরে অবস্থান করিয়া বহু বৌদ্ধগ্রম্বের প্রতিলিপি ও দেবমূর্ত্তির চিত্র গ্রন্থণ করেন। তিনি তামালিগু ২৪টি সঙ্খারাম ও বহু বৌদ্ধশ্রমণ দেখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই তিনি সিংহলে গমন করেন।

যুয়ান্ চোয়াঙের কথা পূবের্বই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও তাশ্রলিপ্তের বাণিজ্যসম্পদ দেখিয়া বিদিনত হইয়াছিলেন। তাঁহার অমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে যে তিনি সমতট অর্থাৎ বর্ত্তমান ঢাকা হইতে পশ্চিমদিকে নয় শত "লি" অতিক্রম করিয়া তামুলিপ্তে উপস্থিত হন। তখন তামুলিপ্ত বন্ধোপসাগরের উপকূলস্থ নিমুভূমিতে অবস্থিত ছিল। রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ "লি" এবং রাজধানীর বিস্তার ১০ লি'র অধিক ছিল। তামুলিপ্তে তখন ১০টি বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং এক হাজারের উপর বৌদ্ধ ভিক্কু ছিলেন। নগরের এক প্রান্তে প্রায় একশত ফুট উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ ছিল। ইহা ছাড়া যুয়ান্ চোয়াঙ তামুলিপ্তে ৫০টি হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, উদ্যোগী, সাহসী ও সমৃদ্ধ ছিলেন। যুয়ান্ চোয়াঙ আরও লিখিয়াছেন যে ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে তামুলিপ্ত সমুদ্রসলিলের দারা প্রাবিত হইয়াছিল।

ইহার পর ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ই-চিং নামক আর একজন বৌদ্ধ পর্য্যটক সেঙ্ চউ নগর হইতে সমুদ্রপথে ভাগীরথীর সঙ্গমন্থলে তাম্রলিপ্ত নগরে আগমন করেন। তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য করের বৎসর নালন্দার মহাবিহারে অবস্থান করিয়া পুনরায় তাম্রলিপ্ত হইতে জাহাজযোগে দক্ষিণদিকে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে তৎকালে তাম্রলিপ্ত রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে চারিশত যোজন ও পূর্ব-পশ্চিমে তিনশত যোজনের অধিক ছিল। শ্রীনালন্দা ও "মহাবোধি" হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ৬০ যোজন। ই-চিং তাম্রলিপ্তে পাঁচ ছয়টি ধর্মমন্দির দেখিয়াছিলেন। তিনি এই স্থানের অধিবাসিগণকে ধনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ই-চিংয়ের পর আরও ক্য়েকজন বৌদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়া ভারতে আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহারাও তাম্রলিপ্তের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

চীন সমাটের আমন্ত্রণে আচার্য্য বোধিধর্ম ৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্ত হইয়া সমুদ্রপথে ক্যাণ্টন্ যাত্রা করেন। তাঁহার কাঘায় বস্ত্র ও ভিক্ষা-ভাগু জাপানের ইকরুণ মঠে বছকাল সসন্মানে রক্ষিত্ ছিল। তিনি "প্রজ্ঞাপারমিতহৃদয়সূত্র" ও "উফ্টীঘবিজয়ধারিণী" নামক বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। জাপানের প্রসিদ্ধ হোরিউজি মঠ হইতে ঐ গ্রন্থ দুইখানি জাবিকৃত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে ওড়িষ্যারাজ চোল গঙ্গদেব মেদিনীপুর জয় করেন। সেই সময় হইতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। সমুদ্র ক্রমে এই স্থান হইতে বহুদূরে সুরিয় গিয়া এই প্রসিদ্ধ বন্দরকে বর্ত্তমানে একটি নগণ্য উপনগরে পরিণত করিয়াছে।

বর্দ্মার পেগু জেলার কল্যাণী গ্রামে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাঁর যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাত্রলিপ্ত হইতে বৌদ্ধ ভিচ্চুগণ পেগুতে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

তমলুকের বর্গভীমাদেবীর মন্দির একটি প্রাচীন কীন্তি। ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতি অপূর্ব। সেই জন্য সাধারণ লোকের ধারণা যে ইহা বিশ্বকর্মার নিন্দিত। কবে এবং কাহার বারা যে এই মন্দির নিন্দিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। রূপনারায়ণ নদের তটে একটি উচচ ভূখণ্ডে উননঙ্ক পাদ-পীঠের উপর এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের উন্নত চূড়া বহুদুর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে অনুমান করেন, সম্রাট অশোক তাম্রলিপ্তে যে জূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহার উপরই এই মন্দিরটি নিন্দিত হইয়াছে। মন্দিরটির বহির্ভাগের গঠনপ্রণালী বাংলার স্থাপত্যরীতি হইতে পৃথক। ভিতরের গঠনপ্রণালী বৌদ্ধ বিহারের সদৃশ ও বুদ্ধগায়ায় মন্দিরের অনুরূপ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত হইলে কোন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ বিহারই হিন্দুমন্দিরে পরিণত হয়। ২০ কুট উচচ বুনিয়াদের উপর মূল মন্দিরটি প্রান্ধ ৬০ কুট উচচ। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে ছাণটি যেন একখণ্ড অতি বৃহৎ শ্বেতপ্রকরের চাপ হইতে কুঁদিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে। খাঁজ কাটিয়া প্রন্তর খোদাই করা হইয়াছে বলিয়াই ইহার শোভা হইয়াছে অতি অনুপম এবং কোথাও জোড় আছে বলিয়া ধরা যায় না। মূল মন্দিরটির সন্মুর্থে 'যক্তমন্দির' নামে আন্ধ একটি মন্দির আছে। এই দুইটি মন্দির ''জগমোহন'' নামে একটি খিলানের দারা সংযুক্ত। যক্তমন্দিরের সন্মুথে বলিদান ও গীতবাদ্যাদির জন্য '' নাটমন্দির'' আছে। উহার সন্মুথে তোরণ ও নহবৎখানা।

একখণ্ড প্রস্তরের সন্মুখভাগ কুঁদিয়া বর্গভীমা দেবীর মূর্ত্তি নিন্মিত হইয়াছে। এই ধরণের নির্মাণপ্রণালী বড় একটা দেখা যায় না। মূর্ত্তিটি উগ্রভারা মূর্ত্তির অনুরূপ। দেবীমূর্ত্তির বেদীর নিম্নে সোপানশ্রেণীর মধ্যে "ভূতিনাথ" ভৈরব অবস্থিত। বর্গভীমা দেবী বিশেষ জ্বাগ্রভ দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে বহুদেবমূর্ত্তি-ভগুকারী কালাপাহাড় ওড়িষ্যা বিজয় অভিযানের পথে এই দেবীকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং ফারসীতে একখানি দলিল লিখিয়া দিয়া যান। "বাদশাহী পাঞ্জা" নামে অভিহিত দলিলখানি আজিও বর্গভীমার পূজকর্গণের নিকট আছে। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণ নিমুবঙ্গের সবর্বত্র নিদারুণ অভ্যাচার করিলেও এই দেবীর ভয়ে তমলুকে কোন প্রকার অভ্যাচার করিতে সাহস করিত না। বরং এই দেবীকে ভাহারা বহু অলঙ্কারে সাজাইয়া ঘোড়শোপচারে পূজা দিত।

বর্গভীমাদেবী একানুপীঠের অন্তর্গত না হইলেও অনেকে ইহাকে উপপীঠ মনে করেন এবং সেই জন্য এই মন্দিরের চতুদ্দিকস্থ একটি নিদ্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে তাঁহারা অপর কোন দেবী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করেন না।

বর্গভীমা দেবীর প্রকাশ সম্বন্ধে তিনটি কিংবদন্তী আছে। প্রথম কিংবদন্তীর মতে স্থপ্রসিদ্ধ ধনপতি সদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য-যাত্রা করেন তখন তাম্রলিপ্তে তিনি এক ব্যক্তির হস্তে একটি স্থবর্ণ ভূজার দেখিয়া সে উহা কোথায় পাইল তাহা জিল্পাসা করেন। সে উত্তর দেয় যে নগরের প্রান্তবর্তী অরণ্যে এক অন্তুত কুও আছে। উহার জলে পিতলের জিনিস ডুবাইলে তাহা সোণার হইয়া যায়। এই কথা শুনিয়া ধনপতি তাম্রলিপ্তের বাজারের সমস্ত পিতলের জিনিস কিনিয়া সেই

কুতে ডুবাইয়া সমুদয় পিতলকে স্বর্ণে পরিণত করেন। সিংহল পর্জনে সেই সোণা বিক্রয় করিয়া তিনি বছ অর্থ লাভ করেন। গৃহে ফিরিবার সময় ধনপতি সেই কুণ্ডে জাসিয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্দ্মাণ করিয়া দেন।

ষিতীয় প্রবাদ অনুসারে একজন ধীবর রমণী তাম্রলিপ্ত-রাজ তাম্রধ্বজের রাজসংসারে প্রত্যহ মাছের যোগান দিত। একদিন পূর্বের্নাক্ত অরণ্য পথে আসিবার সময় ধীবর রমণী উক্ত কুণ্ড হইতে কিছু জল লইয়া মৃত মৎস্যের উপর ছিটাইয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে মৎস্যগুলি পুনজ্জীবন লাভ করে। এই সংবাদ তাম্বধ্বজের কর্ণগোচর হইলে তিনি ধীবর রমণীকে সঙ্গে লইয়া কুণ্ডটি দেখিতে যান। কিন্ত কুণ্ডের পরিবর্ত্তে সেখানে একটি বেদী ও তদুপরি এক প্রস্তরময়ী দেবী মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাম্বধ্বজ তথায় একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দেবীর যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা করেন।

তৃতীয় প্রবাদ অনুসারে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। কালু ভুঁইয়া বর্গভীমাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন কাল হইতেই তাম্রলিপ্ত হিলু ও বৌদ্ধ উভয়েরই নিকট প্রসিদ্ধ স্থান। পুরাকালে ইহা হিলুগণের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মপুরাণে বর্ণিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে শিব দক্ষকে নিহত করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে দক্ষের ছিনু মস্তক তাঁহার হস্তে আবদ্ধ হইয়া যায়। পাপমোচনের জন্য শিব বহু তীর্থে ল্রমণ করেন, কিন্তু হস্ত হইতে কপাল বা মস্তক কিছুতেই মুক্ত হয় না। অতঃপর বিষ্ণুর নির্দেশক্রমে তিনি তমলুকের একটি অজ্ঞাত তীর্থে আসিয়া স্নান করায় দক্ষশির তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হয়। এই জন্য এই তীর্থটির নাম হয় 'কপাল-মোচন ''। কপালমোচন সরোবরের নাম ও মাহাদ্ব্য বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কালক্রমে এই সরোবরটি রূপনারায়ণ নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। কিন্তু আজও প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে বহু নরনারী বর্গভীমাদেবীর মন্দিরের প্রান্তবাহী রূপনারায়ণে স্নান করিয়া কপাল-মোচন তীর্থ স্নানের পুণ্যকার্য্য সমাধ্য করেন।

তমলুকের খাট পুকুরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একখানি পাথরকে লোকে "নেতা ধোপানীর পাট" নামে অভিহিত করে। মনসার ভাসান গানে উল্লিখিত আছে যে নেতা ধোপানীর সহায়তায় বেহুলা মৃত পতি লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

তমলুকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে গৌরাঙ্গ দেবের অন্যতম পার্ঘদ বাস্থদেব ঘোষ ঠাকুর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরকে পটভূমি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "যুগলাঞ্চুরীয়" নামক উপন্যাস রচনা করেন।

তমলুকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া মহাকবি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত এই স্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

তমলুক হইতে মোটরবাস যোগে নন্দকুমার নামক স্থান হইয়া মহিঘাদলে যাইতে হয়। নন্দকুমান গ্রামে স্বনামধ্যাত মহারাজ নন্দকুমারের একটি বাটী ছিল। এখনও এই বাটীর ভগুাবশেষ ষর্তমান আছে। মহিষাদল—মহিষাদলে রাজা উপাধিধারী একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। পরিধা-বেষ্টিত রাজবাটী দেখিতে অতি স্থলর। রাজাদের সতের চূড়ার একটি বৃহৎ ও বিখ্যাত রথ আছে। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মিদার, রামচন্দ্রের মিদার, গোপীনাথের মিদার, সিংহবাহিনী দেবী এবং দধিবামন বিগ্রহ উল্লেখযোগ্য।

দোরো স্থতাহাটা—মহিষাদল হইতে একটি মোটর রাস্তা দোরো স্থতাহাটা পর্যান্ত গিয়াছে। এই স্থানে নীল প্রস্তরে নিন্মিত মাধব, সাগর মাধব ও নীল মাধব নামক তিনটি অতি স্থলের প্রাচীন বিগ্রহ আছে। অনেকে এই মূত্তিগুলিকে বৌদ্ধ যুগের বলিয়া অনুমান করেন। দোরোতে রাজা যাদবরাম রায় নামে এক দানশীল জমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রবধু রাজা কুমার নারায়ণের পদ্ধী রাণী স্থগদ্ধা দেভোগ নামক স্থানে অষ্টাদশ শতকের শেঘভাগে একটি স্থলের নবরত্ব মন্দির ও এক বৃহৎ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাও এই অঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু।

ময়না—তমলুক হইতে ময়না বা প্রাচীন ময়নাগড় নয় মাইল। নবম শতাবদীতে ধর্মপাল যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ময়নাগড়ে কর্ণসেন নামে এক রাজা ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয়গড়ের সামন্ত গোপ-রাজ সোম ঘোমের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া কর্গসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন, যুদ্ধে কর্পসেনের ছয় পুত্র নিহত হয় এবং সেই শোকে কর্পসেনের পত্নী প্রাণত্যাগ করেন। ইছাই ঘোষ মহাশাক্ত ও তবানী দেবীর বরপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য রাজা কর্পসেন গোড়েশ্বর ধর্মপালের আশ্রুয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্যালিক। ধর্মপ্রপাসিকা রঞ্জাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ধর্মপালের মহিনী স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কর্পসেনের গহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। ধর্মগ্রাকুরের বরে রঞ্জাবতীর গর্ভে লাউসেন নামে কর্পসেনের এক পুত্র হয়। ধর্মের বরপুত্র মহাবীর লাউসেন তবানীর বরপুত্র ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতার হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। লাউসেন কামরূপকামাখ্যা পর্যান্ত জয় করিয়াছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলীর ও মহাকবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর "ধর্ম মঙ্গল" কাব্যে লাউসেনের বীরত্বের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ময়নাগড়ের রঙ্কিনী নামুী কালী ও লোকেশ্বর শিব এবং ময়নার সন্কিকটবর্ত্তী বৃন্দাবন চকের ধর্মগ্রকুর লাউসেন কর্ত্ত্বক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধুংসাবশেষ অজয়গড় বা অজয়চেকুর অজয়নদের তীরে আজও দেখা যায়।

ময়নাগড়ের প্রাচীন কীন্তি আজও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। ভিতরগড়ের ক্ষেত্রফল ৬২,৫০০ বর্গফুট, উহার চতুদ্দিকে পরিধার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ৭০০ ফুটেরও অধিক। বাহিরগড় বা দ্বিতীয় পরিধার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৪০০ ফুট। ভিতর ও বাহির উভয় গড়ের পরিধার বিস্তৃতি প্রায় ১৫০ ফুট। বর্গীদের উপদ্রবের সময় অনেকে নিরাপত্তার জন্য এই গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উভয় পরিধার মধ্যবর্ত্তী স্থান গভীর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলের মধ্যে হরিণ ও ময়ুর দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে কামান বসাইবার উচু চিপি এখনও বর্ত্তমান আছে।

ময়নার নিকটবর্তী গোকুলনগরে স্থলর স্থলর নেটের মশারি প্রস্তুত হয়।

বালিচক্—হাওড়া হইতে ৫৭ মাইল দুর। ইহা একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে। এখান হইতে দক্ষিণে সবঙ্গ ও উত্তরে লোয়াদা পর্য্যস্ত

মোটরবাস যাতায়াত করে। সবঙ্গ মাদুরের জন্য বিখ্যাত। লোয়াদা শাতাসা, মুগের জিলিপি ও গুড়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বালিচক্ হইতে ৩ মাইল দুরে কেদার নামক প্রামে কেদারেশ্বর শিবের মন্দির আছে। ইনি "ভুড়ভুড়ি কেদার" বা চপলেশ্বর শিব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারই নামানুসারে এই পরগণার কেদারকুণ্ড নাম হইয়াছে। রাজা তোডরমল্লের রাজস্ব তালিকায় কেদারকুণ্ড পরগণার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্বতরাং অনুমিত হয় যে তৎপূর্বে হইতেই এখানে এই শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাজা যুগলকিশোর রায় নামক জনৈক প্রাচীন জমিদার এই শিবমন্দিরের নির্মাতা বলিয়া কথিত। মন্দিরের পার্শ্ব বর্তী একটি কুণ্ড হইতে সবর্বদাই ভুড়ভুড় শব্দে বুদুদ উঠে। এই জন্য শিবের নাম ভুড়ভুড়ি কেদার হইয়াছে। সম্ভবতঃ নিকটস্ব ক্ষীরাই নদীর সহিত এই কুণ্ডের কোনরূপ যোগ থাকার জন্য এইরূপ জল বুদুদ উঠিয়া থাকে। পৌষ সংক্রান্তিতে এই কুণ্ডে স্নান করিলে সন্তান লাভ করা যায় এই বিশ্বাসে বহু নারী ঐ দিনে এখানে সমাবেত হন এবং তদুপলক্ষে এখানে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। বালিচক্ হইতে কেদার পর্য্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়।

খড়গপুর জংশন—হাওড়া হইতে ৭২ মাইল। এখানে বাংলা নাগপুর রেলের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের বিরাট কারখানা অবস্থিত। রেলের কল্যাণে খড়গপুর একটি নগণ্য গগুগ্রাম হইতে প্রশস্ত রাজবর্দ্ধ শোভিত ও বিদ্যুৎ-আলোকোজ্জ্বল বিশাল শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহা বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি প্রধান জংশন। পূর্বের্ব এই স্থানে একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত তরুলতাহীন উচ্চ ভূখণ্ড ছিল; চারিদিকের সমতল ভূমি হইতে ইহা প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ ছিল এবং লোকে ইহাকে "খড়গপুরের দমদমা" বলিত। ইহার উপর হইতে চতুদ্দিকে বহদুর প্রামগুলিকে নিমুভূমি বলিয়া মনে হইত। খড়গপুরে মাটীর রঙের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এখান হইতেই পাপুরে মাটী ও গৈরিক রঙ্ আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার প্লাটফরম খুব দীর্ঘ; ইহা পৃথিবীর বৃহত্তম রেলওয়ে প্লাটফরমগুলির মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত।

স্টেশনের নিকটে ইন্দাগ্রামে খড়েগশ্বর নামে শিবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। ইহা ধড়গপুর থানার কলাইকুণ্ডা গ্রামের ধারেন্দার রাজা ধড়গিসিংহের নিন্দিত; মতান্তরে বিঞ্পুর রাজ ধড়গপলু ইহার প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি একটি বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানের নাম "হিড়িষভাঙ্গা"। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চ পাণ্ডব এই স্থানে আগমন করিলে হিড়িষ রাক্ষ্যের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয় এবং তীমের হস্তে হিড়িষের নিধন ঘটে। হিড়িষের ভগিনী হিড়িষা ভীমের রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করে। হিড়িষের নাম হইতেই "হিড়িষভাঙ্গা" নাম। ধড়গপুর স্টেশনের চারি মাইল পূর্বিদিকে চাঙ্গুয়াল গ্রামে প্রস্তরনিন্দ্রিত প্রাসাদ, সেনানিবাস ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইগুলি এবং নিকটম্ব ঘোলাদীঘি গ্রামের "বীর সরোবর" প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয় রাজা বীরসিংহ এবং তাঁহার বংশধরগণের কীন্তি। ভবিষ্য ব্রদ্রাধণ্ড নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম ভাগে দামোদর তীরে ছেমসিংহ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাহার প্রাতা বীরসিংহ তামুলিগু, কর্ণদুগ ও বরদাভূমি জয় করেন। চাঙ্গুয়ালে তাঁহার রাজধানী ছিল।

## কেশিয়াড়ী

খড়গপুর হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেশিয়াড়ী নামে একটি গ্রাম আছে। খড়গপুর ছইতে এই স্থানে মোটরবাসে যাওয়া যায়। এককালে নানা বর্ণের জসরের কাপড়ের জন্য এই স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল। এখনও এই স্থানে রেশমের কারবার আছে। কেশিয়াড়ীর সবর্বমঞ্চলা মন্দির নিকটস্থ মঞ্চলমাড়ো নামক পল্লীতে অবস্থিত। এই মন্দিরটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তা। ইহার সিংছঘারের সন্মুখে একটি কৃষ্ণপ্রস্তার নিন্দিত মস্পাদেহ বৃষের মূন্তি আছে। বৃষ্টির সন্মুখের দুইটি পা ভগু। ইহা কালাপাহাড়ের অত্যাচারের চিক্ত বলিয়া কথিত। মন্দিরের সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি ছয় হাত উচচ প্রস্তানন্মিত সিংহের মূন্তি ও সন্মুখে বারটি খিলানমুক্ত "বারদুয়ারী" নামে একটি নাটমন্দির দৃষ্ট হয়। বারদুয়ারীর পরে জগমোহন মন্দির, এখানে যাবতীয় পূজাপাঠ হইয়া থাকে। এখানে কৃষ্ণপ্রস্তার নিন্দিত একটি গণেশমূন্তি, খড়গ ও ত্রিশূলধারী মহাকাল মূন্তি ও ত্রিশূলহন্তা কালতৈরবীর মূন্তি আছে। জগমোহনের ভিতর দিয়া মূলমন্দিরে যাইতে হয়। উচচ পাদপীঠের উপর প্রস্তার নিন্দিত সর্বন্ধলনা মূন্তি অবস্থিত। দেবীর মুখমণ্ডল সিন্দুরলিপ্ত, অক্ষে বহু স্বর্গালয়ার, দক্ষিণপদ বেদীর নিমুদেশস্থ সিংহের উপর এবং বামপদ স্বীয় দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপিত। দেবীর উভয় পার্শ্বে জয়া ও বিজয়ার প্রস্তার মূন্তি অবস্থিত। বেদীর বামপার্শ্বে একটি ছোট মঞ্চের উপর স্বর্বমঞ্চলা, জয়া ও বিজয়ার পিত্তল নিন্মিত ভোগমূন্তি অবস্থিত। স্বর্বমঞ্চলাদেবীর ভোগমূন্তি বিজয়মন্দলা নামে অভিহিত। প্রের্বাপলক্ষে এই মূন্তিত্রয়কে জগমোহন মন্দিরে আনিয়া অচর্চনা করা হয়।

সবর্বমঙ্গলার মন্দিরে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্ন যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কালভৈরবের মূডিটির গঠন-প্রণালী বুদ্ধমূত্তির অনুরূপ। অন্যান্য স্থানে পশুবলি যেরূপ দেবীর সন্মুখভাগে হইয়া থাকে, এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। মূলমন্দিরের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে লোক চক্ষুর অগোচরে এখানে বলির কার্য্য সমাধা হয়। ইহাও বৌদ্ধপ্রভাবের লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হয়।

বিজয়মঞ্চলা মূত্তির পাদপীঠের ও জগমোহনের দেউলসংলগু প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় ষে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে (১৫২৯ শকাব্দে) জমিদার রঘুনাথ শর্মার পুত্র চক্রধর ভূঞা দেবীমন্দির ও জগমোহনের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মকার রঘুনাথ কামিলা বিজয়মঙ্গলা মূত্তির ও রাজমিন্ত্রী বাস্থরাম জগমোহন মন্দির নির্দ্ধাণ করেন। বারদুয়ারীর প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্থানর দাস নামক জনৈক রাজকর্মচারী রাজমিস্তি বনমালী দাসের দারা উহা নির্ম্মাণ করান।

মুঘল শাসনকালে কেশিয়াড়ীতে একটি তহশীল কাছারি থাকায় বহু মুস্নমান এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা যে অংশে বাস করিতেন তাহা আজও "মোগলপাড়া" নামে পরিচিত। একটি প্রাচীন মসজিদের প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় যে উহা সম্রাট আওরজজেবের সময়ে নিশ্মিত হইয়াছিল। নিকটস্থ "তল কেশিয়াড়ী" গ্রামে বাদশাহ শাহ্ আলমের আমলে নিশ্মিত অপর একটি মসজিদ আছে।

কেশিয়াড়ির তিন মাইল দূরে কুরুমবেড়া দুর্গ নামে একটি প্রাচীন তগু দুর্গ আছে। দুর্গের প্রাঙ্গনে একই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে একটি মন্দির ও একটি মসজিদ জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

খড়গপুর জংশন হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন টাটানগর, চক্রধরপুর প্রভৃতি হইয়া নাগপুর গিয়াছে এবং একটি শাখা মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অভিমুখে ও অপরটি কটক, ভুবনেশ্বর, পুরী ও মাদ্রাজের দিকে গিয়াছে।

শেষোক্ত শাখাপথে দাঁতন মেদিনীপুর জেলার তথা বাংলার শেষ স্টেমন; খড়গপুর ও দাঁতনের মধ্যে নারায়ণগড় ও কাঁথি রোড উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

নারায়ণগড়—খড়গপুর হইতে নারায়ণগড় ১৪ মাইল দূর। হান্দোলগড় নামে এখানে একটি প্রাচীন দুর্দের ভগুাবশেষ নারায়ণগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কথা সমরণ করাইয়া দেয়। এই দুর্দের পশ্চিম পাশুর্র দিয়া কটক যাইবার রাস্তা গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এই পথ দিয়া পুরী গিয়াছিলেন। এখানে ধলেশুর নামক এক শিবের মন্দির আছে। কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে এখানে কেশব সামস্ত নামে একজন ধনী ভূসামী বাস করিতেন। চৈতন্যদেবের মহিমা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কেশব তাঁহার ভক্ত হন।

পূর্বকালে নারায়ণগড়ের চারিদিকে চারিটি দরজা ছিল। ইহার মধ্যে প্রধান দরজাটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুরী যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল এবং উহার নাম ছিল ''যম দুয়ার ''। এই রাস্তার উভয় পাশ্রে হিংশ্র জন্ত পরিপূর্ণ গভীর অরণ্য ছিল। এই দরজাটি বন্ধ করিয়া দিলে ওড়িষ্যা যাইবার পথ বন্ধ থাকিত। কথিত আছে, ওড়িষ্যায় যাইতে হইলে এই দরজার নিকট নারায়ণগড়ের রাজার ''ছাড় পত্র '' লইয়া তবে যাইতে পারা যাইত। দিতীয় দরজার নাম ''সিদ্ধেশ্বর দরজা ''। উহার নিকটে সিদ্ধেশ্বর নামে এক শিব ছিলেন। তৃতীয়টির নাম মৃন্যুয় দরজা বা ''মেটে দুয়ার ''। উহার প্রাচীর এত বিস্তৃত ছিল যে তাহার উপর দিয়া তিনজন অশ্যারোহী পাশাপাশি যাইতে পারিত। চতুর্থ দরজাটির কোন চিহ্ন নাই। প্রবাদ উহা কেলেষাই নদীর মধ্যে কোথাও অবস্থিত ছিল এবং এমন স্থকৌশলে নিশ্বিত হইয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে উহা বন্ধ করিয়া নারায়ণগড়ের সমস্ত পথ জলপ্রাবিত করিয়া শক্রর গতি প্রতিরোধ করা যাইত।

নারায়ণগড়ের প্রতিষ্ঠাতা গন্ধবর্ব পাল বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ব্র্র্র্র্রাণী নামক এক দেবী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। পুরী যাত্রী মাত্রকেই প্রণামী দিয়া ''ব্র্র্র্র্রাণী দেবীর ছাপ'' নামক এক প্রকার মুদ্রা লইয়া পুরী প্রবেশ করিতে হইত। প্রবাদ ব্র্র্র্র্রাণী দেবীর প্রতিষ্ঠার দিন যে ঘৃত প্রদীপ জালা হইয়াছিল, তাহা একাদিক্রমে ছয় শত বংসর পর্য্যন্ত সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভের মৃত্যুর সাখে সাখে উহা হঠাৎ নিবিয়া যায়। এখনও এই স্থানে মাধীপূর্ণিমার দিন একটি মেলা বিস্রা থাকে।

নিকটেই রাণীসাগর নামে প্রায় দুইশত বিঘা ব্যাপী একটি জলাশয় আছে। প্রবাদ, রাজা গদ্ধবর্ব পালের মহিঘী রাণী মধুমঞ্জরী রাত্রিশেঘে স্বপু দেখেন যে—কুলদেবতা ব্রহ্মাণী দেবী যেন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট জল চাহিতেছেন। এই স্বপু বৃত্তান্ত কুলগুরুর নিকট ব্যক্ত করিলে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী রাণী মধুমঞ্জরী এই বৃহৎ জলাশয় খনন করান।

সাহজাদা খুররম—উত্তরকালের সমাট শাহজাহান, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া যখন সমাট সৈন্যের দারা পরাজিত হইয়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়া দাঞ্চিণাত্যে পলায়ন করেন, তখন নারায়ণগড়ের রাজা শ্যামবল্লভ এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহার গমনের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। এই উপকারের কথা সমরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে সমাট শাহ্জাহান তাঁহাকে ''মাড়ি স্থলতান '' বা 'পথের রাজা '' উপাধি প্রদান করেন। যে ফার্মাণের দারা এই উপাধি প্রদান করা হয় তাহার উপর রক্তচন্দনে সম্রাট শাহ্জাহানের পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ ছিল।

নারায়ণগড়ের নিকটবর্ত্তী কসবা গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ্ আছে। এই মসজিদের একটি শিলালেখন হইতে জানা যায় যে ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার তৎকালীন শাসন কর্ত্তা শাহস্থজা কর্ত্ত্বক উহা নিশ্মিত হয়। এই মসজিদের উপর তিনটি গুম্বজ আছে। উহার মধ্যে একটির এখন ভগু দশা।

কাঁথি রোড—স্টেশনের চলিত নাম বেলদা। এখানে একটি ধর্মশালা আছে। স্টেশন হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা কাঁথির দূরত্ব মোটর বাস যোগে ৪০ মাইল। কাঁথি শহরে প্রভাত কুমার কলেজ নামে একটি দিতীয় শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি সার্ভে স্কুল, একটি গুরু ট্রেণিং স্কুল, ব্রাদ্রসমাজ, হরিসভা ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম আছে। কাঁথি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান হইতে সমুদ্র মাত্র ৫ মাইল দূর। সমুদ্রতীরে দীঘা ও জনপুট নামে দুইটি গ্রামে ডাক্বাংলা আছে। অনেকে সমুদ্র দশন ও হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় যাইয়া থাকেন। প্রোম সংক্রান্তিতে সমুদ্রমানের জন্য জনপুটে বিস্তর যাত্রীর সমাগ্য হয়।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বীরকূল ও চাঁদপুর গ্রামও বেশ স্বাস্থ্যকর ও স্থলর, ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে দার্জিলিং, সিমলা প্রভৃতি পাবর্বত্য নিবাস যখন অজ্ঞাত ছিল, তখন অনেক বিশিষ্ট রাজপুরুষ এই সকল স্থানে আসিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেন। ওয়ারেন্ হেটিংসের গ্রীম্মাবাস ছিল বীরকূল। তখনকার সরকারী কাগজ পত্রে বীরকূলের বহু উল্লেখ আছে।

কাঁথি শহর একটি বালিয়াড়ী বা উচচ বালুকা স্তূপের উপর অবস্থিত। এই বালিয়াড়ীটি পূবের্ব রশুলপুর নদীর মোহানা হইতে পশ্চিমে স্থবর্ণরেখার মুখ পর্য্যন্ত প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। ইহার বিস্তৃতি স্থানভেদে এক মাইল হইতে আধ মাইলের মধ্যে। কাহারও কাহারও মতে বালিয়াড়ী বা বালির কাঁথ হইতে এই স্থানের নাম কাঁথি হইয়াছে। কাঁথি শহর হইতে ৯ মাইল উত্তর পূবের্ব অবস্থিত ফুলবাড়ী গ্রাম পরলোকগত জননায়ক দেশপ্রাণ বীরেক্রনাথ শাসমল মহাশয়ের জনমস্থান।

কাঁথি শহরের ৬ মাইল উত্তরে বাহিরী নামক একটি প্রাচীন গ্রামে বহু ধবংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে ধনটিকরি, গোধনটিকরি, পালটিকরি ও শাপটিকরি নামে চারিটি মৃতিকার স্তুপ আছে। প্রাদ, এইগুলি মহাভারতের বিরাট রাজার গোগৃহের ধবংসাবশেষ। অনেকের মতে এই স্থানে পবের্ব একটি বৌদ্ধ সঙ্গারাম ছিল এবং এই স্তুপ চতুষ্টয় বৌদ্ধ বিহারের ধবংসাবশেষ। এই গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পুক্ষরিণী খননকালে বৌদ্ধ যুগের প্রস্তর মূত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এখানে একটি প্রাচীন মঠ আছে। উহাতে এখন রামচক্রের মূর্ত্তি পূজিত হয়। এই মঠের চতুদ্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি মনোরম।

এই গ্রামে ভীমসাগর, হেমসাগর ও লোহিত সাগর নামে তিনটি দীঘি আছে এবং তথায় "জাহাজ বাঁধা তেঁতুল গাছ " নামে একটি পুরাতন তেঁতুল গাছ আছে। এক সময় এই স্থান দিয়া একটি নদী বহিয়া যাইত। বড় বড় নৌকা বাঁধার চিষ্ণ এই গাছে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

এগরা-হটনগর—কাঁথি শহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এগরা থানার হটনগরে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। কথিত আছে ওড়িঘ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি মুকুন্দদেব এই শিবের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব মন্দিরের নিকটেই কৃষ্ণসাগর নামে একটি স্থাদ্য জলাশয় আছে। উহার পশ্চিম কোণে এখন যেখানে ডাকবাংলা রহিয়াছে ঐ স্থানে পূবের্ব কাঁথি মহকুমার দপ্তর ছিল। লোকে উহাকে "নেগুয়ার কাছারি" বলিত।

11

বঞ্চিমচক্র যখন কাঁপি মহকুমার সদর-আলা তখন নেগুয়াতে কাছারি ছিল। পরে উহা উঠিয়া কাঁথি শহরে যায়।

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত হিজ্ঞলী একটি বিখ্যাত স্থান। ইহা রস্থলপুর নদীর তীরে অবস্থিত। কাথি হইতে এই স্থানের দূর্ম ১৯ মাইল। ইহা একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। এই স্থানটি দেখিতে একটি দ্বীপের মত ও ইহার সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। হিজ্ঞলীর অনতিপুরে রস্থলপুর নদীর অপর পারে দরিয়াপুর ও দৌলতপুর নামক দুইটি গ্রাম আছে। গ্রাম দুইটির নৈস্গিক শোভা অতি স্থলর। সাহিত্য সম্রাট বিজমচক্রের কল্যাণে এই নগণ্য পল্লী দুইটি ও রস্থলপুর মদী বন্ধ সাহিত্যে অমরম্ব গাভ করিয়াছে। "কপাল কুণ্ডলার" পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলিয়া দরিয়াপুরে একখানি প্রস্তর ফলক স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর বিজমচক্রের মৃত্যু তিথি ২৬এ চৈত্র উপলক্ষে এখানে একটি সাহিত্য সভার অনুষ্ঠান হয় ও কয়েক দিনব্যাপী মেলা বসে। মেদিনীপুর জেলাকে বিচিছ্ন্ন করিয়া হিজলীকে একটি স্বতম্ব জেলার পরিণত করিবার কথাও এক সময়ে হইয়াছিল এবং জেলার সদরের উপযোগী কতকগুলি ভবনও নিশ্বিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে এই বাড়ীগুলি বন্দী-নিবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

পূর্বের্ব হিজ্বলী একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। তমলুক বন্দরের পতনের পর হিজ্বলী বন্দর বড় হইয়া উঠে। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত রালফ্ ফিচের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে স্থমাত্রা, মালাক্ষা প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে হিজ্বলীতে বাণিজ্য পোত আসিত এবং এখান হইতে কাপড়, পশম, চিনি, লক্ষা, চাউল প্রভৃতি লইয়া যাইত।

য়ুরোপীয় বণিকগণের মধ্যে সবর্বপ্রথম পর্ত্তুগীজেরা এখানে আসেন এবং বাণিজ্যকুঠি ও গির্জ্জা নির্দ্মাণ করেন। তাঁহাদের পর আসেন ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী স্থানসমূহ হইতে মগ বোম্বেটেগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য সমাট শাহ্জাহান নিমন বজের স্থানে স্থানে "ফৌজদারী" স্থাপন করেন। হিজলীতেও এইরূপ একটি ফৌজদারী স্থাপিত হইয়াছিল। হিজলীর ফৌজদার উপকূলভাগ পাহার৷ দিবার জন্য "সরবোলা" নামক এক শ্রেণার রক্ষী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগেও হিজলীতে কতকগুলি "সরবোলা" ছিল। কিন্তু পরে তাহার৷ নিজেরাই লুণ্ঠন বৃত্তি অবলম্বন করায় "সরবোলার" কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমান রাজ্বরের পূবর্ব হইতেই নিমনবঙ্গ বিশেষত: হিজলী লবণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। স্থলতান স্থজার রাজ্য বন্দোবন্তে নিমক মহালের উল্লেখ আছে। নবাবের অধীনে জমিদারগণই এই কারবার চালাইতেন। তৎকালে কাশ্মীরি, শিখ, মুলতানী ও ভার্টিয়া প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা এই অঞ্চল হইতে লবণ খরিদ করিত। সে সময়ে প্রধান লবণ ব্যবসায়ীরা "ফকর্-উল-তজ্জব" বা "মালিক-উল-তজ্জব" ব্যবসায়ীগণের গৌরব বা রাজা উপাধি পাইতেন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী লাভের পর হিজলীর লবণের কারবার কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারে আসে। পরে এই কারবার উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত মুকুলরামের চণ্ডীকাব্যে উল্লেখ আছে যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌক। কলিকাতা ও বেতত ছাড়িয়া কালীঘাটে যাইবার সময় "ডাছিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ"।

সেকলর শা যখন গৌড়ের রাজা সে সময়ে হিজলীগড়ে হরিদাস নামে এই প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা ছিলেন। দিল্লীর সমাটের সহিত যুদ্ধকালে সেকলর শা ইহার সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্ত ইনি সাহায্য করিতে সন্ধত হন নাই। সে কারণ সেকলর হরিদাসের বিরুদ্ধে দক্ষ সেনানায়কের নেতৃত্বে পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। বীর হরিদাস পাঠান সৈন্যকে পরাজিত ও বিপর্যান্ত করিয়া হিজলী হইতে তাড়াইয়া দেন।

मूजन्मान यूर्ण रिष्वनी "मजनप-रे-जाना" উপाधिधाती এकि निवाद दः त्यां ताजधानी छिन। নবাববংশের প্রায় সকল কীত্তিই সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। নিকটস্থ জঙ্গল মধ্যে হিজলীর পুরাতন দুর্গের ধবংসাবশেষ এবং রস্থলপুর নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি জীর্ণ মসজিদ্ অতীত দিনের সাক্ষ্য দিতেছে; এই মসজিদটির তিনটি গমুজ আছে এবং ইহা বেশ উচচ। বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাত। যাতায়াতের পথে ইহা বহুদূর হইতেই নজরে পড়ে। ইহার প্রাঞ্চনে হিজলী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁহার পরিবারস্থ কয়েকজনের কবর আছে। তাজ খাঁর পূবর্ব জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জাত হওয়া যায় না। একটি প্রস্তরনিপি হইতে জানা যায় ষে ১৫৫৫ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামস্ত ছিল এবং তিনি বঙ্গের প্রসিদ্ধ দাদশ ভৌমিক বা "বার ভুঁইয়ার" অন্যতক্ষ ছিলেন। যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় পিতৃব্য মহারাজ ক্সন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিলে বসন্তরায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (কচুরায়) পিতৃবন্ধু ঈশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে প্রতাপ হিজলী আক্রমণ করেন। কয়েকদিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করিবার পর ঈশা 🖏 যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীর অপর পারে রস্থলপুর নদীর যে স্থানে প্রতাপের রণতরী সমূহ ছিল, তাহা আজও ' প্রতাপপুর ঘাট '' নামে পরিচিত। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর হিজলী প্রথমে প্রতাপাদিত্যের ও পরে মুঘলদের অধিকারভুক্ত হয়। কেহ কেহ এই ঈশা খাঁকে সোণারগাঁএর ঈশা খাঁ হইতে অভিনু মনে করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে ইঁহারা দুই জন স্বতদ্ধ वाकि।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে হিজলীতে ঈসট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের সহিত নবাব সৈন্যের যুদ্ধ হয়।
ইংরেজের হাত হইতে হিজলীর পুনরুদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধ সংঘঠিত হইয়াছিল। নবাবী ফৌব্দ
প্রথমে দরিয়াপুর প্রামে ছাউনি করে, পরে ২৮এ মে রস্থলপুর নদী পার হইয়া হিজলীর দক্ষিণে এক
অরণ্য মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করে। কোম্পানির পক্ষে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন স্থবিখ্যাত
জব চার্গক। উভয় পক্ষের মধ্যে ছোট খাট যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং তাহাতে প্রতিদিনই ইংরেজের
সৈন্যক্ষয় হয়। ইতিমধ্যে ১লা জুন ইংলও হইতে কয়েকজন সৈনিক আসিয়া পৌছিল। জব চার্গক্ষ
তথন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। স্থসজ্জিত গোরা সৈন্যগণ কুচকাওয়াজ করিয়া হিজলীর
দুর্গে প্রবেশ করিবার পর তিনি এক গুপ্তপথে তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজঘাটায় পাঠাইয়া দিলেন।
তাহারা পুনশ্চ স্থসজ্জিত হইয়া পুন: পুন: দুর্গ ও জাহাজঘাটায় যাতায়াত করিতে লাগিল। এই
কৌশল বুঝিতে না পারিয়া নবাবী সৈন্য মনে করিল ইংলও হইতে না জানি কত সৈন্য আসিয়াছে।
ভীত নবাৰ-সেনাপতি সদ্ধির প্রতাব পাঠাইতেই চার্গক সানন্দে তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং ২০এ
জ্বন তারিখে সন্ধিপত্র লিখিত হইবার পর তাঁহার দলবল লইয়া উলুবেড্য়ায় চলিয়া গেলেন।

কা উথালি ও খাজুরী—হিজলীর প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পূর্বের্ব কাউখালি গ্রাম। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এখানকার প্রসিদ্ধ আলোক স্তম্ভ (লাইট-হাউস) নিশ্মিত হয়। ভাগীরথীর তীরে ইহাই সবর্বপ্রথম আলোক স্তম্ভ।

কাউখালির ৪।৫ মাইল উত্তরে রস্থলপুর নদীর পূবর্বতটে খাজুরীগ্রাম। অপ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইহা ভাগীরথীর উপর একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। কলিকাতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি হয়। তখনকার দিনে বড় বড় জাহাম্ম খাজুরীতে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করিত এবং কলিকাতা পর্যন্ত স্থলুপের সাহায্যে মাল আনা-নেওয়া করা হইত। তৎকালে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বহু সন্ধান্ত ইংরেজ ও বাঙালী খাজুরীতে যাইতেন। কলিকাতা হইতে খাজুরীর টেলিগ্রাফ লাইনই ভারতের সবর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন। ১৮৬৪ খৃটাব্দে ভীষণ জল প্লাবনের ফলে খাজুরী বন্দর ধবংস হইয়া যায়। এখন মাত্র দুইটি বাড়ী ও ইংরেজদের একটি সমাধি ক্ষেত্র খাজুরীর অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহার একটি বাড়ী এখন ডাক্বাংলা এবং অপরটি ডাক্ষর রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

দাঁতন—খড়গপুর জংশন হইতে দাঁতন ৩২ মাইল দূর। দাঁতনে একটি মুন্সেফী আদালত আছে। এখানে উত্তম জাঁতি প্রস্তুত হয়। প্রবাদ, ওড়িষ্যা যাইবার পথে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে দাঁতন বা দন্তকাঠ ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই স্থানের নাম দাঁতন হইয়াছে। এই আখ্যানটির প্রমাণ স্বরূপ স্থানীয় একটি মন্দিরে প্রস্তরীভূত দন্তকাঠ রক্ষিত আছে। দাঁতনে জগননাথদেবের ও শ্যামলেশুর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির আছে।

কেহ কেহ বলেন যে দাঁতনের প্রাচীন নাম দন্তপুর। "দাঠাবংশ" নামক বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে কেম নামে বুদ্ধদেবের এক শিষ্য বুদ্ধের চিতা হইতে একটি দন্ত সংগ্রহ করিয়া উহা কলিল রাজ ব্রদ্ধদন্তকে প্রদান করেন। ব্রদ্ধদন্ত একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দন্তটিকে তন্যুধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থানটির নাম দেন দন্তপুর। ব্রদ্ধদন্তবংশের শিবগুহ নামক জনৈক নূপতি ব্রাদ্ধণ্য ধর্মের উপর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের উপর তাঁহার অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার দন্তপুরের দন্তোৎসব দেখিয়া তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন ও বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজ্যবাসী ব্রাদ্ধণগণ এই জন্য তাঁহার প্রতি রুই হইয়া তাঁহার শান্তি-বিধানের জন্য পাটলিপুত্রের হিন্দু নরপতির সাহায্য প্রাথনা করেন। পাটলিপুত্ররাজের সৈন্য শিবগুহকে বন্দী করিয়া তৎসহ বুদ্ধদন্তটিকেও পাটলিপুত্রের জানমন করে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাটলিপুত্রে বছ আন্চর্য্য ঘটনা ঘটায় পাটলিপুত্ররাজ তীত হইয়া বুদ্ধদন্তসহ শিবগুহকে পুনরায় দন্তপুরে প্রেরণ করেন। পাটলিপুত্ররাজের মৃত্যুর পর পার্শ্ব কর্ত্তী অপর এক রাজা দন্তপুরু আক্রমণ করিয়া শিবগুহকে নিহত করেন। রাজকুমারী হেমমালা এবং রাজমাতা উজ্জ্বিনীরাজকুমার ছদ্যুবেশে বুদ্ধদন্তটি লইয়া তাম্রলিপ্তের পথে গিংহলে গামন করেন। সিংহলরাজ মেঘবাহন পরম ভক্তি সহকারে ধন্মমন্দিরে দন্তটির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও সিংহলে এই বুদ্ধদন্ত নিত্য পুজিত হইতেছে। দেবপ্রিয় তিষ্যের রাজত্বকালে খৃষ্টীয় পঞ্চম্পাতানীতে কা-হিয়েন্ সিংহলে মহাসমারোহে বুদ্ধদন্ত প্রতিষ্ঠার বার্ঘিক উৎসব দর্শন করিয়াছিলেন।

দন্তপুর নগরের অ্রম্থান সম্বন্ধে মততেদ আছে। কেহ কেহ কর্তমান রাজমহেন্দ্রীকে প্রাচীন দন্তপুর বলিয়া নির্দেশ করেন, কাহারও মতে পুরী বা জ্বগন্নাথধামই দন্তপুর এবং জগন্নাথের মন্দিরই প্রাচীন দন্তমন্দির। স্থাসিদ্ধ প্রস্মতান্ধিক রাজেক্তলাল মিত্র প্রমুখ মনীদীর মতে বর্ত্তমান দাঁতুনই

वांशांग्र समन



রাজবাড়ী ও খাটপুকুর, তমলুক (পৃঠ: ১৩৬)



রাজবাটী, মহিঘাদল (পৃষ্ঠা ১৩৭)



বর্গভীমার মন্দির, তমলুক (পৃষ্ঠা ১৩৫)

वाः नाग्न **स्म**र्ग



প্লাটফরম—খড়গপুর (পৃষ্ঠা ১৩৮)



শাহস্থজার মসজিদ, কসবা, নারায়ণগড় (পৃষ্ঠা ১৪১)



সমুদ্রতীর, কাঁথি (পূর্চা ১৪১)



জনপুটের সমুদ্রতীর (পূর্চা ১৪১)

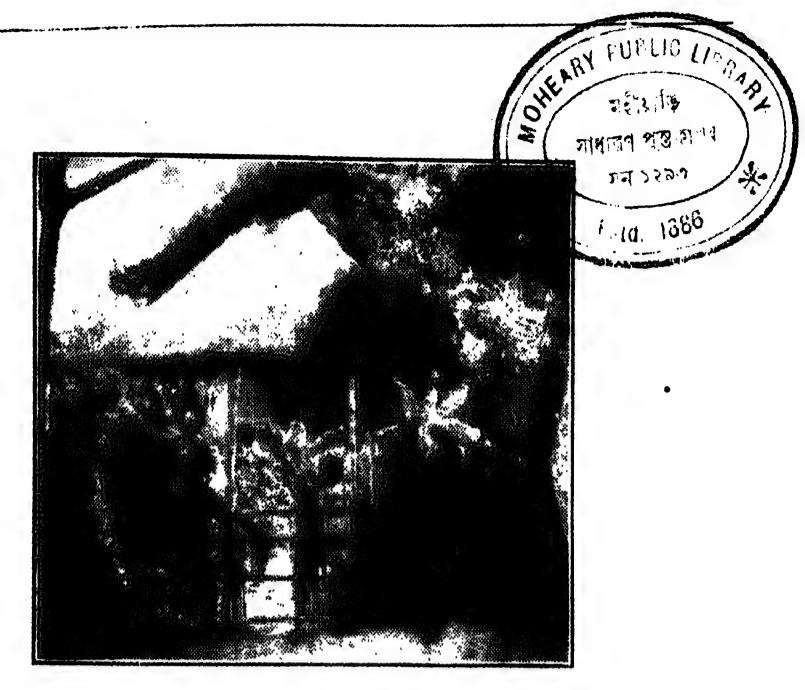

ডাকবাংলা, দরিয়াপুর (পৃষ্ঠা ১৪২)



প্রাচীন শিবমন্দির, এগরা-হটনগর (পৃষ্ঠা ১৪১

**১**88 ज वां: नाग समन



'কপাল কুণ্ডলার'' পরিকল্পনা ক্ষেত্র (পৃষ্ঠা ১৪২)



শ্যামলেশুরের মন্দির, শাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৪)

প্রাচীন দন্তপুর। দাঠাবংশে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে তামলিপ্ত হইতেই বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়। পুরীও তৎকালে একটি প্রধান বন্দর ছিল। স্কৃতরাং পুরী বা রাজমহেল্রী হইতে দন্তটি পুরীবন্দর দিয়াই প্রেরিত হইবার কথা। তামলিপ্ত হইতে উহা প্রেরিত হওয়ায় অনেকে মনে করেন যে নিকটস্থ দাঁতনই প্রাচীন দন্তপুর। দাঁতন যে একটি বহু পুরাতন স্থান তাহা এখনও দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

দাঁতনের অনতিদূরে শরশক্ষ নামে একটি স্থবৃহৎ জলাশয় আছে। উহার দৈর্ঘ্য ৫,০০০ ফুট ও প্রস্থ ২,৫০০ ফুট। বাংলাদেশে এরূপ দীঘি অতি অল্পই আছে। জনশ্রুতি যে শশাক্ষদেব নামক জনৈক নৃপতি পুরীগমন কালে বাংলা ও ওড়িঘ্যার সীমান্তে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। দাঁতনে ''বিদ্যাধর'' নামে পরিচিত ১,৬০০ ফুট দীর্ঘ অপর একটি দীঘি আছে। বিদ্যাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর হারা ইহা খনিত হইয়াছিল বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ, মাটীর নীচে দিয়া শরশক্ষ ও বিদ্যাধর দীঘিকে সংযুক্ত করিয়া ৪ হাত উচচ ও ৩ হাত প্রশস্ত একটি প্রস্তর নিশ্বিত স্থড়ক্ষ আছে।

মোগল্মারী—দাঁতন হইতে দুই মাইল উত্তরে মোগলমারী নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে "শশিসেনার পাঠশালা" নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইপ্তক স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাদ, এই স্থানে রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা শশিসেনা বা স্থীসেনার সহিত অহিমাণিকের প্রথম সাক্ষাৎ হয় এবং প্রথম হইতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। শশিসেনা ও অহিমাণিকের প্রণয়-কথা কবি ফকিররামের "স্থিসোনা" কাব্যে বিবৃত হইয়াছে।

মোগলমারী গ্রামে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের এরা মাচর্চ তারিখে তোড়রমল পরিচালিত মুঘল বাহিনীর সহিত ভীঘণ যুদ্ধে সোলেমান কররানীর পুত্র দাউদ শাহ পরাজিত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল পক্ষের বহু সেনা নিহত হয়। সেই জন্য এই গ্রামের নাম হয় "মোগলমারী"।



## (খ) খড়গপুর—আদড়া

মেদিনীপুর—খড়গপুর জংশন হইতে ৮ মাইল দূর। ইহা কংসাবতী বা কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। মেদিনীপুর শহরটি খুব প্রাচীন। রাজা প্রাণ্করের পুত্র স্থ্রপ্রসিদ্ধ মেদিনীকোষ অভিধান প্রণেতা মেদিনীকর কর্ত্বক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে, এবং সেই জন্যই ইহার নাম মেদিনীপুর। আইন-ই-আকবরীতে একটি স্থবৃহৎ নগর বলিয়া মেদিনীপুরের উল্লেখ আছে।

এখানে একটি প্রাচীন প্রস্তর নিশ্মিত দুগ আছে। কবে কাহার হারা ইহা নিশ্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ মেদিনীকর কর্ত্তৃক নগর স্থাপনের সময়েই ইহা নিশ্মিত হইয়া থাকিবে। মুঘলযুগে ইহা একটি প্রধান সেনা-নিবাস ছিল। নবাব আলিবদ্দী, নবাব সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতি এই দুগে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিছুকালের জন্য ইহা মহারাদ্রীয়গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কর্স্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেও ইহা সেনা-নিবাস রূপে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর কিছুদিন ইহা জেলখানায় পরিণত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা পরিত্যক্ত এবং পুরাতন জেলখানা নামে পরিচিত।

মেদিনীপুর শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থন্দর। রেল স্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে "গোপ" নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। জনশ্রুতি, এই স্থানে মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার দক্ষিণ গো-গৃহ ছিল। দেখিলে মনে হয় গোপগিরি পূবের্ব একটি দুর্গ ছিল এবং তদুপযোগী করিয়া পাহাড়টিকে কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে মেদিনীপুরে দুইটি দুর্গের উল্লেখ আছে। একটির কথা বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন দিতীয় দুর্গটি এই গোপ-গিরি। এখন এই পাহাড়ের উপর মেদিনীপুর জেলার প্রসিদ্ধ জমিদার নাড়াজোলের রাজভবন অবস্থিত।

মেদিনীপুরের প্রান্তবাহিনী কাঁসাই নদীর উপর প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি সেতু আছে। এই সেতুর নিকট হজরত পীর লোহানির সমাধি অবস্থিত। পীর সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে বছ কাহিনী প্রচলিত আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র। সমাধির নিকটেই একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির আছে। কথিত আছে, ইহা রক্ষিনী দেবীর মন্দির এবং পূবের্ব নাকি পালা করিয়া গ্রামবাসিগণকে এই দেবীর নিকট প্রত্যহ একটি নরবলি দিতে হইত। একদিন একটি অসহায়া বিধবার একমাত্র পুত্রের পালা উপস্থিত হওয়ায় বিধবার করুণ ক্রন্দনে দয়ার্দ্র হইয়া পীরসাহেব বিধবার পুত্রের পরিবর্ষ্তে স্বয়ং দেবীর সন্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবীর সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে দেবী পরাজিত হইয়া মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া পশ্চিমদিকে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করেন এবং এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তরকালে এই রজক নাকি দেবীর অনুগ্রহে ধলভূমের রাজা হইয়াছিলেন।

মেদিনীপুর শহরে মুসলমানগণের আরও একটি পবিত্র স্থান আছে। উহা স্থবিখ্যাত পীর হজরত মুরসেদ আলি শাহসাহেবের দরগাহ্ এবং খানকা শরীফ নামে পরিচিত। এখানে প্রতিবংসর শাহ্ সাহেবের উর্স্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মুসলমান যাত্রীর সমাগম হয়।

হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে ওড়িয়া রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জগননাথ মন্দির, বর্গীদের সময়ের শীতলা মন্দির, হনুমানজীর মন্দির, বিবিগঞ্জের দুর্গা মন্দির, কর্ণেলগোলার রাম মন্দির, শিববাজারের দ্বাদশ শিবালয় ভ রাসমঞ্চ এবং ছবিষপুর ও নূতন বাজারের কালী মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুরের জজ-আদালতের নিকটে ভূতপূবর্ব কলেক্টর জন পিয়ার্স সাহেবের সমাধি আছে। সমাধি স্তম্ভে ইংরেজী ও বাঙলায় লিখিত দুইখানি প্রস্তরফলক আছে। ইংরেজের সমাধিগাত্তের বাঙলা ভাষায় লেখা প্রস্তরফলক বোধ হয় আর কোথাও নাই। প্রস্তরফলকখানির প্রতিলিপি নিমেন দেওয়া হইল:—

"শ্রীরাম মেস্ত্র জন পিয়ার্শ সাহেব জেলা মেদিনীপুর বারো বৎসর কেলট্টার কাজ করিয়া সন ১৭৮৮ ইংরেজি ২০ মেই সন ১১০৫ বাঙ্গলা ১১ই জিট্ঠা কাল হইয়াছে—তাহার কবরে এই কিন্তি করিয়া দেওয়া গেল।"

মেদিনীপুরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, দুইটি উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি উচচ ইংরেজী বালিক। বিদ্যালয় ও একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। শহরের গেড়েরী সম্প্রদায় স্থন্দর কম্বল প্রস্তুত করে। ইহারা চার পাঁচ পুরুষ পূবের্ব উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আসিয়া এখানে বসবাস করিতেছে এবং নিজেরাই মেষ পালন করে।

ইতিহাস বিশ্রুত সিপাহী বিদ্রোহের সময় । রাজনারায়ণ বস্ত্র মহাশয় মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তৎকালীন মেদিনীপুরের অবস্থা তিনি তাঁহার আম্বচরিতে স্থুন্দর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা হইতে কিয়দংশ নিমেন উদ্ধৃত হইল।

'দিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্যান্ত পৌছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী দিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। দিপাহীদিগের গুপ্ত ঘড়বদ্ধ এত বিস্তৃত ছিল যে ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারী ব্রাদ্রণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয়া দিপাহী পল্টনকে বিগড়াইবার চেটা করে। ......উক্ত তেওয়ারী ব্রাদ্রণকে মেদিনীপুর মুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসী দেন। .....তখনকার যে সকল কাগজে বিশেষতঃ Phoenix কাগজে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিদ্রোহের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইত তাহা আমরা কি পর্যান্ত উৎসাহের সহিত পাঠ করিতাম তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবেরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। একদিন সাহেবেরা ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়া দিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা খালের উপর ধান দূর্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুইয়া শপথ করিতে বলিলেন যে, দে বিদ্রোহী হইবে না। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না।

আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যাণ্টুলেনের ভিতর ধুতী পরিয়া কাজ করিতাম। যখন গিপাহী আসিবে প্যাণ্টুলুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিয়া পরিব স্থির করিয়াছিলাম। দিপাহীদিগের প্যাণ্টুলেনের উপর বিশেষ রাগ ছিল। .....একদিন জন্যাষ্টমীর পবের্বাপলক্ষে শিপাহীরা হাতীর উপর চড়িয়া নিশান উড়াইয়া বাজনা বাজাইয়া আওয়াজ করিতে করিতে সহরের দিকে আসিতেছিল। আমরা মনে করিলাম, সিপাহীরা সহর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। স্কুলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, বালকেরা টেবিল ও বেঞ্চের নীচে লুকাইতে লাগিল। .....আমরাও প্যাণ্টুলুন চাপকান পরিত্যাগ করিয়া ধুতি বাহির করিতেছিলাম এমন সময় আমরা শুনিলাম যে, সিপাহীরা জন্মান্টমীর পবের্বাপলক্ষে এইরুপ ধুমধাম করিতেছে। ইহা শুনিয়া আমরা প্রকৃতিম্ব হইলাম। .....সংবাদপত্রে এইরপ মিধ্যা জনরব লিখিত হইয়াছিল যে Shekwattee

Battalion নেদিনীপুরে বিদ্রোহ করিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিক্কা গিয়াছে। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে বিদ্রোহ হয় নাই। পরিশেষে এই পল্টন স্থানান্তরিত হওয়াতে উদ্বেগের সকল কারণ চুকিয়া গেল। মেদিনীপুরে যে বিদ্রোহ হয় নাই তাহার প্রধান কারণ কর্ণেল সাহেবের রাজপুত উপপত্নী। তাহার কথা সিপাহীরা বড় মান্য করিত। বিদ্রোহের প্রস্তাব হইলে সে সিপাহীদিগকে তাহা করিতে নিবারণ করিত।"

মেদিনীপুর শহরের অন্তর্গত নরমপুরে একটি অসমাপ্ত মস্জিদ্ আছে। কথিত আছে শাহজাদা পুরম (সম্রাট শাহজাহান) দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিবার পথে যে দিন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন সে দিন ঈদ্ পবর্ব থাকায় তাঁহার নমাজের জন্য একদিনেই এই মসজিদ্টি নিশ্মিত হয়। সময়ের অল্পতার জন্য ইহার নির্মাণ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। পুরম ইহাতেই নমাজ পড়িয়াছিলেন। এই ঘটনার সমারকরূপে মসজিদ্টিকে অসমাপ্ত অবস্থায়ই রাখা হইয়াছে।

জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গলে বণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব ওড়িঘ্যা যাইবার সময় মেদিনীপুরের পথে গমন করিয়াছিলেন।

কর্ণগড়—নেদিনীপুর হইতে ৬ মাইল উত্তরে শালবনি থানায় অবস্থিত কর্ণগড় একটি প্রাচীন ও প্রিদ্ধ স্থান। এখানে সিংহ উপাধিধারী এক রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই বংশীয় রাজা মহাবীর সিংহের নিন্দ্রিত একটি দুর্গের ভগুাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গের মধ্যে একটি সরোবর ও তন্মধ্যস্থ একটি প্রস্তর নিন্দ্রিত প্রাসাদ এখানকার দ্রপ্তর বস্তু। প্রবাদ, কর্ণগড়ে দাতাকর্ণের বাটী ও ভোজরাজার রাজধানী ছিল। কেহ কেহ অনুসান করেন যে উৎকলাধিপতি কর্ণকেশরী এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত ''রামচরিতম্'' নামক সংস্কৃত কাব্যে কর্ণকেশরীর উল্লেখ আছে। বিখ্যাত ''শিবায়ন'' প্রণেতা রামেশুর ভট্টাচার্য্য বরদা ঘাটালের রাজা শোভাসিংহের অত্যাচারে স্থীয় জন্মভূমি যদুপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গড়টি প্রায় দুই মাইলব্যাপী ছিল এবং সদর ও অন্দর দুই মহালে বিভক্ত ছিল। গড়ের তিন দিকে জঙ্গল এবং পূর্ববিদকে কৃষিক্ষেত্র। জঙ্গল হইতে একটি নদী বাহির হইয়া গড়ের দুইদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনরায় একত্র হইয়াছে। ইহাতে গড়ের একটি স্বাভাবিক পরিধার স্থিটি হইয়াছে।

গড়ের দক্ষিণদিকে অনাদিলিঙ্গ দণ্ডেশ্বর শিব ও মহামায়ার মন্দির অবস্থিত। প্রস্তরনিশ্বিত এই মন্দির দুইটি অতি দৃঢ় ও ইহার নির্দ্মাণকৌলশও অতি স্থন্দর। মহামায়ার মন্দিরে যে পঞ্চমুণ্ডী যোগাসন আছে, প্রবাদ যে তথায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও কর্ণগড়ের রাজা যশোবস্ত সিংহ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই মন্দিরের তোরণ-দ্বারে "যোগী খোপা" বা যোগমণ্ডপ নামে যে ত্রিতল পাথরের মন্দির আছে তাহাও দেখিবার মত বস্তু।

মেদিনীপুর হইতে এক মাইল উত্তরে রাণীগঞ্জ রাস্তার নিকট আবাসগড়ের ভগুবিশেষ দৃষ্ট হয়। কর্ণগড়ের পঞ্চম রাজা রামসিংহ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে ইহ। নির্মাণ করেন। কর্ণগড়ের শেষ রাণী শিরোমণি ও নাড়াজোলের রাজা মোহনলাল খাঁ ইহার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। গড়ের ভিতরে প্রকাণ্ড দীঘির তীরে নবচূড়া সমন্ত্রিত একটি পুরাতন মন্দির আছে। এই গড়ে দশভুজা, জয়দুর্গাইরাধাশ্যাম, শ্যামস্থলর ও রাজরাজেশ্বরী প্রভৃত্তি অপরাপর বিগ্রহও আছেন।

বর্গীর উপদ্রবের ন্যায় চুয়াড় উপদ্রবও মেদিনীপুর জেলাকে বিশেষ বিপর্য্যস্ত করে। চুয়াড়গণ জেলার জঙ্গল মহালের অধিবাসী বন্যজাতি। শিকার, দস্ক্যবৃত্তি ও জমিদারদের অধীনে পাইক বা সৈনিকের কার্য্য করাই তাহাদের পেশা ছিল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ইংরেজের অধিকারে আসিলে জমিদারগণকে বশে আনিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি জঙ্গল মহালের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। সৈন্য সংগ্রহে কোম্পানির কিছু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথা প্রচারিত হওয়ায় ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ২০০ মাইল ব্যাপী জঙ্গল মহালে ঘার বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। লেফুটেন্যাণ্ট ফার্গুসন সাহেবকে এই বিদ্রোহ দমন করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। চুয়াড়গণের বিঘাক্ত শরে ও ব্যাধিতে অনেক ইংরেজ সৈন্যের প্রাণহানি হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। মেদিনীপুর শহরের নিকটবর্ত্তী আবাসগড় ও কর্ণগড়কে কেন্দ্র করিয়া তাহারা নানাস্থানে আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কোম্পানি কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করেন। চুয়াড়দিগের সমুদয় আডডা ভাঙ্গিয়া দিয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। জায়গীর জমি কোম্পানি কর্ত্বক বাজেয়াপ্ত হইবার ফলেই চুয়াড়েরা বিদ্রোহী হইয়াছিল।

গোদাপিয়াশাল—খড়গপুর হইতে ১৩ মাইল। এখানে কুমারগড় নামক একটি দুর্গের ভগাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা চাঙ্গুয়ালরাজ বীরসিংহের বংশধর রাজা কুমারসিংহ কর্তৃক নিশ্মিত। এই বংশীয় রাজা জামদার সিংহ নিশ্মিত জামদারগড়ের ভগাবশেষ গোদাপিয়াশালের নিকটে অবস্থিত। এই স্থানেই মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানি তাঁহাদের গোদাপিয়াশাল কুঠি নির্মাণ করেন।

চক্রকোণা রোড—খড়গপুর জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। স্টেশন হইতে চক্রকোণা শহর মোটরবাসযোগে ২১ মাইল। ইহা ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত। প্রবাদ যে বহুকাল পূবের্ব এখানে চক্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে চক্রকোণা নাম হইয়াছে। রাজবাটীর ধবংসাবশেষ এখনও চক্রকোণার প্রাচীনত্বের পরিচয় প্রদান করে।

কথিত আছে, এককালে চক্রকোণা নগরে বাহানুটি বাজার ছিল। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে চক্রকোণাকে (Sjandercona) শিলাবতী নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ নগর বলিয়া দেখান হইয়াছে।

চক্রকোণার দক্ষিণে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের ঘাদশঘারী বা ''বার দুয়ারী'' নামক গড়ের ভগুাবশেষের নিকটেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মল্লেশুর ও উজ্জনাথ শিব আজিও বিদ্যমান। কথিত আছে, কালাপাহাড়ের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য পূজারিগণ মল্লেশুরকে প্রস্তর দিয়া মুড়িয়া ফেলেন ও উজ্জনাথকে লইয়া এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপন করেন। কালাপাহাড় শূন্য মন্দির ধবংস করিয়া চলিয়া যান। মল্লেশুরের বর্ত্তমান স্থন্দর মন্দিরটি বর্দ্ধমানের মহারাজা কীত্তিচক্রের ঘারা নিশ্মিত। মল্লেশুর আজিও প্রস্তরাবৃত আছেন। ইহার মন্দিরের নিকটে উন্মুক্ত আকাশতলে এক বটবৃক্ষের মূল আশ্রম করিয়া উজ্জনাথ মহাদেব বিদ্যমান। যতবারই ইহার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে ততবারই তাহা বক্সপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈবদুর্ঘটনার ঘারা ধবংস হইয়া গিয়াছে।

চক্রকোণার লালজীউ, রঘুনাথজীউ ও কামেশুর মহাদেবও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দশহরা ও রথযাত্র। এবং রঘুনাথজীউর পুষ্যা উৎসব উপলক্ষে চক্রকোণায় বিস্তর জনসমাগম হয়। চক্রকোণায় রাজমাতা লক্ষ্মণাবতীর দার। প্রতিষ্ঠিত 'রাজার মার পুক্ষর'' নামে একটি বৃহৎ জলাশ্য আছে। ''রাজার মার কালীও'' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চক্রকোণায় বড়, মধ্যম ও ছোট অস্থল নামে তিনটি মঠে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পশ্চিম ভারতীয় তিন জন বৈষ্ণব মোহাস্ত এই আখড়া তিনটির পরিচালক। এখানে নানকপদ্বীদেরও একটি মঠ আছে।

লর্ড সত্যেক্সপ্রসন্ন সিংহের পূবর্বপুরুষগণ চক্রকোণার অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা বীরভূম জেলার রাইপুর গ্রামে উঠিয়া যান।

চক্রকোণার কাঁসা ও পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ।

চক্রকোণার চার পাঁচ মাইল দক্ষিণ পূবের্ব, আক্রা গ্রামে "ছোট দীঘি" নামে একটি অতি বৃহৎ দীঘি আছে। একপার হইতে ইহার অপর পার দৃষ্ট হয় না। ইহা কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। এখানে "বড় দীঘি" নামে অপর একটি বৃহত্তর দীঘি ছিল। উহা ভরাট হইয়া এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

চক্রকোণা রোড হইতে মোটরবাসযোগে মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঘাটালে যাওয়। যায়। ঘাটাল রূপনারায়ণ নদের উভয় তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার দধি, সৃত্ত ও মাটির হাঁড়ি খুব বিখ্যাত।

ক্ষীরপাই—ক্ষীরপাই ঘাটাল মহকুমার একটি বড় গ্রাম। পূবের্ব ইহা একটি মহকুমার সামে ছিল। এক সময়ে এখানে ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজ কেম্পানির কুঠি ছিল। নকটবর্ত্তী কাশীগঞ্জ গ্রামে ঈসট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি বৃহৎ কুঠি ছিল। উহার নিকটেই বেড়াবেড়া পল্লীতে য়ুরোপীয়গণের ছয়টি সমাধিস্তম্ভ আছে। সেকালে য়ুরোপীয় বণিক বা কর্মচারীদের সহিত এদেশের লোকেদের বিশেষ মেলামেশা ও সখ্য ছিল। সেই প্রাচীন বন্ধুত্বের কথা স্যুরণ করিয়া আজও এই পল্লীর অধিবাসীরা কোন শুভকার্য্য বা পবর্ব উপলক্ষে এই বিদেশীয়গণের জীর্ণ সমাধির সম্মুধে দীপ দান করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারটি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা মানুষের সহিত মানুষের মিলনের পরিচায়ক হিসাবে বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে "সন্ন্যাসী হাঙ্গামার" সময় একদল সন্ন্যাসী ক্ষীরপাই গ্রামে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে থাকে। মেদিনীপুরের রেসিডেণ্ট্ সাহেব তাঁহাদের মধ্যে অনেককে হত ও আহত করিয়া এই উৎপাত দমন করেন।

দয়ার সাগর ঈশুরচক্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মপল্লী বীরসিংহ গ্রাম ক্ষীরপাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী।

গড়বৈতা—খড়গপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। গ্রামের মধ্যে রায়কোটা নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগাবশেষ দেখা যায়। এই দুর্গটির উত্তরে লাল দরজা, পূবের্ব রাউত। দরজা, দক্ষিণে পেশা দরজা ও পশ্চিমে হনুমান দরজা নামে চারিটি দরজা ছিল। আজিও স্থানীয় লোকে উহাদের ধবংসাবশেষ দেখাইয়া থাকে। এই দুর্গটি রগড়ীর চৌহানদিগের

গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরদ্বারের সন্মুখে সাতটি পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রাচীন আমলের প্রস্তরনিশ্মিত সাতটি মন্দির আছে। ইহাও চৌহানদিগের কীত্তি বলিয়া খ্যাত। সবর্বমঙ্গলা দেবী, কামেশুর মহাদেব ও রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে আবার সবর্বমঙ্গলাই সমধিক খ্যাত। কবে এবং কাহার দ্বারা এই মন্দিরটি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহ ইহার প্রতিষ্ঠাতা, আবার কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক কোন সিদ্ধপূর্ষ অরণ্যমধ্যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সবর্বমঙ্গলা দেবীর মাহান্ম্যের কথা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য নাকি গড়বেতায় আগমন করিয়া এই স্থানে শবসাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবী তাল ও বেতাল নামে স্বীয় অনুচরষয়কে বিক্রমাদিত্যের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য নিযুক্ত করেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই আদেশ সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ মন্দিরম্বার পূবর্বদিক হইতে উত্তরদিকে পরিবত্তন করিবার আদেশ করেন। এই আদেশ সঙ্গে সঙ্গইে পালিত হয়। তদবধি এই মন্দিরটি উত্তরদারী। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী সাধারণ মন্দির হইতে বিভিন্ন। মন্দিরদার হইতে একটি প্রশস্ত অথচ অন্ধকার স্নড়ঙ্গপথে যাইয়া পাঘাণময়ী দেবীপ্রতিমার সন্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। দেবীর পার্শ্বে সবর্বক্ষণই একটি দীপ জালাইয়া রাখা হয়। প্রবাদ, দেবীর পার্শ্বে যে পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে তাহার উপর বসিয়া রাজা গজপতি ও বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গড়বেতায় একটি মুনসেফী আদালত আছে।

বগড়ী রোড—খড়গপুর হইতে ৪০ মাইল। স্টেশন হইতে বগড়ী-কৃষ্ণনগর গ্রাম আড়াই মাইল। অনেকের মতে বগডিহি বা বক রাক্ষসের বাসস্থান হইতে "বগড়ী" শব্দের উৎপত্তি। প্রবাদ, পুরাকালে এই স্থানে নাকি মহাভারতোক্ত বক রাক্ষসের রাজ্য ছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বিদুরের পরামর্শ মত নৌকায় গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণদিকে অরণ্য সমাবৃত এই স্থানে উপনীত হন। বক রাক্ষস প্রত্যহ একটি করিয়া মানুষ ভক্ষণ করিত। ভীমের হস্তে বক রাক্ষসের নিধন ঘটে।

বগড়ী-কৃষ্ণনগর একটি প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়জীর একটি স্থাদর পাঘাণ নিশ্মিত বিগ্রহ ও মন্দির আছে। দোলযাত্রার সময় এখানে একটি বড় মেলা হয় ও তাহাতে বাংলার নানাস্থান হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। প্রবাদ, বগড়ীর প্রথম রাজা গজপতি সিংহের মন্ত্রী রাজ্যধর রায় এই মন্দির নির্দ্রাণ করেন। পরে বগড়ীর রাজা রঘুনাথ সিংহ কৃষ্ণমূত্তির পার্শ্যে রাধিকা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া মন্দিরটি সম্পূর্ণ করেন। বগড়ীর নিকটে ভিকনগর ও গনগণির মাঠ নামক দুইটি স্থান আছে। প্রবাদ, পাগুবেরা ভিক্নগর হইতে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন। শিলাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবন্ধিত গনগণির মাঠে ভীম কর্ত্ত্বক বক রাক্ষস নিহত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। এই মাঠের উপর কতকগুলি প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাগুকে লোকে বক রাক্ষসের আম্থিবলায়া দেখাইয়া থাকে। বগড়ী-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী মহাভারতোক্ত একচক্রপুর বা একারিয়। গ্রামে সপুত্র কুষ্ণীদেবী যে স্থানে বাস করিয়াছিলেন লোকে আজিও তাহা নির্দেশ করিয়া থাকে।

জঙ্গলমহালের চুয়াড়দিগের দমনের কথ। পূবের্বই বলা হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নাএক নামে বন্যজাতি মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে বিদ্রোহী হয়। নাএকরা প্রায় চুয়াড়দিগেরই মত। তাহারা ধর্ম্মে হিন্দু ছিল এবং গো-গ্রাহ্মণের উপর তাহাদের অত্যন্ত ভক্তি ছিল; বগড়ীর রাজবংশ কর্ত্বক প্রদত্ত জায়গীর তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিত এবং প্রয়োজন হই ল

রাজ সরকারে সৈনিক বা পাইকের কাজ করিত। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাএকদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। নাএকগণ ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া অচলসিংহ নামক একজন সাহসী পুরুষের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাহারা গভীর অরণ্য আশ্রুয় করিয়া নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর সকলের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে স্থরু করে। ইহাই "বগড়ীর নাএক হাঙ্গামা" নামে পরিচিত। নাএকগণের উপদ্রবে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার বহুস্থান বিপন্ন হইয়া উঠে। পূর্বেবাক্ত গনগণির মাঠে তাহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া খ্রিটিশ সৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম খ্রিটিশ সৈন্য এই অরণ্যচারী জাতির সহিত যুদ্ধে ততটা স্থবিধা করিতে পারে নাই, পরে বহু কামান একত্রে দাগিয়৷ তাহারা নাএকদিগের সমস্ত আডডা ধবংস করে। এই যুদ্ধে বহু নাএক সৈন্য প্রাণত্যাগ করে ও जिंदिक विकास व নাএকসৈন্য লহয়া বর্গীদের দলে যোগ দেয় ও ব্রিটিশ অধিকৃত স্থানসমূহে ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে। প্রথমদিকে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ইহার কোনই প্রতীকার করিতে পারে নাই। অবশেঘে বগড়ীর রাজ্যচ্যুত রাজা ছত্রসিংহের সাহায্যে অচলসিংহ ধৃত হয়। অচলসিংহের পরেও নাএকগণ আরও কিছদিন ধরিয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। অবশেষে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। এই সময়ে প্রায় ২০০ নাএক যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় ও ১৭ জন দলপতিকে প্রকাশ্যস্থানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বিষ্ণুপুর—খড়গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা বাঁকুড়া জেলার মহকুমা ও প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। রঘুনাথ বা আদিমল্ল মল্লভূমরাজ্য ও মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণা জেলার কতকাংশ এবং ছোট নাগপুরের অধিত্যকা ভূমির কতকাংশ লইয়া মল্লভূম রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। প্রবাদ, সপ্তম শতাবদীতে তীর্থকামী কোন করিয় রাজার মহিঘী বৃলাবন হইতে শ্রীক্ষেত্রের পথে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করার পর মৃত্যুমথে পতিত হন। পুত্রটি স্থানীয় কোন গৃহস্থ কর্ত্তৃক লালিত পালিত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বালকের দেহে ক্রত্রেটিত বলবীর্যাের বিকাশ ঘটিতে থাকে এবং সে মল্লক্রীড়ায় অপরাজেয় হইয়া উঠে। এই বালকই উত্তরকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ স্বীয় পরাক্রমবলে বহু সামন্ত রাজা ও সর্দারকে পরাস্ত করিয়া এক বিস্তীণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে খ্যাত। ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মল্লাব্দ গণনা করা হয়। মল্লভূমের প্রথম রাজধানী ছিল প্রদুমুপুরে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্ধশ শতাবদীতে রঘুনাথ মল্লের উনবিংশ বংশধর জগৎমল্প বিষ্ণুপুরের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

বহু শতাবদী ধরিয়া মলুরাজগণ বাংলার পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুসলমান যুগেও বহুকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে বিষ্ণুপুরের রাজারা অপ্রতিপ্রন্থী ছিলেন। জগৎমল্লের পর রামমল্লের সময়ে সেনাবাহিনীর রণনৈপুণ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। শিবসিংহ মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে ললিত কলার বিশেষতঃ সঙ্গীত সাধনার বিকাশ ঘটে। ধারীমল্লের পুত্র বীর হান্বীরের সময়ে মল্লভূমরাজ্য উনুতির চরমশিখরে আরোহণ করে। তিনি সেনাবাহিনীর ও দুর্গের পুনর্গঠন করেন এবং তাঁহারই সময়ে মল্লভূমে বৈষ্ণুব ধর্ম্মের বিষ্ণুতি ঘটে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবাব সোলেমান কররানীর পুত্র দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু বীর হান্বীরের হন্তে তাঁহান পরাজয় ঘটে। দুর্গের পূর্বধারে মৃত নবাব সৈন্যের এত শবদেহ জমিয়াছিল যে উহা "মুণ্ডমালাঘাট" নামে আখ্যাত হয়।

মল্লভূমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার সম্বন্ধে একটি স্থলর কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ ও নরোজম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণব মহান্তগণ বৃন্দবন হইতে গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহ পেটিকার মধ্যে করিয়া গো-শকটে মল্লভূমরাজ্যের মধ্য দিয়া গৌড়ে লইয়া আসিতেছিলেন। রাজ জ্যোতিষীর গণনামত পেটিকাগুলির মধ্যে ধনরত্ব আছে মনে করিয়া বীর হাম্বীর তাঁহার লোকজন দিয়া উহা লুপ্ঠন করিয়া আনান। পুঁথিগুলির উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস আচার্য্য রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার গৌম্যমূত্তি দর্শন এবং ভগবন্তক্তি ও অপূবর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার শিঘ্যম গ্রহণ করেন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ মল্লভূমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়। অনেকেই বোধ হয় জানেন, কলিকাতার বাগবাজারে যে মদনমোহন ঠাকুর আছেন, তিনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুলদেবতা। মল্লরাজ চৈতন্যসিংহ ইংরেজ আদালতে মোকদ্দমার ধরচ সংগ্রহের জন্য এই বিগ্রহটিকে বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী গোকুলমিত্রের নিকট বন্ধক রাখেন। বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহ নিয়ম করিয়াছিলেন যে তাঁহার রাজ্যবাসী প্রত্যেককেই প্রত্যহ নিদিট সংখ্যক হরিনাম জপ করিতে হইবে, ইহা যে না করিবে সে শান্তি পাইবে। এই কার্য্যকে লোকে ''গোপাল সিংহের বেগার '' আখ্যা দিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেঘভাগে মাহারাট্টা বা বর্গীর উপর্য্যুপরি আক্রমণে ও গৃহবিবাদের ফলে মল্লুরাজ্যের পতন হয়। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম বর্দ্ধমানের মহারাজার নিকট বিক্রীত হয়।

বিষ্ণুপুরে বহু প্রাচীন কীন্তি আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা ও বীর দরজা নামক প্রস্তর নিশ্মিত দুর্গদ্বার, প্রসিদ্ধ "দলমর্দ্দন" বা "দলমাদল" কামান, মল্লেশ্বর, মদনগোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায় ও রাধাশ্যামের মন্দির, জোড়বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ব মন্দির; লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, শ্যামবাঁধ ও কালিন্দীবাঁধ, প্রভৃতি নামধ্যে বাঁধ বা প্রকাণ্ড জলাশয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অপূবর্ব নিদর্শন। বস্তুতঃ বিষ্ণুপুর প্রাচীন বঙ্গের সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র।

বিষ্ণুপুরের স্থবিখ্যাত দলমাদল কামানটির দৈর্ঘ ১২ ফুট ৫।। ইঞ্চি ও পরিধি ১১।। ইঞ্চি। গঠনে ইহা বিজাপুরের স্থপ্রসিদ্ধ কামান ''মালিক-ই-ময়দান'' এর অনুরূপ। ইহা এরূপ লৌহের দারা প্রস্তুত যে আজ পর্যান্ত ইহার কোথাও একটু মরিচা ধরে নাই। ইহাতে স্বতঃই দিল্লীর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মরিচাবিহীন লৌহন্তত্ত্বের কথা মনে হয়। বর্ত্তমানে এই কামানটি সরকারের রক্ষিত কীত্তির অন্তর্গত। ইহার গায়ে ফাসিতে একটি লিপি খোদিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে এই কামানটি প্রস্তুত করিতে একলক্ষ পচিশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল। প্রবাদ যে মাহারাটা সর্দ্ধার ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খণ্টাব্দে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিলে রাজধানী রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং মদনমোহন দেব দলমাদল কামান দাগিয়া শক্রসৈন্যকে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ও জোড়বাংলা মন্দিরের গাত্রে ইষ্টকের উপর যে সকল দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে । তাহা শিল্পসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। জোড়বাংলার গাত্রে একটি স্থন্দর নৌ-যুদ্ধের চিত্র আছে। উহা যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বোরোবুদুর মন্দির গাত্রের চিত্রাবলীর কথা সমরণ করাইয়া দেয়।

লালধাঁধ পুক্ষরিণী সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, রাজা দিতীয় রদুনাথ সিংহ বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া লুন্তিত সামগ্রীর সহিত লালবাঈ নামে একটি অতি স্থন্দরী মুসলমান রমণীকে লইয়া আসেন। লালবাঈএর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহার জন্য একটি শ্বতম্ব মহাল

নির্মাণ করাইয়া দেন এবং একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নামানুসারে "লালবাঁধ" নাম রাখেন। লালবাঈএর অনুরোধে রাজা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলে প্রধানা মহিঘী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া মন্ত্রী গোপাল সিংহ প্রভৃতির সহায়তায় তাঁহাকে হত্যা করান। লালবাঈকে লালবাঁধে ডুবাইয়া মারা হয়। অতঃপর প্রধানা মহিঘী রাজার চিতার আরোহণ করিয়া "সতী" হন। সেই জন্য লোকে তাঁহাকে "পতিঘাতিনী সতী" নামে অভিহিত করে। লালবাঈ রাজ্যশুদ্ধ লোক সমেত রাজাকে যে স্থানে মুসলমানী খানা খাওয়াইবার আয়োজন করিয়াছিলেন উহা আজিও "ভোজনতলা" নামে পরিচিত।

প্রাচীন কাল হইতেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীত চচর্চার জন্য বিখ্যাত। ''বিষ্ণুপুরী পদ্ধতি'' নামক গানের চঙ্ ভারতের সবর্বত্র সন্মানিত। সঙ্গীতাচার্য্য যদুভট্ট ও রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অধিবাসী ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের শাঁখার জিনিস, তুলসীর মালা, রেশমের শাড়ী, পাট ও তসরের কাপড়, পিতল কাঁসার বাসন এবং তামাক বিশেষ প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের প্রায় ১২ মাইল পূবের্ব অবস্থিত ময়নাপুর নামক গ্রামে রাঢ়ে ধর্মপূজার প্রবর্তক রমাই পণ্ডিত "যাত্রাসিদ্ধি রায়" নামে এক ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাপুরের প্রায় ৭ মাইল উত্তরে মারকেশুর নদের ধারে চাঁপাতলা নামে যে ঘাট দৃষ্ট হয় উহা ধর্মমঙ্গল গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহামুনি দুবর্বাসা, নারদ, কপিল প্রভৃতির তপস্যার স্থান এবং গুপ্তবারাণসী বলিয়া বণিত "চাপায়ের ঘাট"। রাজা রঘুনাথ মল্লের রাজস্বকালে কবি রমাই পণ্ডিত ধর্ম পূজার মাহান্মসূচক প্রসিদ্ধ কাব্য "শূন্যপুরাণ" রচনা করেন।

বাঁকুড়া—খড়গপুর জংশন হইতে ৭২ মাইল। জেলার সদর শহর বাঁকুড়ার উত্তরে গন্ধেশুরী নদী ও দক্ষিণে দারকেশুর নদ প্রবাহিত। বাঁকুড়া পূর্বের্ব মল্লভূম রাজ্যের অন্তগত ছিল। মল্লুরাজগণের পতনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা স্বতম্ব জেলা হইয়াছে। বাঁকুড়া শহরটি অপেকাকৃত উচচ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত ও স্বাস্থ্যকর। এখানে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্বক পরিচালিত একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি মেডিকেল স্কুল ও একটি উচচ ইংরেজী বালিক। বিদ্যালয় আছে। অপ্লবয়স্ক কয়েদীগণের চরিত্র সংশোধনরে জন্য এখানে একটি "বরস্টল জেল" আছে। এখান হইতে পিতলের বাসন, স্বতা ও তসরের বস্ত্র, শাঁখার গহনা, হরিতকী ও বহেড়া প্রভৃতি নানা স্থানে রপ্তানি হয়। বাঁকুড়ার এক্তেশুর শিব বা মণিমহাদেবের মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

বাঁকুড়া হইতে ''বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথ '' নামক একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) রেলপথে এই জেলার ও বর্দ্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে যাওয়া যায়। এখান হইতে অনেকগুলি বাস সাভিসও আছে।

সোনামুখী—বঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথে বাঁকুড়া হইতে ২৬ মাইল দূরে সোনামুখী একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে গালা প্রস্তুত হয় এবং এখানকার তসর কাপড়, লৌহনিশ্মিত দ্রব্যাদি ও মাটির জিনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাংলাদেশের আদি কথক গদাধর চক্রবর্তী, বিখ্যাত বৈষ্ণবসাধক মনোহর দাস ও ঠাকুর হরনাথ সোনামুখীর অধিবাসী ছিলেন। ঠাকুর হরনাথের পুরা নাম হরনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে ইনি কাশুীর রাজ্যের ধর্মার্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন, উত্তর-কালে ধর্মচচর্চা করিয়া বিশেষ বিখ্যাত হন। বাংলাদেশে হরনাথ ঠাকুরের অনুরক্ত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন।

ইন্দাস—নাঁকুড়া হইতে ৪২ মাইল পূবের্ব "বাঁকুড়া দামোদর নদ" রেলপথের উপর অবস্থিত ইন্দাস একটি প্রাচীন স্থান। মলুরাজগণের সময়ে ইহা ইন্দ্রহাস রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এই গ্রাম খ্যাতনামা তান্ত্রিক গৌরী পণ্ডিতের জন্মভূমি। ইন্দাসের নিকটবর্তী শ্রীপুর গ্রাম ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ খ্যাতনামা চিকিৎসক স্যর কেদারনাথ দাস মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম বিখ্যাত ''শুভঙ্করী '' নামক গণিত পুস্তক প্রণেতা শুভঙ্কর দাসের জনুস্থান। এই গ্রামে ''শুভঙ্করের দাঁড়া'' নামে একটি প্রাচীন রান্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়া হইতে মোটরবাসযোগে ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত খাতড়া নামক বদ্ধিষ্ণু গ্রামে যাওয়া যায়। এই স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে একটি মুনসেফী আদালত ও গালা তৈয়ারী করিবার দুইটি কারখানা আছে। খাতড়ার নিকটে "মশক পাহাড়" নামে একটি পাহাড় আছে।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর সীমার শেষপ্রাম মেঝিয়া বাঁকুড়া হইতে মোটরবাস যোগে যাওয়া যায়। ইহা দামোদর নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানে প্রচুর পরিমাণে গালা প্রস্তুত হয়। ইহার নিকটবর্ত্তী কালিকাপুর, হরিশ্চক্রপুর ও বাঁশকুণ্ডি প্রভৃতি প্রামে কয়লার খনি আছে। মেঝিয়ার অনতিদূরস্থ ভুলুই নামক প্রামে প্রায় দইশত বৎসর পূবের্ব কবি জগৎরাম ও রামপ্রসাদ রায় জন্মপ্রহণ করেন। রামপ্রসাদ জগৎরাম রায়ের পুত্র। ইঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া "অস্তুত অস্টকাণ্ড রামায়ণ" নামে পরিচিত এক রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণে সীতা কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধের খৃত্তান্ত আছে। রামপ্রসাদ রায় "দুর্গা পঞ্চরাত্র" ও "কৃঞ্জলীলামৃত" নামে অপর দুই খানি গ্রন্থও রচনা করেন।

ছাতনা—বঁকুড়া হইতে ৮ মাইল এবং খড়গপুর জংশন হইতে ৮০ মাইল দূর। এখানে বাঙলী দেবীর একটি অতি প্রাচীন মন্দির আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহা স্থপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। তবে অধিকাংশের মতে বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম চণ্ডীদাসের জন্মভূমি। অনেকের অনুমান যে একাধিক প্রাচীন কবির চণ্ডীদাস নাম ছিল, ছাতনা তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জন্মস্থান হইতে পারে।

ছাতনার প্রাচীন নাম ছত্রিনা। এক সময় ইহা একটি রাজবংশের রাজধানী ছিল। ইহার প্রাচীনত্বের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ছাতনা হইতে ৬ মাইল উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ে চন্দ্রবর্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে উহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের্ব খোদিত'। কাহারও কাহারও মতে দিল্লীর প্রাসিদ্ধ মরিচা-হীন লৌহের জয়স্তম্ভ এই চন্দ্ররাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শুশুনিয়া গ্রামে পিতল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হয় এবং পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড হইতে শিল, নোড়া, টালি, চাকি, মাইল স্টোন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে চালান যায়।

ছাতনা স্টেশন হইতে শুশুনিয়া মোটরবাসে যাওয়া যায়।

বাঁটিপাহাড়ী—বাঁকুড়া হইতে ১৪ এবং খড়গপুর জংশন হইতে ৮৬ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার অন্তর্গত। এখানে ঘুটিং চূণ প্রস্তুত করিবার একটি বৃহৎ কারখানা আছে।

আদড়া জংশন—খড়গপুর জংশন হইতে ১০৫ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার একটি প্রাপিদ্ধ স্থান ও বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে দুইটি শাখা লাইন একদিকে আসানসোল জংশন এবং অপর দিকে গোমো জংশন স্টেশনে গিয়া ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেল পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্য একটি শাখা লাইন বাংলা নাগপুর রেলপথের নাগপুরগামী প্রধান লাইনের সিনি জংশন হইতে পুরুলিয়া হইয়া এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। আদড়ায় বাংলা নাগপুর রেলপথের ট্রাফিক বিভাগের একটি সদর অফিস অবস্থিত। এখানে বহু রেল কর্ম্মচারীর বাস এই রেলওয়ে উপনিবেশটিতে উচচ ইংরেজী বিদ্যালয়, প্রমোদাগার, উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র ও পাঠাগার প্রভৃতি আছে। আদড়ার গির্জাটি দেখিতে অতি স্কল্পর।

আদড়া হইতে সাড়ে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত রঘুনাথপুর মানভূম জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও মুনসেফী আদালত আছে। এখানকার তসরের কাপড় অতি স্থন্দর।



## (গ) খড়গপুর-সিনি—চক্রধরপুর

ঝাড়গ্রাম—খড়গপুর জংশন হইতে ১৪ মাইল দুর। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্যতম মহকুমা। রেল লাইন খুলিবার পূবের্ব এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং এখানে পাইক ও চুয়াড় প্রভৃতি দস্ক্যবৃত্তিধারী জাতি বাস করিত।

রেলের কল্যাণে ঝাড়গ্রাম একটি সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের বহু রাজবংশধরের বাস। ঝাড়গ্রামের গড়ের মধ্যে রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর মন্দির আছে, ইহা একটি প্রাচীন কীত্তি। এখানে কোন প্রতিমা নাই, সিন্দুর রঞ্জিত একখানি বৃহৎ খড়গ ও একটি পেটিকার উপর নিত্য অচর্চনা হয়। কথিত আছে এই পেটিকার মধ্যে এক গুচছ কেশ আছে, উহা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর কেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সাবিত্রী দেবী নাকি ছিলেন মানবী। প্রবাদ, জনক-জননীর সহিত ওড়িষ্যা গমন পথে ঝাড়গ্রামের নিকট তৎকালীন জনৈক দস্ম্য কর্ত্তৃক লুষ্ঠিত হইয়া বাল্যকাল হইতে ইনি দস্ম্য সর্দারের গৃহে লালিত পালিত হন। নিজেকে "সবিতার দাসী সাবিত্রী " নামে পরিচয় দিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দস্ত্যু সর্দারের পুত্র তাঁহাকে বলপূর্বক আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু দৈবপ্রেরিত খড়গের সাহায্যে তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। সরোবর মধ্যস্থ একটি মন্দিরে তাঁহার বাসস্থান ছিল। ঝাড়গ্রামের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দস্ম্যগণের হস্ত হইতে ঝাড়গ্রাম অধিকার করিয়া লন। এই নবীন রাজাও সাবিত্রী দেবীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। তাঁহার নিবর্বন্ধাতিশয়ে সাবিত্রী দেবী এই প্রস্তাবে সম্মত হন। কিন্তু বিবাহের দিন অপরাহে তিনি সমস্ত অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া একাকিনী অদূরবর্তী শালবনের দিকে চলিলেন। রাজা এই সংবাদ পাইবামাত্র অতি ব্যস্ততার সহিত তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজানুস্ত৷ সাবিত্রী দেবী শালবন পার হইয়া এক বালুকা প্রান্তরে পৌঁছিলে রাজা শশব্যস্তে তাঁহার দীর্ঘ কেশ গুচছ ধরিয়া ফেলিলেন। অকসমাৎ চতুদ্দিক হইতে বালুকারাশি আসিয়া সাবিত্রী দেবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। রাজাও বালুকারাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছেন দেখিয়া অনুচরেরা বলপূবর্বক তাঁহাকে সরাইয়া আনিল। সাবিত্রী দেবীর একগুচ্ছ কেশ রাজার হস্তে রহিয়া গেল। অতঃপর স্বপাদেশ পাইয়া রাজা সাবিত্রী দেবীর কেশ গুচছ ও খড়গ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ঝাড়গ্রাম গড়ের দুই মাইল দূরে রাধানগর গ্রামে ঝাড়গ্রামের অন্যতম রাজা বিক্রমজিৎ মল্ল উগাল দেব বাহাদুরের নিশ্মিত মেল বাঁধ ও কেরেন্দার বাঁধ নামে দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে।

স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া ঝাড়গ্রামের বিশেষ খ্যাতি আছে। এখানকার পানীয় জল অতি স্থস্বাদু এবং শালবনের হাওয়া ভগুস্বাস্থ্যের পুনর্গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী স্থল্যর ও মনোরম।

গিধনি—খড়গপুর জংশন হইতে ২৪ মাইল দূর। ইহাও একটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান। গিধনি মেদিনীপুর জেলা তথা বাংলার শেষ রেলওয়ে স্টেশন। কলিকাতার অনেক ধনী ব্যক্তি এখানে বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন। এখানে একটি ডাক্বাংলা আছে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই অধিক।

চাকুলিয়া—খড়গপুর জংশন হইতে ৩৪ মাইল দূর। এই স্থান হইতে সিংহভূম জেলার আরম্ভ। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপেটন মর্গ্যান্ নামে জনৈক ইংরেজ সেনাপতি চাকুলিয়ার তদানীস্তন সর্দারকে পরাস্ত করিয়া ধলভূম পরগণার এই অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এখানে একটি পুরাতন ঘটোয়ালী দুর্গ ও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। চাকুলিয়া হইতে ৬ মাইল পূবের্ব বেন্দ নামক প্রামে সরস্বতী পূজার সময় সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি মেলা হয়।

ধলভূমগড়—বড়গপুর জংশন হইতে ৫৩ মাইল দূর। ইহা সিংহভূম জেলার একটি মহকুমা। ১৮৩৩ বৃষ্টাবদ পর্যান্ত ধলভূম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গল মহালের অধীন ছিল। জঙ্গল-মহাল উঠিয়া যাওয়ার পর ইহা সিংহভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ধলভূমগড়ে একটি প্রাচীন রাজবংশের বাস, এই বংশের উপাধি ধবলদেব। ধলভূম বা ধবলভূম পূবের্ব একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। ধলভূমের রাজবংশ রাজপুত বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে রঙ্কিনী দেবীর বরে জনৈক রজক (ধল) এই পরগণার অধীশুর হইয়া এক ব্রাদ্ধণ কুমারীকে বিবাহ করে। এই ধল বা রজকের বংশধরগণের আখ্যা হয় ধবলদেব। স্বাধীন ধলভূম রাজ্যের অধীনে কয়েকটি সামন্তরাজ্য ছিল। উহাদের মধ্যে সেরাইকেলা ও ধারসোয়ানের নাম উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমানে এই দুইটি রাজ্য ওড়িঘ্যা প্রদেশের অন্তর্গত।

ধনভূম পরগণার অধিবাসিগণের মধ্যে ভূমিজ, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি প্রধান। ভূমিজগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। ইঁহাদের মধ্যে "ঘাটওয়াল" উপাধিধারী এক শ্রেণীর জমিদার বা জায়গীরদার আছেন। এই উপাধি ও জায়গীর প্রখা স্বাধীন ধনভূম রাজগণ কর্ত্ত্বক প্রবৃত্তিত হইয়াছিল। ঘাটওয়ালগণ লোকলন্কর ও পাইক রাখিয়া রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করিতেন। বর্ত্তমান্যুগেও সিংহভূম জেলায় ঘাটওয়ালগণের বিশেষ প্রাধান্য আছে। এই মহকুমার অধিকাংশ অধিবাসী বাংলাভাঘা ভাষী।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ধলভূমের রাজা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু যুদ্ধে ভাঁহার পরাজয় ঘটে। অতঃপর ব্রিটিশ সরকার তাঁহার ল্রাভুপুত্র জগন্নাথ সিংহ ধবলদেবকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ধলভূমের বর্তুমান রাজবংশ এই জগন্নাথ সিংহের উত্তরাধিকারী।

ঘাটিশিলা—খড়গপুর হইতে ৬১ মাইল দূরে পাবর্বতা নির্বারিণী স্থবর্ণরেখার তীরে অবস্থিত ঘাটশিলার নাম স্বাস্থ্যকামী মাত্রেরই নিকট স্থপরিচিত। এখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর বলিয়া বহু সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোক এখানে গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ছুটির সময় এখানে আসিয়া অবসর যাপন ও স্বাস্থ্য করিয়া থাকেন।

পূবর্বকালে ঘাটশিলাতে ধলভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঘাটশিলায় রক্ষিনী দেবীর মন্দির বিদ্যমান। পূবের্ব এই দেবীর সম্মুখে নরবলি হইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে রক্ষিনীদেবীর মন্দির চত্বরে বিন্দু-উৎসব নামে একটি উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহু দূরদেশাগত সাঁওতালগণই এই উৎসবের হোতা। একটি মহিদকে তীক্ষ বিদ্ধ করিয়া হত্যা করাই এই উৎসবের প্রধান অঞ্চ।

ঘাটশিলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থন্দর। নীল পবর্বতমালা পরিবেষ্টিত গ্রামের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিতা স্বর্ণরেখার সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়।

ঘাটশিলা হইতে তিনমাইল দূরে মৌ-ভাণ্ডারে একটি তামার খনি ও কারখানা আছে।

খাটশিলার নিকটবর্ত্তী পঞ্চপাণ্ডব নামক স্থানে পঞ্চপাণ্ডবের প্রস্তর নিশ্মিত মূত্তি বলিয়া কথিত পাচটি মূত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

গালুড়ি—খড়গপুর জংশন হইতে ৬৭ মাইল। ইহাও একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। চতুদিকে পাহাড় ও শালবন থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতি মনোরম। গালুড়ি হইতে তিন মাইল দূরে রাখা নামক স্থানে তামার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গালুড়ির পর "রাখা মাইনস্" নামে একটি রেলস্টেশন আছে।

টাটানগ্র—খড়গপুর জংশন হইতে ৮৪ মাইল দূর। ইহা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প কেন্দ্র। পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে যে কেহ ভারত ভ্রমণে আসেন তিনি টাটানগরের বিরাট কারখানাটি না দেখিয়া যান না। এখানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ, ইম্পাত, টিন ও লোহার কড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং এই সকল দ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষকে আর পূবের্বর ন্যায় ততটা পর দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। পরলোকগত জমসেদজী টাটার নামানুসারে এই স্থানের নাম হইলেও, বাঙালীর সহিত ইহার সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। বাঙালী ভূত্দ্ববিদ স্বর্গীয় প্রমথনাথ বস্থ মহাশয় নিকটবর্তী স্থানসমূহে লৌহখনি আবিদ্ধার করেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই পরামশে বোদ্বাইএর ধনিকগণ বিপুল ধনভাগ্রার লইয়া এক অজ্ঞাত, অখ্যাত ও উপেক্ষিত গণ্ডগ্রাম দক্তীতে উপস্থিত হন। সকচী পরে কালীমাটি নাম ধারণ করে এবং কালীমাটি আজ ভুবনবিখ্যাত টাটানগর। বর্ত্তমানে টাটানগরের মত সমৃদ্ধ শ্রমিক কেন্দ্র ভারতে আর একটিও নাই।

টাটানগর হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৫৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাদাম পাহাড় পর্যান্ত গিয়াছে। এই লাইন দিয়াই টাটার কারখানার জন্য অধিকাংশ লৌহপ্রস্তর আনীত হয়। টাটানগরের পরবর্ত্তী দেটশন গোমারিয়া হইতে অপর একটি শাখা লাইন ৮৯ মাইল দূরবর্ত্তী বরকাকানা পর্যান্ত গিয়াছে। এই শাখা পথের মুড়ী জংশনে নামিয়া ছোট মাপের গাড়ীতে রাঁচী যাইতে হয়।

সিনি জংসন—খড়গপুর জংশন হইতে ১০০ মাইল দূর। ইহা সেরাইকেলা রাজ্যের অন্তর্গত। এখান হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের প্রধান লাইন রাজখরসোয়ান ও চক্রধরপুর হইয়া নাগপুর অভিমুখে গিয়াছে এবং একটি শাখা লাইন মানভূম জেলার সদর শহর পুরুলিয়া হইয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলপথের আসানসোল স্টেশনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

খরসোয়ান—প্রাচীন ধলভূম রাজ্যের অধীন একটি সামন্ত রাজ্য ছিল। ইহা বর্ত্তমানে ওড়িঘ্যা প্রদেশের অন্তর্গত একটি ছোট দেশীয় রাজ্য। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। রাজ-খরসোয়ন হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি শাখা ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুয়া পয্যন্ত গিয়াছে। গুয়ায় ন্যাঙ্গানিজের খনি আছে। এই শাখাপথে চাঁইবাসা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ইহা সিংহভূম জেলার সদর শহর। শহরটি বোরো নামক একটি পাবর্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত ও চারিদিকে অনুচচ পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর ও ইহার প্রাকৃতিক সৌলর্য্যও নয়নানন্দকর। শহরের মধ্যে মধুবাঁধ, শিববাঁধ, রাণীবাঁধ নামে পরিচিত কয়েকটি স্থলর জলাশয় আছে।

সিংহভূম জেলায় হো, মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি বহু আদিম জাতির বাস। এই জেলা বনজ ও খনিজসম্পদে পরিপূণ। লৌহ, তামু ও অল্র এখানকার প্রধান খনিজ পদার্থ। এই জেলায় বহু পরিমাণে রেশম ও লাক্ষা উৎপন্ন হয়।

## (घ) मिनि-পুরুলিয়া—আসানসোল

চাণ্ডিল—সিনি জংশন হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি থানা ও বাণিজ্য-প্রধান স্থান।

এই থানার অন্তর্গত স্থবণরেখা নদীর তীরে অবস্থিত দলমি একটি বিংবস্তপ্রায় প্রাচীন নগরী। এখানে 'ছাতাপুকুর'' নামে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ বা দীবি আছে। কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখানে স্নান করিতে আসিতেন। দলমিতে অনেকগুলি পুরাতন গড় ও মন্দিরের ভগুাবশেষ দৃষ্ট হয়। দলমির উত্তর-পশ্চিমে সাফারণ নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। ইহার সন্নিকটেও অনেক প্রাচীন কীত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে এখানে কণস্থবণরাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল।

দলমি নামে একটি রেল স্টেশনও আছে। সেখানে নামিয়া দলমিতে যাওয়া যায়।

বরাহভূম—সিনি জংশন হইতে ৩১ মাইল দূর। বরাহভূম অতি প্রাচীন স্থান। ভবিষ্য পুরাণে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়। পুরাকালে এখানে একটি রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে।

লায়া উপাধিধারী এক ব্যক্তি দলমা পাহাড়ের একটি নির্জ্জন স্থানে এক বৃহৎ অজগরের উপর উপবিষ্ট হইয়া কালীর উপাসনা করিত। একদিন সে গিয়া দেখিতে পাইল যে অজগরটি স্বস্থানে নাই এবং নিকটেই দুইটি শূকর ক্রীড়া করিতেছে। ক্রোধে তরবারি হস্তে লইয়া লায়া বরাহ-মিথুনকে তাড়া করিল। শূকরটি ছুটিয়া পলাইল কিন্ত শূকরীটি গভিনী থাকায় দুত পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। লায়া তরবারির এক আঘাতে উহার দেহ দিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। তখন শূকরীর উদর হইতে দুইটি দিব্যকান্তি মানবশিশু বাহির হইল। ব্যাপার দেখিয়া লায়া বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই দৈববাণী হইল যে এই শিশু দুইটি দেবপুত্র, লায়া যেন তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গিয়া পুত্রবৎ পালন করে। লায়ার নিজের সন্তান ছিল না, স্মৃতরাং শিশু দুইটিকে সে পরম আদরে লালন-পালন করিতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুদ্বয়ের রূপ-লাবণ্য ও শৌর্য্য-বীর্য্য বিদ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাদিগকে দেখিয়া লোকে সন্দেহ করিত যে ইহারা কখনই লায়ার পুত্র নহে, নিশ্চয়ই কোন রাজার পুত্র। একদিন কিশোরবয়স্ক ভাতৃষয় পালক পিতার অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিল এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানীতে গিয়া আত্ম-পরিচয় দিল যে তাহারা দেবকুমার, মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে কোন রাজ্য শাসনের ভার অপুণ করুন। তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য একটি তোরণের নিম্নদেশে তীক্ষধার অসি-ফলক ঝুলাইয়া তাহার নিম্ন দিয়া তাহাদিগকে পূর্ণবেগে অশ্বারোহণে যাইতে আদেশ করিলেন। জ্যেষ্ঠ কুমার অশ্বচালনা করিয়া তোরণের নিমুদেশে উপস্থিত হইলে অসিফলকে তাহার মস্তক দ্বিপণ্ডিত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু কনিষ্ঠকুমার তাহা দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ণবেগে অশুচালনা করিয়া তোরণের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা দুই ভাই যে দেবকুমার সে বিষয়ে তাঁহার আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি কনিষ্ঠকুমারকে তুষ্ণভূম ও সামস্তভূমের মধ্যবর্তী ভূভাগের আধিপত্য প্রদান করিলেন। এই ভূভাগই বরাহভূম নামে প্রসিদ্ধ। কুমারদ্বয় দেবঅংশরূপী বরাহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম রাখিলেন বরাহভূম। এই রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন। "বরাহভূম স্টেশন হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের্ব অবস্থিত বরাবাজার নামক গ্রামে তাঁহার। বাস করেন। वद्रावाखाद्र ज्यानकश्चि गानात्र कात्रथाना जाए ।





শরশঙ্কদীঘি, দাঁতন (পৃষ্ঠা ১৪৫)



थां हीन पूर्व, त्यिषनी भूत ( भृष्ठा ১८७)



নাড়াজোল রাজভবন, মেদিনীপুর (পৃষ্ঠা ১৪৬)



খানকা শরীফ, মেদিনীপর (পৃষ্ঠা ১৪৬)



সর্বেমঞ্চলা মন্দির, গড়বেত। (পৃষ্ঠা ১৫১)

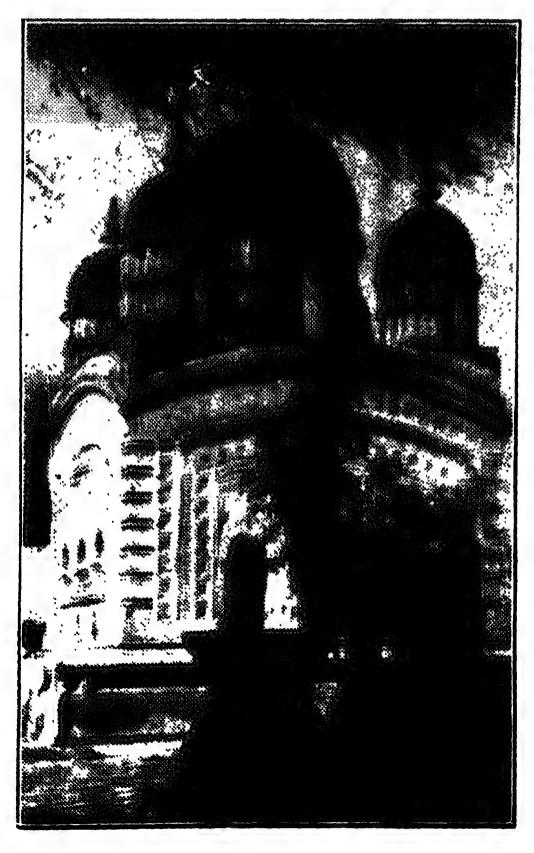

কৃষ্ণরায়ের মন্দির, বগড়ী-কৃষ্ণনগর (পৃষ্ট। ১৫১)

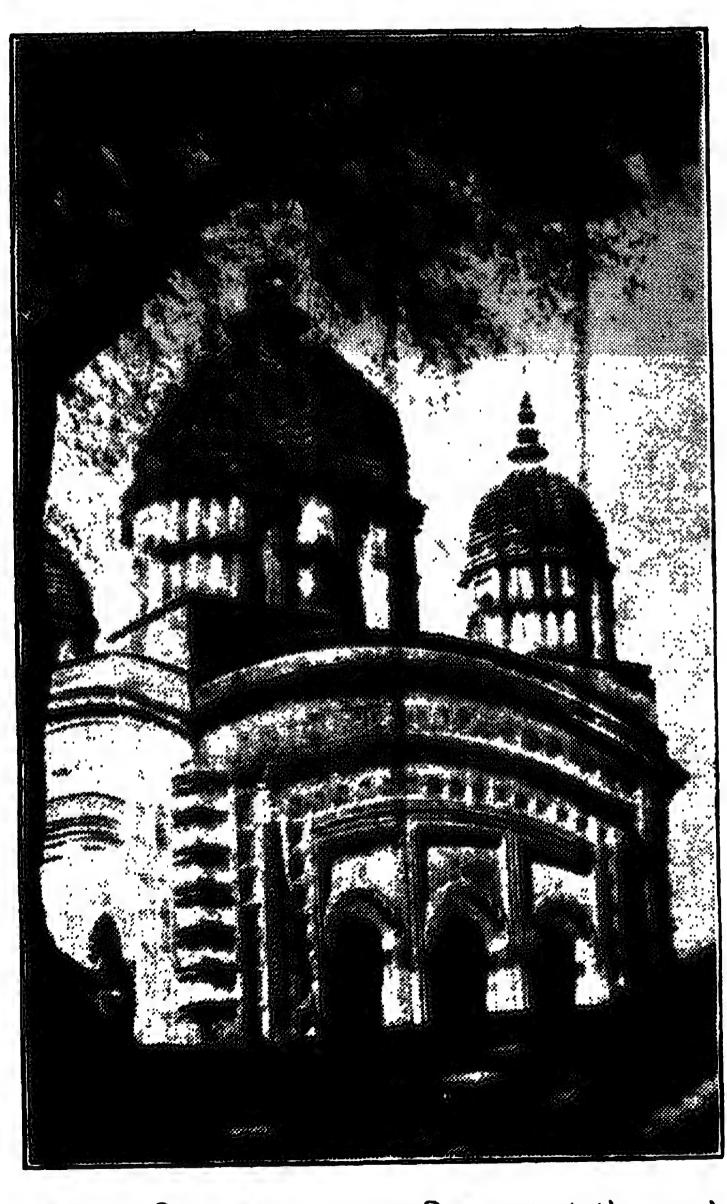

কৃষ্ণরায় মন্দিরের অপর দৃশ্য, বগড়ী-কঞ্চনগর (পৃষ্ঠা ১৫১)

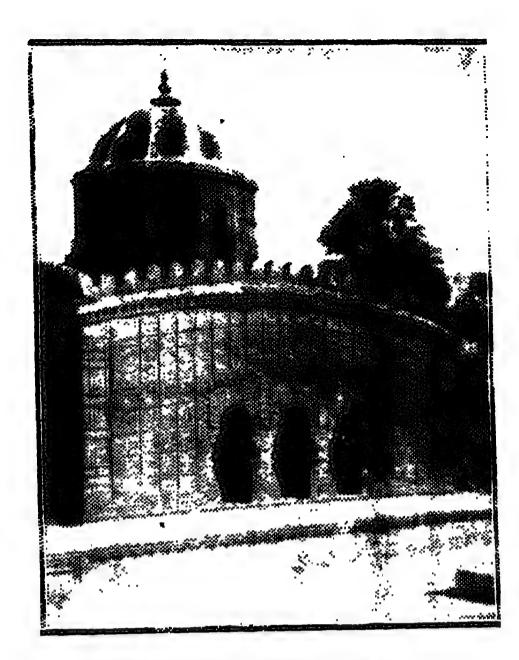



মদনমোহন-মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)



কালাচাঁদের মন্দির, বিষ্ণুপুর (পৃষ্ঠা ১৫৩)



জোড়-বাংলা মন্দির, বিশ্বপুর (পৃষ্ঠা ১৫১)



पनगापन कामान, विकूष्ट्री (शृष्टा ১**७७**)

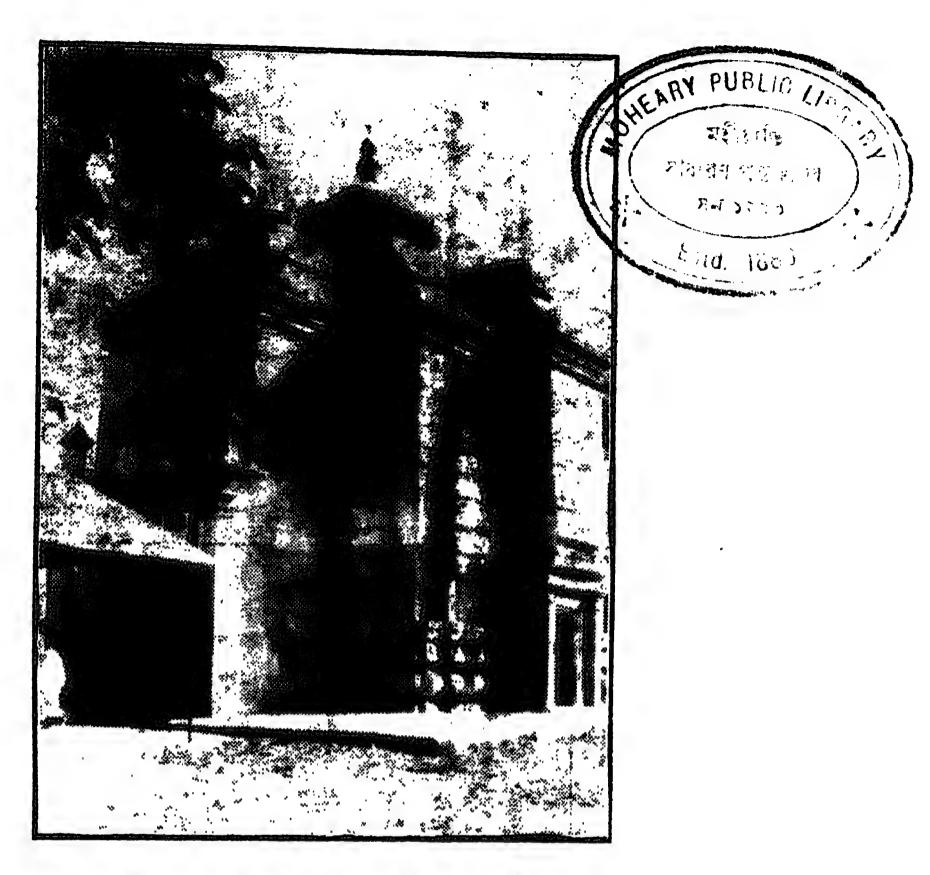

মণিমহাদেবের মন্দির, বাঁকুড়া (পৃষ্ঠা ১৫৪)



বাশুলীর প্রাচীন মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)



বাস্থলীর দিতীয় মন্দির, ছাতনা (পৃষ্ঠা ১৫৫)

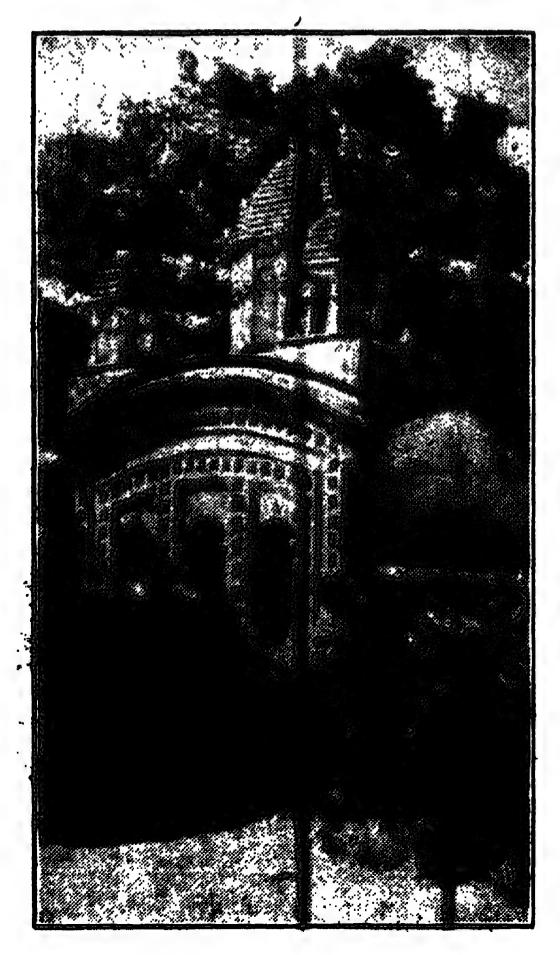



রাজপ্রাসাদ, ঝাড়গ্রাম (পৃষ্ঠা ১৫৭)



তামার কারখানা, মৌভাণ্ডার (পৃষ্ঠা ১৫৯)



টাটানগরের বাজারের একটি দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫১)

১৬০ঠ বাংলায় শ্ৰমণ



টাটার কারখানার একটি দশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)

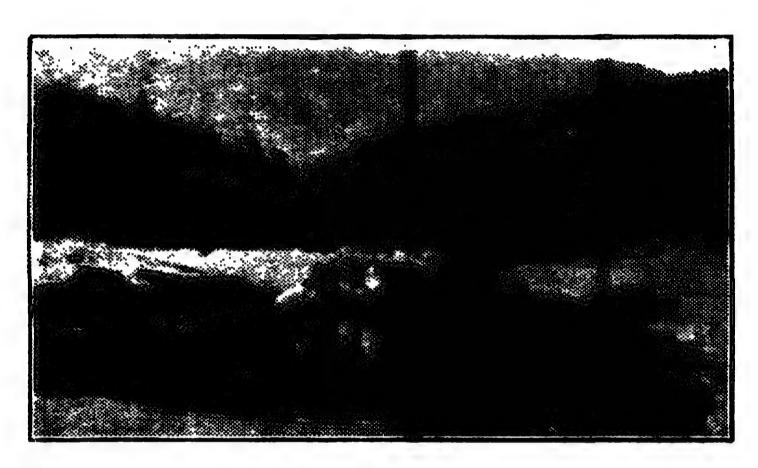

টাটানগরের নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের দৃশ্য (পৃষ্ঠা ১৫৯)



কুষ্টাশ্ৰম, পুরলিয়া (পৃষ্ঠা ১৬১)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বরাহভূমের রাজা গঙ্গানারায়ণের সহিত ইংরেজ সরকারের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং মানভূমের তদানীস্তন ডেপুটি কমিশনার ক্যাসেল সাহেব গঙ্গানারায়ণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঁকুড়ায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর গঙ্গানারায়ণ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন কিন্ত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ডেণ্টের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। এই ঘটনার পর বরাহভূম রাজ্য ইংরেজের ধাস শাসনাধীনে আসে।

পুরুলিয়া—দিনি জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। ইহা মানভূম জেলার সদর শহর। এই শহর হইতে এ মাইল দূরে একটি কণ্ঠাশ্রম আছে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিশনারীগণ কর্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। প্রায় ৬০০ বিদা জমির উপর এই আশ্রমটি অবস্থিত। ইহা খ্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বর্বাপেকা বৃহৎ কুণ্ঠাশ্রম।

সাহেববাঁধ নামক জলাশয় পুরুলিয়া শহরের অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ১৫০ বিঘা জমি জুড়িয়া এই বৃহৎ বাঁধটি অবস্থিত। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কয়েদী মজুরগণের দারা ইহা খনন করান হয়।

পুরুলিয়া হইতে তিন মাইল দক্ষিণ পূবের্ব অবস্থিত ছোট বলরামপুর নামক গ্রামে জৈন তীর্থক্ষরদিগের স্তূপ ও হিন্দু মন্দির সমূহের ধবংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পুরুলিয়া হইতে এই জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত চেলিয়ামা নামক স্থান পর্যান্ত মোটরবাস সাভিস আছে। চেলিরামা হইতে সাত মাইল উত্তর পূবের্ব অবস্থিত তেলকুপি (তৈলকম্প) মানভূম জেলার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন স্থান; ইহা পঞ্চকোটের শেখর রাজবংশের রাজধানী ছিল। এই গ্রামে মন্দিরাদি বহু পুরাকীন্তি আছে। পৌষ ও চৈত্রমাসে এখানে খালুই-চণ্ডী ও বারুণী উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়।

মানভূম জেলা খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা, স্বর্ণ, অন্তর, গৈরিক বা গিরিমাটি, প্রস্তর, ফায়ার ক্লে, কেয়লিন ও গ্রাফাইট্ এই জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণৈর মধ্যে কোড়া, মুণ্ডা, উরাঙ, ভুঁইয়া ও খেড়িয়ার নাম উল্লেখযোগ্য এই জেলার শতকরা ৭২ জন লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করে।

পুরুলিয়া হইতে বাংলা নাগপুর রেলপথের একটি ছোট মাপের (ন্যারো গেজ) লাইন মুড়ী জংশন হইয়া প্রদিদ্ধ পাবর্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস রাঁচী শহর দিয়া ৮৩ মাইল দূরবর্ত্তী ছোট নাগপুরের অন্তর্গত লোহারডাগা পর্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে গড়-জয়পুর ও ঝালদা মানভূম জেলার অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য স্টেশন। গড়-জয়পুর পুরুলিয়া হইতে ৯ মাইল দূর। এই স্থান হইতে চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াম গ্রামে তিনটি প্রাচীন জৈন মন্দিরের ধবংসাবশেষ আছে। মন্দির তিনটির গঠন প্রণালী বৃদ্ধগয়ার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ। পুরুলিয়া হইতে ঝালদার দূর্ঘ ১৩ মাইল। ইহা একটি বিদ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি, থানা, হাসপাতাল, স্কুল, ডাক্ষর ও ডাকবাংলা প্রভৃতি আছে। এখানকার লৌহনিশ্বিত দ্রব্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মধুকুণ্ডা—আদড়া জংশন হইতে আসানসোলের দিকে ১৭ মাইল দূর। এই স্থানে নামিয়া বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বেহারীনাথ পাহাড়ে যাইতে হয়। মধুকুণ্ডা সেটশন হইতে বেহারীনাথ পাহাড় প্রায়ণ্ড মাইল দূর। যাইবার জন্য মোটরবাস পীওয়া যায়। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে বেহারীনাথ পাহাড়ই স্বর্বাপেক্ষা উচচ। ইহার উচচতা ১৪৭১ ফুট। এই পাহাড়ে বেহারীনাথ শিবের মন্দির আছে। তথায় শিবরাত্রি ও চড়কের সময় বিশেষ সমারোহ হয়।

মধুকুণ্ডা মানভূম জেলার শেষ স্টেশন। ইহার পার্শ্ব দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। দামোদরের অপর পার হইতে বর্দ্ধমান জেলার আরম্ভ।

#### উপসংহার

একদিকে মধ্যপ্রদেশ, অপরদিকে দক্ষিণভারত,—বাংলা নাগপুর রেলপথ ভারতের এই দুইটি অংশকে বাংলাদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, রায়পুর, বিলাসপুর, জববলপুর প্রভৃতি নগর, আর দক্ষিণভারতের তীর্থক্ষেত্র সমূহ,—বাংলা নাগপুর রেলপথ বাংলাদেশের সঙ্গে ইহাদের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে। মাদ্রাজ্ঞ, মহিছুর, মাদুরা, শ্রীরক্ষম, সেতুবন্ধ রামেশুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে এই রেলপথ দিয়াই যাইতে হয়। বাংলা নাগপুর রেলপথের নিজের লাইনেও তীর্থস্থানের অভাব নাই। মহাতীর্থ পুরুষোত্তমদেবের স্থান পুরীধামের কথা সবর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বৈতরণী, ভুবনেশুর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, সাক্ষীগোপাল সবই এই পথের উপর। বাংলা নাগপুর রেলপথে বহু নদনদী, পবর্বতমালা ও গভীর অরণ্যানী থাকায় ইহার পার্শ্ব বর্ত্তী স্থানগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অতি রমণীয়। পুরীর সমুদ্রের মহান্ ও গন্তীররূপ, ওয়ালটেয়ারের প্রান্তবাহী নীলজলিব লহরলীলা ও পাবর্বত্যনিবাস রাঁচীর অনবদ্য সৌক্র্যি সকলকেই মুগ্ধ করে।



#### व्यामाय बांश्ना (त्रन्थि वांश्नादिक

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ববন্ধ রেলপথের ঢাকা বিভাগে যখন গাড়ীর চলাচল আরম্ভ হইল, তখন সরকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি উপায়ে আসাম ও পূর্ববঙ্গকে রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে অনেকদিন ধরিয়া নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মণিপুর বিদ্যোহের পর সরকার '' আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি '' নামক একটি কোম্পানির সহিত চুক্তি করেন যে উক্ত কোম্পানি আংশিকভাবে সরকারী অর্থসাহায্যে মোট ৭৪০ মাইল রেলপথ খুলিবেন।

আসামের পাবর্বত্য অঞ্চলে রেলপথ খুলিতে কোম্পানিকে বহু অর্থব্যয় ও কট্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অনেক জায়গায় পবর্বত মধ্যে স্কৃত্ত্ব নির্মাণ করিয়া রেলের লাইন পাতিতে হইয়াছিল। বদরপুর—লাম্ডিং বিভাগে রেলের লাইন নির্মাণ করিতে কোম্পানির ১১ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই শাখা লাইন পাবর্বত্য প্রকৃতির মনোরম সৌন্দ্যর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার দুই দিকের অরণ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বড়লাট লর্ড কর্জন চট্টগ্রাম শহরে আসাম বাংলা রেলপথের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন। ইহার পর কোম্পানি আরও অনেকগুলি শাখা লাইন খুলিয়া রেলপথকে বাংলা ও আসামের বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। এই সকল শাখার মধ্যে আখাউড়া-আশুগঞ্জ, ভৈরববাজার-টঙ্গী, কুলাউড়া-শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার ও চাপারমুখ-শিলঘাট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে পূবের্ব থেয়া স্টীমারযোগে যাত্রী ও মালগাড়ী পারাপার করা হইত। সম্প্রতি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর এক বিশাল সেতু নিন্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারত সম্রাটের নামানুসারে এই সেতুর নাম রাখা হইয়াছে "ষষ্ঠ জর্জ সেতু"। ইহার দৈর্ঘ্য ২৯৪৭ ফুট। ইহা ভারতের অন্যতম প্রধান রেলওয়ে সেতু। এখন রেলগাড়ী চট্টগ্রাম হইতে একেবারে সরাসরি পূবর্ববঙ্গ রেলপথের জগন্নাথগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ পর্যান্ত আসিয়া পৌছাইতেছে। ইহাতে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা, ময়মনসিংহ ও ঢাকা যাতায়াতের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আসাম বাংলা রেলপথের স্টেশন সংখ্যা ১১৫টি ও মোট দৈর্ঘ্য ১৩০৬ মাইল। এই রেলপথের সমগ্র লাইনই মিটার গেজ বা মাঝারি মাপের। ইহা বাংলা ও আসাম প্রদেশের ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, কাছাড়, শিকসাগর, নওগাঁ, লখিমপুর ও কামরূপ এই একাদশটি জেলার মধ্য দিয়া প্রসারিত।

আসাম বাংলা রেলপথ দিয়া বাংলাদেশের যে সকল প্রসিদ্ধ স্থানে যাওয়া যায় নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। যদিও শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অধুনা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া উহারা বাংলাদেশ হইতে অভিনু। স্থতরাং এই দুই জেলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করা হইল।

# (ক) ময়মনসিংহ-আখাউড়া-টঙ্গী-ভৈরবৰাজার বিভাগ

গৌরীপুর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২২ মাইল দূর। গৌরীপুরে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের একটি শাখা ৩৩ মাইন দূরবর্তী মোহনগঞ্জ পর্যান্ত গিয়াছে। মোহনগঞ্জ একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। ইহা ময়মনির্সিংহ জেলার পূবর্ব সীমান্তে অবস্থিত। এই স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে কয়েকটি প্রকাণ্ড বিল আছে। উহাদিগকে "হাওর" বলে। "হাওর" কথাটি "সাগর" শব্দের অপভ্রংশ। বর্ষাকালে এই সকল বিল যখন জলপ্লাবিত হইয়া যায় তখন উহাদিগকে দেখিতে ঠিক সমুদ্রের মত দেখায়।

মোহনগঞ্জ শাখা লাইনে শ্যামগঞ্জ জংশন ও নেত্রকোণা উল্লেখযোগ্য স্টেশন। শ্যামগঞ্জ হইতে অপর একটি শাখা লাইন ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী জড়িয়াঝঞ্জাইল নামক প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান-পর্য্যস্ত গিয়াছে।

নেত্রকোণা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। ইহা মগরা নামক একটি পাবর্বত্য নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটির দৃশ্য অতি স্থন্দর। বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে নেত্রকোণার নিকটস্থ ময়মনসিংহ জেলার পূবর্বভাগে অবস্থিত স্থন্স, খালিয়াজুরী ও মদনপুরে গারো ও হাজংদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেঘভাগে বৈশ্য গারো যখন স্থাক্ষ পাহাড় মুল্লুকের রাজা, সেই সময় সোমেশুর পাঠক নামক একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তি কান্যকুজ হইতে আগমন করেন বলিয়া কথিত। তিনি বহু অনুচরের সাহায়ে বৈশ্য গারোকে পরাজিত করিয়া স্থাস্ক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

খালিয়াজুরী রাজ্য পরে লম্বোদর নামক একজন ক্ষত্রিয় সন্যাসীর শাসনাধীন হয়। ইঁহার বংশীয়েরা সমাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে "পাঞ্জা ফারমান" পাইয়া ভাটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

বোকাইনগর—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১৬ মাইল। স্থসঙ্গ, খালিয়াজুরী ও মদনপুরের ন্যায় এখানেও হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

সশ্বরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ২৮ মাইল দূর। ইহা একটি বদ্ধিঞু গ্রাম ও ব্যবসায়-প্রধান স্থান। এখানে একটি মুন্সেফী আদালত আছে।

আঠারবাড়ী—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। এখানে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। স্টেশন হইতে জমিদার বাড়ী প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার সংলগু একটি চিড়িয়াখানায় ছরিণ, ভল্লুক, ময়ূর, সারস প্রভৃতি পশুপক্ষী রক্ষিত আছে। এখানকার রাধাগোবিক্ষজী ও জগদ্ধাত্রী দেবীর মাক্ষর ও বিগ্রহ বিশেষ দ্বষ্টব্য বস্তু। নিক্ষরত্রী "রায়ের বাজার" ও "খালবোলা" বাজার নামক দুইটি বাজার হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকার পাই চালান যায়।



ক্কী বালক-বালিকা (পৃষ্ঠা ১৬৭)



জগননাথ মন্দির, কুমিলা (পৃষ্ঠা ১৬৮)



न्याम मरतावत ( शृष्टी ১৭১ )



pæनात्थत शरथत म्या ( श्रष्टा ১৭১ )

নীলগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৩৬ মাইল। প্রাচীন কবি দ্বিজবংশী ভটাচার্য্যের জন্মনান পাতীপাতুয়ারী গ্রাম স্টেশন হইতে মাত্র আধ মাইল দূর। দ্বিজবংশীকৃত স্থ্বহৎ পদ্মাপুরাণ আজও পূবর্ব ময়মনসিংহে সামাজিক অনুষ্ঠানে গীত হয়। তিনি একজন স্থগায়কও ছিলেন, এবং দলবল লইয়া তাঁহার করুণ স্থললিত মনসার ভাসান বা বেছলার গান গাহিয়া বেড়াইয়া লোকশিক্ষার সাহায্য করিতেন। কথিত আছে, একবার তিনি এক ভীমণ নরম্বাতক দস্মার কবলে পড়িলে দস্মা তাঁহার গান শুনিয়া নিজবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়ে। আজও বহু লোক তাঁহার পদ্মাপুরাণ গাহিয়া জীবিকা উপার্জন করেন এবং সারা গ্রন্থখানি তাঁহাদের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। "রামায়ণ" কেনারামের উপাখ্যান, মসূয়া প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী কবি দ্বিজবংশীর কন্যা।

কিশোরগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৫২ মাইল দূর। ইহা ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা। বল্লালসেন যখন বিক্রমপুর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, সেই সময়ে কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গলবাড়ীতে হাজংদের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

ভৈরববাজার জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৮৩ মাইল দূর। ইহা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ও ময়মনসিংহ জেলার একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানে বহু মহাজনের গদি, আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে।

এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী ঢাকা শহরের নিকটস্থ পূবর্ববঙ্গ রেলপথের টঙ্গী স্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখার জিনারদি স্টেশন বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

দৌলতকান্দী—টঙ্গী জংশন হইতে কিঞ্চিদ্ধিক ৩৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়পুরা থানার অধীন অশ্রফপুর গ্রাম। এই গ্রামে রাজা দেবখড়েগর ত্রয়োদশ রাজ্যান্দে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন, পিতল ও অষ্টধাতু নিশ্বিত ৪০টি চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চৈত্যগুলির চারিদিকে বুদ্ধমূত্তি উৎকীর্ণ, একটি চৈত্য কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাম্রশাসন দুইটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে, কারণ উহা হইতে বঙ্গের খড়গ বংশীয় রাজাদের কথা জানিতে পারা যায়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খড়েগাদ্যম তাঁহার পুত্র জাতখড়গ, পৌত্র দেবখড়গ ও প্রপৌত্র রাজা রাজভটের নাম উল্লিখিত আছে। অনুমিত হয়, পালবংশীয় রাজা দেবপালদেবের রাজদের শেষভাগে খড়েগাদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাম্শাসন হইতে আরও জানা যায় যে রাজা দেবখড়েগর সময়ে অশ্রফপুরের নিকটে 'বুদ্ধ-মণ্ডা ''ও ' বিহার-বিহারিকা-চতুইয় '' প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দৌলতকান্দী ও ভৈরববাজার জংশন এই স্টেশনম্বয়ের মধ্যে রেলপথ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছে।

আশুগঞ্জ—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ৯৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ত্রিপুরা জেলার আরম্ভ। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। স্থবিখ্যাত মেঘনা সেতু আশুগঞ্জ ও তৈরব বাজারের মধ্যে অবস্থিত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১০৬ মাইল দূর ও ত্রিপুরা জেলার অন্যতর মহকুমা। ইহা তিতাস নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

### (খ) আখাউড়া—চট্টগ্রাম—নাজিরহাট ঘাট—দোহাজারী

আখাউড়া জংশন—ময়মনসিংহ জংশন হইতে ১১৬ মাইল দুর। এখানে আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন দক্ষিণে চট্টগ্রামের দিকে এবং উত্তরে বদরপুর-শিলচর অভিমুখে গিয়াছে; ময়মনসিংহ ও টঙ্গী হইতে একটি শাখা লাইন এখানে আসিয়া মিশিয়াছে।

আগরতলা—আখাউড়া জংশন স্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে পাবর্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা মোটরবাস বা যোড়ার গাড়ী যোগে যাইতে হয়।

আগরতলা আধুনিক প্রথায় নিশ্মিত একটি স্থন্দর শহর। প্রশস্ত রাজবর্দ্ম, স্থদৃশ্য উদ্যান, নির্মাল জলপূর্ণ সরোবর ও মনোরম প্রাসাদাবলী ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। রাজপ্রাসাদ উজ্জয়ন্ত দূর হইতে ছবির ন্যায় স্থন্দর দেখায়। দর্শনার্থীর স্থবিধার জন্য মহারাজার একটি অতিথিশালা আছে।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে আবৃত। জঙ্গলগুলি ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ ও হস্তীতে পূর্ণ। রাজ্যের খনিজ সম্পদও প্রচুর।

ত্রিপুরা রাজগণের মধ্যে অনেকেই বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজ্যের সরকারী কার্য্যাদি বংলা ভাষায় সম্পাদিত হয়। ত্রিপুরা রাজবংশকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথ একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরার বর্ত্তমান মহারাজার নাম হিজ্ হাইনেস্ বিষম সমর-বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্জীযুক্ত মহারাজা স্যর বীর-বিক্রম কিশোর দেব বর্মন মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই।

ত্রিপুরার রাজবংশ অতি প্রাচীন। বর্ত্তমান ভারতের রাজবংশগুলির মধ্যে ত্রিপুর রাজবংশকে প্রাচীনতম বলিয়া দাবী করা হয়। শুধু ভারতে নহে, চীন দেশ ভিন্ন পৃথিবীর কোথাও এরূপ স্থাবিকাল এক রাজবংশ রাজত্ব করেন না। ইঁহারা চক্র বংশীয় ক্ষত্রিয়। এই বংশের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত যযাতি পুত্র দুহু হইতে ১৮৪ পুরুষের নাম পাওয়া যায়। ইঁহাদের বিজয়-বাহিনী এককালে আরাকানী, মগ ও নিকটস্থ পাবর্বত্য জাতিগুলিকে বশে আনিয়াছিল। "রাজমালা" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ত্রিপুর নৃপতিগণের কীত্তি কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ প্রবাদ ও কিংবদন্তীমূলক হইলেও পরবর্ত্তী অংশে বংশানুক্রমিক ইতিহাস পাওয়া যায়। কহলণের প্রসিদ্ধ রাজতরঙ্গিণীর সহিত এই পুস্তকের তুলনা চলে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদিমকাল হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ, ঘিতীয় ভাগে ১৪৫৮ হইতে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ ও তৃতীয় ভাগে ১৬৬১ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছুপর পর্য্যস্ত সময়ের বিবরণ আছে। পূবের্ব রাজমালা ত্রিপুর ভাষাতে লিখিত ছিল। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের আদেশে ইহা স্থভাষা অর্থাৎ বাংলায় রচিত হয়।

এই বংশের ত্রিপুররাজের মৃত্যুর পর তৎপদ্মী রাণী হীরার গর্ভে শিবাংশে ত্রিলোচন রাজার জনম হয় বলিয়া কথিত। ইহার পাবর্বত্য নাম ছিল "স্থরারাই" এবং ইনি পরম শৈব ছিলেন। ইনি ত্রিপুররাজের পুত্র বলিয়া যেমন চন্দ্রবংশীয় চিহ্ন নিশান ও চন্দ্রধ্বজ্ঞ ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ শিবাংশে জনম বলিয়া ত্রিশূল চিহ্নিত ধ্বজ্ঞও ব্যবহার করিতেন। তদবধি ত্রিপুরার রাজবংশের ধ্বজে চন্দ্র ও ত্রিশূল উভয় চিহ্নই ব্যবহৃত হইতেছে। কথিত আছে, ত্রিলোচন পাণ্ডবদের সমসাময়িক এবং নিমন্ত্রিত হইয়া যুবিষ্টিরের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেশ।

১২৪০ খৃষ্টাব্দে দ্রুহ্য হইতে ১৩৩ স্থানীয় রাজা ছেংখোম্পার সময়ে গৌড়েশ্বরের বীর সেনাপতি হীরাবন্ত খাঁ বহু সৈন্য লইয়া ত্রিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা ভীত হইয়া সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইলে রাণী ত্রিপুরাস্থলরী ভীত স্থামীকে ভংর্সনা করিয়া হন্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া স্বয়ং সৈন্যদলের নেতৃত্ব করেন। রাজাও তখন বাধ্য হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাণীর সাহস ও উৎসাহ দেখিয়া ত্রিপুর সৈন্য প্রচণ্ড বেগে গৌড়সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। কথিত আছে, এই যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল। রাজা দেখিয়াছিলেন একটি মুগুহীন কবন্ধ এক দণ্ড আকাশে নাচিয়া ভূতলে লুষ্ঠিত হইল। একলক্ষ সৈন্যের মৃত্যু হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে নাকি কবন্ধ দৃষ্টিগোচর হয়। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ছেংখোম্পা হতাহত সৈন্যে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে বসিবার এক তিলও স্থান পাইলেন না; তাঁহার জামাতা যুদ্ধে নিহত একটি প্রকাণ্ড হাতীর দন্ত দুইটি কাটিয়া শুশুরের জন্য আসন করিয়া দিলেন। জামাতার বল দেখিয়া রাজা ভীত হইলেন এবং তাঁহাকে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত করিলেন। তখন হইতে ত্রিপুরার রাজ জামাতার। সেনাপতির পদ পাইয়া আসিতেছেন।

মহারাজ রত্মকার সময় হইতে ত্রিপুরার রাজারা গৌড়েশুর স্থলতান সামস্থদ্দিন প্রদত্ত মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। রত্মকা বাংলা হইতে ১০,০০০ ঘর বাঙালী লইয়া গিয়া নিজরাজ্যে বসতি করান। তদবধি বাংলার সংস্কৃতি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে।

ত্রিপুর রাজবংশের সবর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ধন্যমাণিক্য (১৪৬৩—১৫১৬ খৃষ্টাব্দ)। ই হার স্ত্রী ছিলেন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাণী কমলা দেবী এবং সেনাপতি ছিলেন চয়চাগ। পূবের্ব পাবর্বত্য ত্রিপুরায় সহস্র সহস্র বাঙালীকে বলি দেওয়া হইত। ধন্যমাণিক্য এই বলি বন্ধ করেন। তিনি অনেক দীঘি, মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বীর ও রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সেনাপতি মহাবীর চয়চাগের সাহায্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া ত্রিপুর রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। কথিত আছে, ত্রিহুত দেশ হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তিনি রাজ্যে নৃত্যগীত শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি বাংলাভাঘাকে উৎকর্ম দিয়াছিলেন। রাণী কমলা দেবী তাঁহার যোগ্যা সহধিমণী ছিলেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে বহু পল্লীগীতি ত্রিপুরার সবর্বত্র প্রচলিত আছে।

ধন্যমাণিক্য তাঁহার সৈন্যদলে জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিবার জন্য একটি বৃহৎ ভোজের আয়োজন করেন এবং সৈন্যেরা পঙ্জি ভোজনে বিসলে তাঁহার আদেশ অনুসারে এক তথাকথিত নীচ জাতীয় কুকী-সরদার সৈন্যদের গুণিবার ছল করিয়া একটি কাঠি দিয়া সকলের মস্তক স্পর্শ করে। রাজভয়ে কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় নাই। এই সকল সৈন্য ''কাঠি ছোঁয়া '' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

এই বংশের বিজয় মাণিক্যও (১৫২৯—১৫৭০ খৃষ্টাব্দ) প্রাসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম, স্থবর্ণগ্রাম প্রভৃতি জয় করেন। এই অভিযানের সময় তিনি ব্রহ্মপুত্রের উপর এক পুল বাঁধিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাথে ৫০,০০০ লোকের এক বহর ছিল। কৈলাগড়ে "বিজয়-নন্দিনী" নামক একটি বৃহৎ খাল কাটাইয়াছিলেন এবং কৈলাগড় ইহতে শ্রীহট্ট পর্যান্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, "উহা ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত।

মহারাজ অমরমাণিক্যের (১৫৯৭—১৬১১ খৃষ্টাব্দ) প্রধান কীত্তি প্রসিদ্ধ দীঘি "অমর-সাগর"। এই দীঘি খননের জন্য ভাওয়ালের রাজা, বন-ভাওয়ালের জমিদার, সরাইলের ঈশা খাঁ ও ভুলুয়ার

রাজা প্রত্যেকে ১,০০০ জন; শ্রীপুরপতি চাঁদ রায়, বাকলার বস্থু ও সলে গোয়ালপাড়ার গাজি প্রত্যেকে ৭০০ জন এবং অষ্টগ্রামের ও বানিয়াচক্ষের জমিদার প্রস্ত্যেকে ৫০০ জন করিয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতে ত্রিপুর রাজের পদমর্য্যাদা সহজেই অনুমিত হয়। শ্রীহট্টের পাঠান রাজা ফতে খাঁ সাহায্য না করায় অমর মাণিক্য পুত্র রাজ্যধরের পরিচালনায় একটি বিপুল সেনা-বাহিনী ফতেখাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে ইতিহাস প্রাক্তিক্ষ ঈশা খাঁও তাঁহাকে সাহায্য করেন। ফতে খাঁ বলী হইয়া ত্রিপুরায় আনীত হইয়াছিলেন। পরে অমর মাণিক্য বহু সৈন্য দারা সাহায্য করাতে ঈশা খাঁ মুঘলদিগের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ঈশা খাঁর "মছলন্দী" বা "মসনদ-ই-আলি" উপাধি ত্রিপুর রাজ অমর মাণিক্য কর্ত্বক প্রদত্ত।

মহারাজ ২য় ধর্মমাণিক্য (১৭১৪—১৭৩২ খৃষ্টাব্দে) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ মাণিক্যের (১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত) রাজত্বকালে সমসের গাজী নামক একজন সাধারণ ব্যক্তি অতি পরাক্রমশালী ছিলেন, কার্য্যতঃ তিনিই প্রকৃত রাজা ছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণ মাণিক্যকে পরাজিত করিয়া সমসের ত্রিপুর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যের পাবর্বত্য জাতি সমূহ ত্রিপুর রাজবংশ ব্যতীত অপর কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় সমসের লক্ষ্মণ মাণিক্যকে সিংহাসনে বসান। সমসেরের রাজ্য শাসন প্রশংসনীয় ছিল। তিনি বাজারে প্রত্যেক জিনিষের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারিত না। তিনি মুসলমান হইয়াও অনেক ব্রাদ্ধণকে ব্রদ্ধোত্তর দিয়াছিলেন।

পাবর্বত্য ত্রিপুরার বয়ন শিল্প অতি প্রাচীন। রাজপরিবার ও ঠাকুর সাহেবদিগের গৃহে ব্যবহৃত এখানকার রিয়া বস্ত্রে স্থতা দিয়া লতাপাতা, ফুল, দেবদেবী প্রভৃতির মূত্তি স্থন্দরভাবে চিত্রিত হয়। উহা রাজা রাজসূর্য্যের মহিঘী জয়ন্ত-রাজকুমারীর উদ্ভাবনা বলিয়া কথিত। ত্রিপুরার স্বর্ণখচিত গজদন্তের পাটিরও প্রসিদ্ধি আছে।

কমলাসাগর—আখাউড়া জংশন হইতে ৭ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে একটি অনুচচ পবর্বত শৃঙ্গের উপর কস্বা কালীবাড়ী নামক একটি প্রাচীন দেবস্থান আছে। বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে মহামেলা ও বহু জন সমাগম হয়।

কমলাসাগর নামক একটি প্রকাণ্ড দীঘির নাম হইতেই স্থানটির নাম কমলাসাগর হইয়াছে। এই দীঘির জল অতি নির্ম্মল।

কুমিল্লা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৯ মাইল দূর। ইহা ত্রিপুরা জেলার প্রধান শহর।
শহরটি গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

কুমিল্লার জগনাথ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার নিকটস্থ সপ্তরত্ম মন্দিরও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কুমিল্লার রথযাত্রা মেলায় বিস্তর জন সমাগম হয়। ইহা প্রায় ৩৫০ বৎসর ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিপুরেশ্বর মহারাজা অমর মাণিক্য বাহাদুর জগনাথ, বলরাম ও স্বভদ্রার বিগ্রহ স্থাপন করেন। রথের সময় ত্রিপুরা মহারাজের নিবর্বাচিত প্রতিনিধি প্রথমে রথের রক্ষ্কু স্পর্শ করেন।

কুমিল্লায় ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি উচচ বালিকা বিদ্যালয় ও শহরের নিকটবর্তী ময়নামতী পাহাড়ে একটি সার্ভে বা জরিপ শিক্ষার স্কুল আছে। কুমিল্লা শীতলপাটি, হঁকা এবং বাঁশ ও বেতের জন্য প্রসিদ্ধ।
ময়নামতীর তাঁতের '' চারখানা '' কাপড়েরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

কুমিল্লা হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তগত ৫১ মহাপীঠের অন্যতম ত্রিপুরাস্থলরীর পীঠে যাইতে হয়। এখানে সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল। ত্রিপুরাস্থলরীর ভৈরবের নাম ত্রিপুরেশ। কুমিল্লা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী রাধাকিশোরপুর নামক গ্রামে উদয়পুরে এই মহাপীঠ অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে এই স্থানে মোটর বাস যোগে যাইতে হয়। (সীতাকুণ্ড দ্রন্টব্য)—প্রতিবংসর পৌদ মাসে ও শিবচতুর্দশীর সময় এই স্থানে বিরাট মেলা বসে যাত্রিগণের স্থবিধার জন্য ত্রিপুরারাজ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লালমাই—আখাউড়া জংশন হইতে ৩৬ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১০৷১১ মাইল বিস্তৃত।

লাক্সাম জংশন—আখাউড়া হইতে ৪৪ মাইল দূর। ইহা আসাম বাংলা রেলপথের একটি বড় জংশন। এখান হইতে চাঁদপুর ও নোয়াখালি এই দুইটি শাখা লাইন বাহির হইয়াছে।

চাঁদপুর শাখার উপর লাক্সাম জংশন হইতে ১২ মাইল দূরে মেহার কালীবাড়ী। সেটশনের নিকটেই সিদ্ধসাধক সববানন্দ ঠাকুরের সাধনপীঠ মেহারের কালীবাড়ী অবস্থিত। এই স্থানটি নির্জ্জন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার। এখানে "সবর্বানন্দ মঠ" নামে একটি মঠ আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাষের সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা হয়।

পুবাদ, যে ঠাকুর সবর্বানন্দ তাদৃশ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু বাল্যকাল হইতে দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বিশুস্ত ভূত্য পূর্ণানন্দের সহায়তায় তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া দেবীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। একবার অমাবস্যা তিথিকে তিনি ভুল করিয়া পূর্ণিমা বলিয়াছিলেন। ইহাতে সম্স্ত লোকে তাঁহাকে উপহাস করে। কিন্তু সিদ্ধ সাধক সবর্বানন্দ বলেন যে সে দিন নিশ্চয়ই পূর্ণিমা এবং সন্ধ্যাকালে নিশ্চয়ই চক্রোদয় হইবে। ভক্তের মান রক্ষা করিবার জন্য দেবী কালিক। সন্ধ্যার সময় পূর্বাকাশে স্বীয় কন্ধণ-শোভিত হস্ত উত্তোলন করেন এবং উহার জ্যোতিতে সবর্বত্র চন্দ্রকিরণের ন্যায় জ্যোৎস্নার বিকাশ হয়।

সবর্বানন্দের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রকার বহু কুহিনী প্রচলিত আছে।

চাঁদপুর শাখা লাইনে লাক্সাম হইতে ১৮ মাইল দূরে ত্রিপুরা জেলার অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র হাজিগঞ্জ স্টেশন অবস্থিত। চাউল ও স্থপারির কারবারের জন্য এই স্থানটি প্রসিদ্ধ।

চাঁদপুরের দূরত্ব লাক্সাম হইতে ৩২ মাইল। ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত এবং বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত।

এখানে স্টীমার স্টেশনের সহিত রেলওয়ের সংযোগ আছে।

চাঁদপুর বন্দর হইতে বহু টাকার পাট, স্থপারি ও লক্ষা চালান যায়।

নোয়াখালি শাখার উপর লাক্সাম জংশন হইতে ১৫ মাইল দূরে সোনাইমুড়ি ও ২২ মাইল দূরে চৌমুহানি স্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশনম্বয় নোয়াখালি জেলার বাণিজ্য প্রধান স্থান। চৌমুহানি স্থপারির ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

নোয়াখালি শহর লাকসাম হইতে ৩১ মাইল দূর। ইহার অপশ্ব নাম স্থধারাম। প্রসিদ্ধি আছে যে ইহা স্থধারাম মজুমদার নামক জনৈক জমিদার কর্ত্তৃক স্থাপিত।

নোয়াখালি শহর মেঘনা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। সম্প্রতি শেঘনা নদীর প্রবল ভাঙ্গনের জন্য সরকারী আফিস, আদালত প্রভৃতি নোয়াখালির পূর্ববর্ত্তী স্টেশন মাইজদি নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হুইসাছে।

নোয়াখালির প্রাচীন নাম ভুলুয়া। এই স্থানের প্রথম রাজা বিশুন্তর শূর মিথিলা হইতে আগত। কথিত আছে ১২০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভুলুয়া রাজ্য স্থাপিত করেন। বিশুন্তর হইতে ৭ম পুরুষ অধস্তন লক্ষ্মণমাণিক্যের বীরত্বের বিশেষ খ্যাতি আছে। তাঁহার যুদ্ধকালীন বর্ম্মের ওজন নাকি এক মণ ছিল। তিনি স্ককবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ''বিখ্যাত-বিজয়'' মধ্যযুগের একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। এই বংশের একটি বিশাল কামান বাবুপুর গ্রামে আজও দৃষ্ট হয়।

ফেণী—লাক্সাম জংশন হইতে চট্টগ্রামের পথে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা নোয়াখালি জেলার মহকুমা। এখানে একটি কলেজ আছে।

এখান হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা ১৭ মাইল দূরবর্তী বিলোনিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিলোনিয়া ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম মহকুমা।

কুণ্ডের হাট—লাক্সাম হইতে ৪৮ মাইল। স্টেশন হইতে পার্বব্যপথে দেড় মাইল দূরে চম্পকেশুর নামে বিরাট শিবলিঙ্গ অবস্থিত।

বিরয়াঢালা—লাক্সাম হইতে ৫৪ মাইল দূরে সীতাকুণ্ডের অব্যবহিত পূর্বের্ব এই স্টেশন অবস্থিত। এখানে নামিয়া প্রায় দুই মাইল পূর্বেদিকে লবণাক্ষতীথে যাইতে হয়। লবণাক্ষ একটি ছোট কুণ্ড। ইহার আয়তন ৪×৪×৩ হাত। ইহার জল লবণাক্ত ও ঈঘৎ উষ্ণ। লবণাক্ষ কুণ্ডের নিকটেই উত্তর-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত পর্ববত গাত্রে অগ্নিশিখা দিনরাত্র জ্বলিতেছে। ইহা গুরুধুনী নামে পরিচিত।

লবণাক্ষ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পবর্বতের উপর সহস্রধারা নামক ৩০০ ফুট উচচ একটি মনোহর জলপ্রপাত আছে। ইহাও একটি পুণ্যতীর্থ। যাত্রিগণ প্রপাতের নীচে দাঁড়াইয়া স্নান করিয়া থাকেন এবং অনেকে জলের বেগ বৃদ্ধি পাইবে এই বিশ্বাসে উলুংবনি বা শিবনাম উচচারণ করেন। লবণাক্ষ কুণ্ড হইতে সহস্রধারার পথে সূর্য্যকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড নামে আরও দুইটি কুণ্ড আছে।

সীতাকুণ্ড—লাকসাম ও চটগ্রাম জংশন হইতে যথাক্রমে ৫৮ ও ২৩ মাইল দূর। স্টেশন হইতে এক মাইল দূরে স্থবিখ্যাত শৈব মহাপীঠ চক্র্রনাথ পাহাড়; ইহা উচচতায় ১,১৫৫ ফুট। পাহাড়ের সবের্বাচচ চূড়ায় চক্রনাথ মহাদেবের মন্দির এবং ঠিক পাশের চূড়ায় বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দির বহুদুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু বাংলার নহে, চক্রনাথ সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শাস্তানুসারে কলিযুগে চক্রশেখরই মহাদেবের আবাসভূমি। "কলৌ বসামি চক্রশেখরে।" পুবের্ব চক্রনাথ পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা বড়ই দুর্গম ছিল। কিন্তু বর্ত্তমাদে পবর্বত গাত্রে বহু স্থানে সোপান নিশ্বিত হইয়াছে এবং সেই জন্য চক্রনাথ মহাদেব দর্শন সহজ হইয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশ বা সমতল ভূমি হইতে শিখর পর্যান্ত প্রায় ৭০০ সোপান আছে।

চন্দ্রনাথ মন্দিরে উঠিবার পথে অনেকগুলি তীর্থ আছে। যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ পর পর দেওয়া গেল। স্টেশন হইতে বাজারের পথ ধরিয়া পাহাড়ের দিকে যাইতে প্রথমে পড়িবে ব্যাসকুণ্ড বা ব্যাস সরোবর। কথিত আছে, মৎস্যগদ্ধার পুত্র মহামুনি ব্যাসদেব তপস্যা করিবার জন্য বারাণসীধামে গমন করিলে মহর্ষি ভৃগু প্রভৃতি তাঁহাকে নীচকুল সম্ভূত বলিয়া অপমান করেন। অপমানে ও দুঃখে ব্যাসদেব তথন একটি নূতন কাশী স্ষষ্ট করিবার সন্ধন্ধ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শিব প্রীত হইলেন। কলিযুগে শিব ভারতের অগ্নিকোণে শ্বিত চট্টলে চন্দ্রশেধর ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন এই আখাস পাইয়া শিবেরই উপদেশ মত এই স্থানে আসিয়া ব্যাসদেব নূতন কাশী প্রতিষ্ঠা করেন। তপোবলে তিনি অন্যান্য তীথগুলিকে চন্দ্রনাথে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে তিন কোটি দেবতা আসিয়া এই স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন। চন্দ্রনাথ সবর্বতীর্থসার মহাতীর্থে পরিণত হইলে ব্যাসদেবের স্নান তর্পণের জন্য শিব ত্রিশূল নিক্ষেপ করিয়া ব্যাস-কুণ্ডাট স্ফি করেন। পরে নৈমিঘারণ্য হইতে সূত নামে কোনও প্রাধি চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়া ব্যাসকুণ্ডাট খনন করাইয়া বর্ত্তমান সরোবরে পরিণত করেন। ব্যাসকুণ্ডের পশ্চিম তীরে মন্দির মধ্যে ব্যাসেশ্বর শিব, ভৈরব, ব্যাসদেব ও চণ্ডিকা দেবীর মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের পাশেই বটুক বৃক্ষ বা অক্ষয় বট ম্বাপর যুগ হইতে দণ্ডায়মান বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

ব্যাস সরোবর ছাড়িয়া কিছু অগ্রসর হইয়া ৭০টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে বামদিকে হনুমান মন্দির পড়িবে।

হনুমান মন্দিরের সন্মুখ হইতে চন্দ্রনাথের রাস্তা ছাড়িয়া নীচে ৪৫টি সিঁড়ি অবতরণ করিলে সীতাকুগু পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র যখন এখানে আগমন করেন তখন মহি ভাগব সীতাদেবীর স্নানের জন্য এই কুণ্ডের স্বষ্টি করেন। কুণ্ডের পার্শ্ব মন্দিরে সীতাদেবীর মূর্ত্তি আছে। সীতাদেবীর মন্দিরের পশ্চাতেই পবর্বতগাত্র ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে অগ্রিশিখা জনিতে দেখা যায়। ইহা জ্যোতির্দ্ময় নামে খ্যাত। সীতাকুণ্ডের পার্শ্বেই রাম ও লক্ষ্মণকুণ্ড এবং মনমথ নদ অবস্থিত।

সীতাকুও প্রভৃতি দেখিয়া চন্দ্রনাথের রাস্তায় পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুদূর গিয়া ৬১টি সিঁড়ি অতিক্রম করিলে ভবানীদেবীর মন্দির পড়িবে। ইহা একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্র-খণ্ডিত সতীদেহের দক্ষিণ বাহু এইখানে পড়িয়াছিল। "চষ্ট্রলে দক্ষ বাহুর্দ্মে ভৈরবশ্চক্রশেখরঃ।" এই মন্দিরে ভবানী বা কালী ও দশভুজার মূর্ত্তি আছে।

ভবানীমন্দির হইতে ৪৯টি সোপান আরোহণ করিলে স্বয়স্ত্র্নাথ মহাদেবের মন্দির। স্বয়স্ত্র্নাথের অপর নাম ক্রমদীশ্বর। মন্দিরের উত্তরদিকে নবভৈরব এবং মন্দিরছারে দ্বারপাল ভৈরব অবস্থিত। স্বয়স্ত্র্নাথের ভিতর হইতে সবর্বদা জল বাহির হইতেছে। মন্দির মধ্যে রামসীতা ও অনুপূর্ণার মূণ্ডি রক্ষিত আছে। যাত্রীরা স্বয়স্ত্র্নাথ দর্শন করিয়া বাহিরে আসিয়া সাক্ষীশিব দর্শন করেন।

স্বয়ন্ত্রনাথের প্রকাশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিকটে শন্তু নামে এক রজক বাস করিতেন। তাঁহার একটি কপিলা গাভী গ্রামে প্রচুর আহার পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন পাহাড়ের দিকে কোথায় পলাইয়া যাইত এবং রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিত। একদিন রজক গাভীর পিছনে পিছনে যাইয়া দেখিলেন যে উহা পাহাড়ে উঠিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং উহার স্তন হইতে

দুধ ঝরিয়া স্থানটি থৌত হইল। রজক বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই রাত্রেই স্বপূদেখিলেন যে শিব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, যে প্রস্তরে গাভীর দুধ ঝরিছেভিল উহাতে তিনি অবস্থান করিতেছেন এবং উহার নাম স্বয়ন্তুনাথ। পরদিন হইতে তিনি স্বয়ন্তুনাথের পূজার ব্যবস্থা করেন। কথিত আছে স্বয়ন্তুনাথের মাহাত্য্যের কথা শুনিয়া ত্রিপুরেশ্বর ইঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার ইচছায় স্বয়ন্তুনাথের চারিদিকে খনন করাইয়া বিফল হন; যতই খনন করা যায় কিছুতেই আর শেষ হয় না। হস্তীর ঘারা উঠাইবার চেটা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। রাত্রিকালে স্বপুদদেশ হয়, তিনি যেন স্বয়ন্তুনাথকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার আশা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিকটন্থ মহামায়া মুত্তিকে লইয়া যান। রাত্রিকালে মহামায়াকে লইয়া যাইয়া যেখানে রাত্রি প্রভাত হয় সেই স্থানেই যেন তাঁহাকে স্থাপন করেন। ত্রিপুরেশ্বর তখন স্বয়ন্তুনাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়া পূজার জন্য বছ সম্পত্তি দান করেন এবং আদ্যাশক্তি মহামায়াকে লইয়া পাবর্বত্য পথে রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। রাজধানী হইতে বছদূরে যেখানে প্রভাত হইল, সেইখানে দেবীকে স্থাপন করিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের নামানুসারে মহারাজ দেবীর নাম রাখিলেন ত্রিপুরেশুরী বা ত্রিপুরামুন্দরী এবং এই স্থানে সূর্য্য উদয় হওয়ায় জায়গাটির নাম রাখিলেন উদয়পুর। উদয়পুর একটি পীঠস্থান, সতীর দক্ষিণ চরণ এখানে পতিত হইয়াছিল। (কুমিল্লা দ্রষ্ট্রা)।

স্বয়ন্তুনাথ মন্দির হইতে চন্দ্রনাথের পথ ধরিয়া দু' তিন শ ফুট যাইয়া বাম দিকে ৮০টি সোপান অবতরণ করিয়া গয়াকুণ্ড বা পদগয়ায় যাইতে হয়। যাঁহারা পিণ্ডদানাদি না করেন তাঁহারা এখানে না গিয়া অগ্রসর হইতে পারেন। কিছুদূর গিয়া ১৫৭ টি সোপান অতিক্রম করিয়া দুইটি রাস্তার সঙ্গম স্থলে আসিতে হইবে। এখানে দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র সেতু পার হইয়া সোজা চন্দ্রনাথ শিখরে উঠিবার ৫৪৯ টি গোপান পড়িবে, এই পথটি সমস্তটাই অত্যন্ত খাড়াই এবং পথে উনকোটি শিব, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পড়িবে না। নামিবার পক্ষে এই পথ স্থবিধার। স্থতরাং এই পথে না উঠিয়া বাম দিকে ৮টি সিঁড়ি পার হইয়া উত্তর মুখে উনকোটি শিব ও বিরূপাক্ষ হইয়া চন্দ্রনাথ শিখরে পৌ ছাইয়া প্রখমোক্ত পথ দিয়া নামিয়া আসাই বাঞ্বনীয়।

উনকোটি শিবের পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইলেই দক্ষিণদিকের পবর্বতটি ঠিক যেন একটি গোলাকার বৃহৎ ছত্রের আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে ছত্রশিলা বলে। ছত্রশিলার পরেই রান্তার বামদিকে একটি বিশাল প্রাচীন বৃক্তের পাদদেশ প্রকাণ্ড কোটরের আকার ধারণ অরিয়াছে। প্রবাদ পূর্বকালে মহর্ষি কপিল এই কোটরে তপস্যা করিতেন এই জন্য ইহা কপিলাশ্রম নামে অভিহিত। কপিলাশ্রম হইতে কিছুদূর যাইলে পথ একটি ছোট পবর্বত গুহায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এই গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গাকৃতি অসংখ্য প্রস্তর্বণ্ড পবর্বতগাত্রে ও গুহার ছাদে সংলগু আছে; অভ্যন্তর হইতে অবিরত জল নি:স্ত হইয়া এইগুলিকে ধৌত করিতেছে। ইহাই উনকোটি শিব নামে খ্যাত।

উনকোটি শিব দেখিয়া কিছুদূর ফিরিয়া আসিয়া বামদিকে বিরূপাক্ষ মহাদেবের মন্দিরের পথ। পথটি দুর্গম, তবে আজকাল পথের নানা স্থানে সিঁড়ি ও রেলিং নিশ্মিত হওয়ায় পূর্বাপেক্ষা অনেক স্থাম হইয়াছে।

বিরুপাক্ষ হইতে চক্রনাথ মহাদেবের মন্দির বেশী দূর নয়, পথও সহজ। পুরাতন মন্দিরের ভগাবশেষ ছাড়াইয়াই বর্ত্তমান মন্দির। সমতলভূমি হুইতে পাহাড়ে উঠিতে নানা স্থান হইতে এবং





উনক্রোটি শিবের পার্যা একটা স্থান

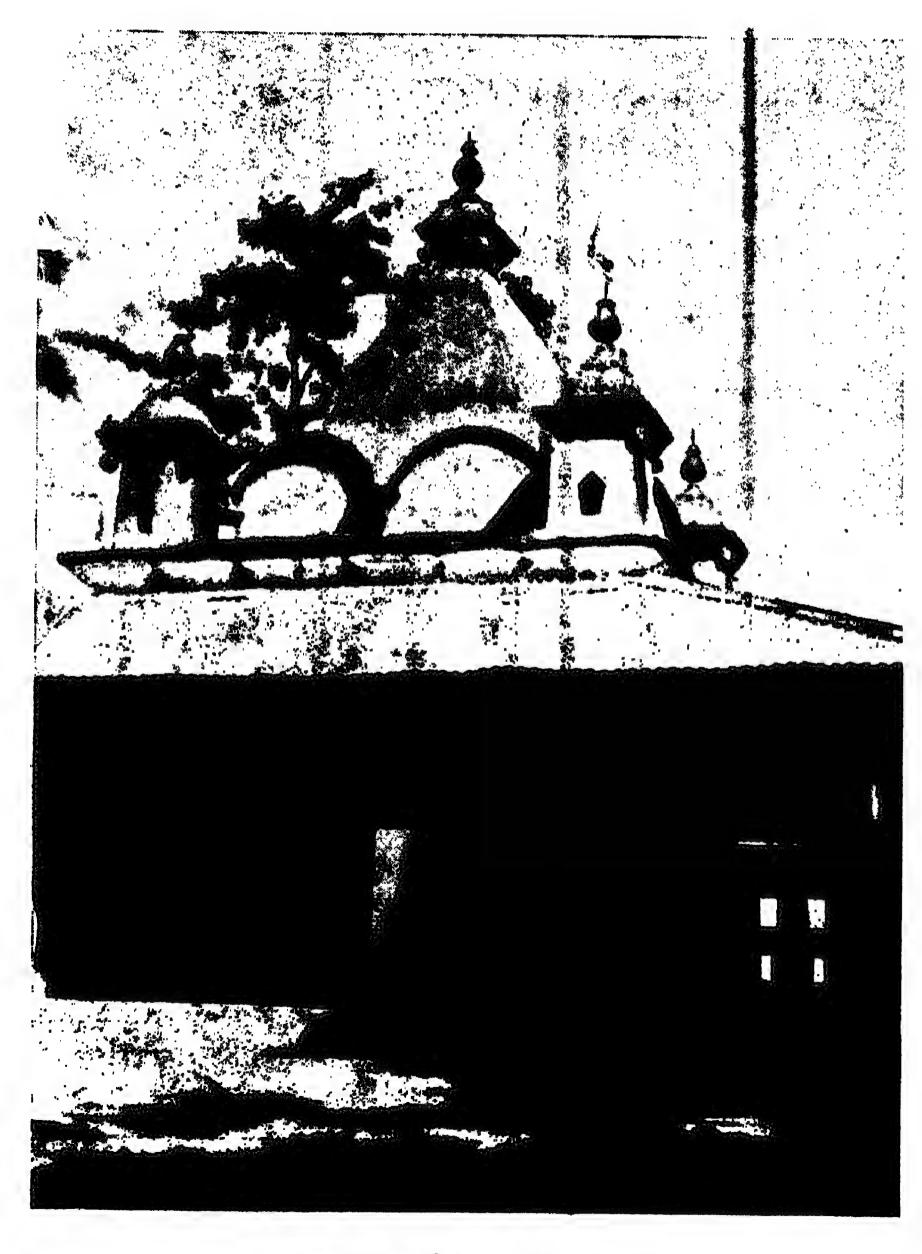

চক্রনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৩)

বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে দিগস্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দৃশ্য উদার ও মনোরম। বিশেষ করিয়া চন্দ্রনাথ মন্দির হইতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহার তুলনা বাংলাদেশে নাই। এক দিকে ৪ মাইল দূরের বঙ্গোপসাগর ও সন্দীপ দীপটি ও অপর দিকে তরুরাজি শোভিত পবর্বতমালার গন্তীর রূপটি অতি অপূর্ব ও মহান্। পবর্বত ও সমুদ্রের এই সন্মিলিত রূপ সকলকেই মুগ্ধ করিবে।

বিরূপাক্ষ হইতে চন্দ্রনাথ শিখরের পথ হইতে পাতালপুরী তীর্থে যাওয়া যায়, পথ ছাড়িয়া প্রায়
দুই তিন মাইল পাবর্বত্য পথ ও দিঁ ড়ি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এখানে ব্দেশুর শিব, গোপেশুর
শিব, পঞ্চানন শিব, রুদ্রেশুর শিব, পাতাল কালী, হরগৌরী, মাদশ শালগ্রাম, পাতাল গজা, মন্দাকিনী
প্রভৃতি অনেক দেবদেবী আছেন। সকল তীর্থেযাত্রী পাতালপুরী দর্শন করেন না।

শিবরাত্রির সময়ে চক্রনাথে মহামেলা হয়। তখন বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এখানে প্রায় লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয়।

অন্যান্য তীর্থের ন্যায় চন্দ্রনাথেও বহু পাণ্ডা আছেন; সীতাকুণ্ড স্টেশনের নিকটেই অনেকের বাড়ী।

চক্রনাথ পাহাড় বৌদ্ধগণের নিকটেও বিশেষ পবিত্র। প্রবাদ বুদ্ধদেবের অঙ্গুলির অস্থি এই পবর্বতের শিখরে সমাহিত আছে। চক্রনাথ মন্দিরের পিছন দিকে একটি প্রস্তরখণ্ডে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে বলিয়া দেখানো হয়। অনেকে অনুমান করেন পূবের্ব এই স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল। চৈত্রসংক্রান্তিতে চক্রনাথে বৌদ্ধগণের একটি মেলা হয়।

বুদ্ধকূপ নামে একটি কুণ্ডের মধ্যে মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি নিক্ষেপ করিবার জন্য বৌদ্ধগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

বাড়বাকুগু—গীতাকুণ্ডের পরের স্টেশন। ইহা লাকসাম জংশন হইতে ৬১ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পূর্বদিকে বাড়বানল পাহাড় অবস্থিত। এখানে শিব, কালী, ভৈরব ও ব্রদ্ধাকে দর্শন করিতে হয়। এখানকার বাড়বাকুগু নামক কুণ্ডের জলের উপর গতত একটি অগ্রিশিখা ক্রীড়া করিতেছে দেখা যায়। উহা মহাদেবের তৃতীয় নেত্র বা জ্যোতিক্ষয় নামে বিখ্যাত। বাড়বাকুণ্ডের জল উষ্ণ। নিকটেই বাসিকুগু নামে একটি কুণ্ড আছে। বাড়বাকুণ্ডের বাড়তি জল উপচাইয়া গিয়া এই কুণ্ডে সঞ্চিত হয়। ইহার জল শীতল। বাড়বাকুণ্ডের আয়তন ৪×৪×৩ হাত। ইহা অতলম্পশী এবং ইহার তলদেশ লোহার পাত দিয়া বাঁধানো।

শিবরাত্রির সময় বহু যাত্রী বাড়বানল দর্শন করিয়া থাকেন।

কুমিরা—লাকসাম হইতে ৬৬ মাইল। স্টেশন হইতে পাবর্বত্য পথে এক মাইল দূরে কুমারীকুণ্ড অবস্থিত। ইহা চারি হস্ত পরিমিত একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড এবং বাড়বাকুণ্ডের ন্যায় অতলম্পর্শী। ইহার উপরও মাঝে মাঝে অগ্নি খেলিয়া যায়, বাড়বের অগ্নির ন্যায় উহা অবিশ্রাস্ত নয়। নিকটে কুমারী দেবী অবস্থিতা।

কুমিরার সন্মুখেই বঙ্গোপসাগর ও সন্দীপ দীপ। পর্তুগীজদের অত্যাচারের সময় বছলোক এই দ্বান হইতে পলাইয়া যায়। এই গ্রামের প্রধান জমিদার "নানক সাহাজী" ও তাঁহার বংশীয়েরা গুরু নানকের বংশ সম্ভূত বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন।

কৈবল্যধাম—লাক্সাম জংশন ও চট্টগ্রাম হইতে যথাক্রমে ৭৪ ও ৪ মাইল। এখানে একটি ছোট পাহাড়ের উপর ''কৈবল্যধাম '' নামে একটি আশ্রম ও কৈবল্যানাথ নামক মহাদেব আছেন। দুর্গাপূজার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। আশ্রম ও মন্দির ট্রেন হইতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম ও পাহাড়তলী হইতে মোটর বা যোড়ার গাড়ীতেও যাওয়া চলে। পাহাড়তলী স্টেশন হইতে উত্তর-পূবর্ব দিকে মাত্র দেড় মাইল পথ।

পাহাড়তলী—লাকসাম জংশন হুইতে ৭৮ মাইল দূরে চট্টগ্রাম শহরের উপকর্ণেঠ অবস্থিত। এখানে আসাম-বাংলা রেলপথের গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামতের কারখানা আছে। এখানকার পাহাড়ে যেরা লেক্ বা হ্রদ একটি বেড়াইবার জায়গা। এই হ্রদটি পানীয় জল সরম্বরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

স্টেশনের নিকটে ভেলুয়ার দীঘির সহিত একটি পুরাতন কাহিনী জড়িত। দিল্লীতে দাসবংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে পশ্চিমদেশ হইতে আমীর সওদাগর নামে একজ্বন বণিক তাঁহার স্থলরী স্ত্রী ভেলুয়াকে লইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং কর্মসূত্রে চট্টগ্রামে তাঁহার সমব্যবসায়ী স্থানীয় ভোলা সওদাগরের সংস্পর্শে আসেন। ভোলা ভেলুয়ার রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয় এবং এক দিন ভেলুয়া যখন নদীতে স্নান করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহাকে হরণ করে। আমীর সওদাগর বাংলার নবাবের সাহায্যে অনেক দিন এবং অনেক চেষ্টা করিয়া বাছ্যুদ্ধে ভোলাকে নিহত করিয়া পত্নীর উদ্ধার করেন। এই ঘটনার স্মৃতিকল্পে ও পত্নীর সম্মানের জন্য নিহত ভোলার বাস্তুভিটায় একটি প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিলেন। তখনকার গ্রাম্য কবিরা ভেলুয়া রহরণ বৃত্তান্ত লইয়া স্থলর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম—লাক্সাম জংশন হইতে ৮১ মাইল। বিভাগ ও জেলার প্রধান শহর চট্টগ্রাম কর্ণফূলী নদীর তীরে অবস্থিত। কর্ণফুলী নদী পাবর্ণত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশ: বিস্তার লাভ করিতে করিতে পাবর্ণত্য চট্টগ্রাম জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া চট্টগ্রাম শহরের নিকটেই বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। বৎসরের সকল সময়েই এই নদী দিয়া সমুদ্রগামী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। বাংলাদেশে কলিকাতার পর চট্টগ্রামই একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর। ইহা একটি আদর্শ ও স্বাভাবিক বন্দর এবং ইহার জল-বাণিজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ। চট্টগ্রামের জেটিসমূহ আসাম-বাংলা রেলপথ কর্ত্বক বছব্যয়ে নিশ্বিত হইয়াছে।

চট্টপ্রাম একটি প্রাচীন স্থান। পুরাণ ও তক্সশাস্ত্রে ইহা চট্টল নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন চট্টভট্ট জাতি চটলের প্রাচীন অধিবাসী, সেই জন্য ইহার নাম চট্টল বা চট্টপ্রাম হয়। কেহ বা বলেন সপ্রপ্রাম অঞ্চল হইতে বছলোক এই স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন বলিয়া তাঁহারা এই স্থানের নাম সপ্রপ্রাম রাখেন। পরে এই নাম বিকৃত হইয়া চপ্টপ্রাম ও তাহা হইতে চট্টপ্রাম হয়। স্থানীয় বাঙালী বৌদ্ধগণের অনেকে বলেন যে পূবের্ব এই অঞ্চলে বছ চৈত্য বা বৌদ্ধ মঠ ছিল বলিয়া ইহার নাম চৈত্যপ্রাম হয়। চৈত্যপ্রাম পরে চট্টপ্রামে রূপান্তরিত হয়। আরাকানী ও মগেরা ইহাকে চাটিগা বলিত। আরাকানী ইতিহাসে ইহাকে চাইতিসাঁও বা যুদ্ধলক প্রাম এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইরূপ আরাকানের অপর নাম ছিল চাইতে-মাও বা যুদ্ধলক নগরী। অনেকে অনুমান করেন, এই চাইতিসাঁও হাইতেই চাটিগাঁ হইয়াছে। খৃষ্টীয় 'নবম-দশম শতাকীতে এ অঞ্চল বৌদ্ধজগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং স্বদূর তিববত হইতেও কতিপয় বৌদ্ধ পণ্ডিত শিক্ষালাভার্থ এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সে দেশেও ইহার নাম

চাটিগাঁ। বলিয়া বণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বতুতা ইহাকে আর্বী অক্ষরে "ছতের কাত্তন" লিখিয়াছেন।

এইরূপ গল্পও প্রচলিত আছে যে প্রসিদ্ধ পীর বদর সাহেব এখানে আসিয়া রাজার নিকট হইতে এক চাটি ( অর্থাৎ প্রদীপে যতটুকু স্থান আলোকিত হয়) ততটুকু স্থান প্রাথনা করিয়া লইয়া একটি পাহাড়ের উপর তাঁহার প্রদীপ স্থাপন করেন। যতদূর প্রদীপের আলো পড়িয়াছিল তাহারই নাম চাটি-গাঁ হয়। এখনও শহরের মধ্যে "চেরাগী পাহাড়ে" প্রদীপের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। এই চাটিগাঁ ক্রমে চাটিগ্রাম ও চট্টগ্রামে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। এই গল্পের সামান্য প্রকার ভেদ এইরূপ, যে পূবের্ব এই অঞ্চল দৈত্য ও পরীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত ছিল; মুসলমানগণ গৌড় জয় করিলে বার জন আউলিয়া বা সিদ্ধ ফকির এখানে আসিয়া একটি পাহাড়ের উপর প্রদীপ জ্বালিয়া দৈত্য ও পরীদের দমন করেন। প্রদীপ বা চাটির প্রভাবে এই স্থান লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল বলিয়া ইছার নাম হয় চাটিগাঁ।

বৈষ্ণব সাহিত্যে চট্টগ্রামের নাম চাটিগ্রাম। বৌদ্ধ শ্রমণগণ ইহাকে বলিতেন রমাবতী। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করিয়া মুসলমানগণ ইহার নাম রাখেন ইস্লামাবাদ। ফকির দরবেশের নিকট ইহা "বার আউলিয়ার দেশ" নামে পরিচিত ছিল। পর্তুগীজগণ ইহার নাম রাখিয়াছিলেন "পোটোগ্রাণ্ডো" বা বড় বন্দর; তাঁহারা সপ্তগ্রামকে বলিতেন "পোটোপিকুইনো" বা কুদ্র বন্দর।

মুসলমান বিজয়ের পূবের্ব চট্টগ্রাম বহুবার হিন্দু ত্রিপুরারাজ ও বৌদ্ধ আরাকানরাজের শাসনাধীন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও আরাকানের বৌদ্ধ রাজা মুসলমানদের নিকট হইতে ইহা জয় করেন। কথিত আছে তিনি বলিয়াছিলেন "চিৎ-ত-গং" অথাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়। আরাকানি ও মগেরা বলেন এই উক্তি হইতেই চট্টগ্রাম শহরের নাম হইয়াছে চিটাগং।

চট্টগ্রাম শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থলর। শহরের মধ্যে নানাস্থানে উচচ টিলা ও পাহাড় থাকায় ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী আফিস আদালত, য়ুরোপীয় ক্লাব, আসাম বাংলা রেলপথের প্রধান কার্য্যালয় ও বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস-ভবন এইরূপ উচচ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই সকল পাহাড় হইতে জাহাজ, স্টীমার ও সাম্পান নৌকা পরিপূর্ণ কর্পফুলী নদী ও অনতিদূরবর্ত্তী সমুদ্রের দৃশ্য অতি স্থলর দেখায়। বিশেষতঃ জ্যোৎস্না রাত্রিতে ইহার সৌন্দর্য্য হইয়া উঠে অতি মনোরম।

শহরের একটি অনুচচ পাহাড়ের উপর চট্টগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চট্টেশ্বরী কালীর মন্দির অবস্থিত।

শহরের মধ্যে "পীর বদরউদ্দীন সাহেবের দরগাহ্" অবস্থিত। স্থপ্রসিদ্ধ হজরৎ শাহজলাল কর্ত্বৃক শ্রীহট্ট বিজয়ের পর তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া সেনাপতি নাসিরউদ্দীন পার্শ্ব বর্ত্তী রাজ্য তরফ জয়র করেন। তাহার সহিত যে চারজন আউলিয়া বিজিত ভূমিতে ধর্মপ্রচারার্থ গিয়াছিলেন তাঁহারা তরফ জয়ের পর নিকটস্থ নানাস্থানে গিয়া ধর্মপ্রচার করেন। ইহাদেরই অন্যতম পীর বদরউদ্দীন চট্টপ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকে এই দরগাহে "শিরণি" দিয়া ধাকেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িবার সময় "বদর, বদর" উচ্চারণ করিয়া এই পীরের জয়ধবনি করে।

চটগ্রামের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী পরলোকগত রায় সাহেব প্রসনুকুমার সেন মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে শহরের মধ্যে একটি সপ্ততল বিশিষ্ট নবগ্রহ মন্দির নির্দ্ধাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে নবগ্রহের প্রস্তর নির্দ্ধিত মূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের উপর হইতে শহর ও কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য অতি স্থানর।

শহরের অন্দরকিল্লা পল্লীতে অবস্থিত "জামে মস্জিদ" অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। লালদীঘি নামক একটি সরোবরের উত্তর তীরে একটি পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। ১০৭৮ হিজিরায় নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র নবাব খাঞ্জা উমেদ খাঁ কর্তৃক ইহা নিশ্বিত হয়। এই মস্জিদটি দেখিতে একটি দুর্গ বা কেল্লার মত বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে অন্দর কিল্লা।

চটগ্রামের শহরতলীতে একটি পাহাড়ের সানুদেশে স্থবিখ্যাত পীর স্থলতান বায়েজিদ্ বস্তানী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহ ও হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্ত্বক সন্মানিত। এখানকার মস্জিদের সন্মুখন্ত পুক্ষরিণীর মধ্যে বহু কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা নির্ভয়ে দর্শকগণের হস্ত হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম শহরের অপরাপর দ্রষ্টব্যের মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিক্যাল স্কুল, বৌদ্ধবিহার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টল শাখার নাম উল্লেখযোগ্য।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মুকুল দত্ত, পুগুরীক বিদ্যানিধি প্রমণ বহু বৈষ্ণব ভক্তের চট্টগ্রাম জেলায় জন্ম হইয়াছিল। আধুনিক যুগে চট্টগ্রাম স্থাসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন, জীবেন্দ্র কুমার দত্ত ও শশান্ধমোহন সেন এবং স্বর্গীয় জননায়ক দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সেনগুপ্তের জন্মভূমি বলিয়া বাঙালীর নিকট স্থপরিচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ৪ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের তৃতীয় ও চতুর্থ দল চট্টগ্রামে সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত ছিল। এই সিপাহীদলকে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ কর্ত্তপক্ষ পান নাই। বস্তুতঃ ১এই জুন তারিখের রিপোর্টে বিভাগীয় কমিশনার চ্যাপম্যান সাহেব निर्विग्राष्ट्रितन य यि पि पिन्नी ए विद्यादित कना गांधांत्र एवं मत्न वजा जिल्ला करा प्राप्त प्रकार प्रदेशां हिन. তখনও পর্যান্ত চট্টগ্রামের সিপাহীরা অবিশ্বাসের কোনও কার্য্য করে নাই। বরং তাহারা দিল্লী যাইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে ব্যগ্র ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট হেন্ডার্সন সাহেবের ১৯এ জুন তারিখের রিপোর্টে দেখা যায় যে যদিও তাঁহার মতে বিদ্রোহের ভয় অমূলক, তথাপি নাগরিকেরা বিশেষতঃ পর্ত্তুগীব্দেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনেকেই ভয়ে সমুদ্রে জাহাজে যাইয়া অবস্থান করিতেছিল। অবশেষে ১৮ই নবেম্বর রাত্রি ১১টার সময়ে সত্যই সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া কারাবাসীদের মুক্তি দিয়া রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া নিবিবয়ে গোলাগুলিসহ উত্তরদিকে পাবর্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলে চলিয়া যায়। বিভাগীয় কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে তাহারা কোথাও কোনরূপ অত্যাচার করে নাই এবং অরক্ষিত অবস্থায় স্থানীয় লোকের দ্রব্যাদিও অপহৃত হয় নাই। কারামুক্ত কয়েদী ও স্ত্রী পুত্রসহ তাহারা সংখ্যায় প্রায় পাচ শত ছিল। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ৩৫৪ জন গোরা সৈন্য এরা ডিসেম্বর ঢাকায় পেঁ।ছিয়া ত্রিপুরা অভিমুখে মাত্রা করে। কিন্তু সিপাহীরা জঙ্গলে আশ্রয় লওয়ায় তাহারা ঢাকায় ফিরিয়া আসে। সিপাহীদের ধরিবার জন্য ৫ পাউও করিয়া পুরস্কার ঘোষিত হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছিল চট্টগ্রামে ভাহাদের ফাঁসী দেওয়া হয়।





চট্টগ্রাম বন্দর (পৃষ্ঠা ১৭৪)



নবগ্র মন্দির, চটগ্রাম (পৃষ্ঠা ১৭৬)



আদিনাথের মন্দির (পৃষ্ঠা ১৭৭)



সনুদ্রতট, কাক্সবাজার (পৃষ্ঠা ১৭৮)



মির্জারখাল মসজিদু (পৃষ্ঠা ১৭৯)

আদিনাথ—চট্টগ্রাম হইতে স্টামারযোগে স্থাসিদ্ধ তীর্থ আদিনাথ যাইতে হয়। ইহা মহিঘখালি বা মহেশখালি নদী ও বঙ্গোপসাগরের মোহানার কাছেই মহিঘাখালি বা মহেশখাল নামক দ্বীপে মৈনাক প্রবর্তের উপর অবস্থিত। সমতল ভূমি হইতে ৬৯টি সোপান অভিক্রম করিয়া মৈনাকের শীর্ষদেশে আদিনাথ শিবের মন্দিরে পৌছিতে হয়।

চটগ্রাম হইতে আদিনাথের দূরত্ব ৭৫ মাইল, স্টামারে করিয়া যাইতে প্রায় ৭।৮ বণ্টা সময় লাগে। কর্ণফুলী নদী বাহিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়া বামদিকে গজিরার বাতিষর ছাড়িয়া বাহির সমুদ্রে কিছুক্ষণ যাইবার পর কুতুবদিয়া দ্বীপের নিকট সমুদ্র ফেলিয়া স্টামার নদ্দী ও থাক দিয়া অগ্রসর হয়। কুতুবদিয়া মাতামুড়ী নামক নদীর মোহানায় অবস্থিত। এই দ্বীপের বাজির বহুক্ষণ ধরিয়া দেখা যায়। স্টামার ক্রমে মহিষখালি নদীতে গিয়া পড়ে এবং বজোপসাগরের স্থিত এই নদীর সঙ্গমের কিছু আগেই মহিষখালি দ্বীপে আদিনাথের মন্দিরের সম্পুর্বে গিয়া দাঁড়াইলে সামপান যোগে কূলে যাইতে হয়; নৌকায় মাত্র ১০।১৫ মিনিট সময় লাগে।

শিবরাত্রির পরই বহু লোক চন্দ্রনাথ হইয়া আদিনাথ মহাদেবের দর্শনে আসেন। এই সমরে এখানে ৮ দিন ধরিয়া মেলা বসে। এই মেলা প্রায় ১৫০ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

এই তীর্থে আদিনাথ মহাদেব ও অষ্টভুজা দুর্গা মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়, নদী ও সন্মুখে সমুদ্র পারিপাশ্বিক দৃশ্যকে সত্যই মনোরম করিয়াছে; এই স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে প্রাত্যহিক সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি তীর্থযাত্রীর মনে অপূর্বর্ব আনন্দ দান করে।

আদিনাথ রাবণের কাঁথে চড়িয়া তাঁহার বাসাবাটী মৈনাকে আসিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তিনি বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। কিংবদন্তী প্রায় ২০০ বৎসর হইল স্থানীয় কোনও মুসলমান কৃষক কাঠ কাটিবার জন্য জঙ্গলে গিয়া একটি বেলগাছে উঠিতে গেলে একটি জ্যোতির্ম্ম পদার্থ গাছ হইতে নাটিতে পড়িয়া যায়। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন ইহা একটি স্থলর পাথরের টুকরা। আন শান্ দিবার জন্য তিনি ইহা কুড়াইয়া বাড়ী লইয়া যান এবং দুই পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছিল বিন্ধা পাথরটি দিয়া দুই পা ঘর্ষণ করেন। রাত্রে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী নানারূপ ভীষণ স্থপু দেখিনা ভীত হন। পরের দিন তাঁহাদের একমাত্র পুত্র বিস্কৃতিক। রোগে মৃত্যুমুকে পতিত হন। ভীত হইয়া মহিষখালির জমিদার প্রভাবতী ঠাকুরাণীর নিকটে গিয়া সমন্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তিনি কৃষকের নিকট হইতে আদিনাথকে লইয়া আসিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন।

মহিঘখালি দ্বীপে বহু মগ বাস করেন। অন্তাদশ শতাবদীর শেষ ভাগে ব্রদ্ধ ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের ফলে ব্রদ্ধরাজভীত বহু আরাকানবাসী চট্টগ্রাম জেলার প্রান্তদেশে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। মহেশখালির মগেরা তাঁহাদেরই সন্তানসন্ততি। ইহারা নিজ ভাষা ভিনু বাংলাও জানেন। আদিনাথ মন্দিরের নিকটেই একটি স্থলর ছোট বৌদ্ধ মন্দির এবং আরু মাইন দূরে ইহাদের পূজাস্থান চেরাংঘর দেখিবার জিনিস। চেরাংঘরের তিন চারিটি মন্দিরে বহু স্থলর ও বৃহৎ বৃহৎ শ্রেত পাথর ও পিতল ইত্যাদির বৃদ্ধমুত্তির পূজা হয়। বাংলাদেশে অন্য কোথাও এরপ স্থলর বৃহৎ মৃত্তি নাই।

কাক্সবাজার—চট্টগ্রাম হইতে জলপথে আদিনাথের ঠিক পরের স্টামার স্টেশন কাক্সবাজার (Cox's Bazar)। এই স্থান আদিনাথের সামান্য দক্ষিণে মহিঘখালি নদীর অপন্থ পারে ঠিক বঙ্গোপসাগরের মোহানার উপর অবস্থিত। স্টীমার হইতে সামপানে নামিয়া তিন মাইল পথ একটি বৃহৎ খাল দিয়া কাক্সবাজারে যাইতে হয়। কাক্সবাজারের উত্তরে এই খাল এবং পশ্চিমে সমুদ্র। যাঁহারা জলপথে যাইতে অনভ্যস্ত তাঁহারা কেহ কেহ সমুদ্রের ঢেউ খাইয়া সঙ্গাপানে কাক্সবাজার যাইতে ভয় পাইতে পারেন—বিশেষতঃ শীতকালের পর যখন স্বভাবতই বাতাসের জন্য সমুদ্রে ঢেউ বেশী থাকে।

শিবরাত্রির পর আদিনাথ দর্শন করিয়া কেহ কেহ জাহাজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৌকাযোগেই মহিদ্বখালি নদী পার হইয়া কাক্সবাজার যাইয়া থাকেন; ইহাতে প্রায় দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। এই পথেও মাঝ নদীতে বেশ ঢেউ লাগে, স্মৃতরাং অনভ্যস্তের পক্ষে স্টীমারে যাওয়াই বিধেয়।

শক্সিবাজার চট্টগ্রাম জেলার অন্যতম মহকুমা ; এবং চট্টগ্রাম শহর হইতে দক্ষিণে স্থল পথে মাত্র ৪৯ মাইল দূর ; কিন্তু রাস্তা নাই। শহরটির দৃশ্য বড়ই স্থলর, বিশেষতঃ ইহার বিস্তৃত সমুদ্রতটটি অতি মনোরম।

এখানে সামুদ্রিক মৎস্যের বড় কারবার আছে এবং এখানকার প্রস্তুত লুঙ্গি কাপড়ের বিশেষ চাহিদা আছে।

মহিদখালির ন্যায় কাক্সবাজারেও ব্রহ্ম-আরাকাণ যুদ্ধের পর হইতে বহু মগ আসিয়া বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম অভিযানের প্রধান নেতা কাক্স্ সাহেবের নাম হইতে এই শহরের নামকরণ হইয়াছে।

শৃদ্ধীপ—চট্টগ্রাম হইতে জাহাজযোগে বজোপসাগরের মোহানায় অবস্থিত সন্দীপে যাওয়া যায়। সন্দীপ নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত। এখানে একটি মুন্সেকী আদালত আছে। পাঠান আমলের শেষভাগে সন্দীপ আরাকানী, মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্ত্য বা বোম্বেটেগণের একটি আডডা হইয়া উঠে। এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া জলদস্ত্যগণ বজোপসাগরের উপকূলভাগে নানা প্রকার অত্যাচার করিত। ঘোড়শ শতাব্দীতে সিবাস্টিয়ান গঞ্জলিশ নামক জনৈক পর্তুগীজ্ সন্দার সন্দীপ অধিকার করিয়া সেখানে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিল। পরে পর্তুগীজ্বগণ মুঘলদিগের হত্তে পরাজিত হয়।

পূবর্বকালে সন্দীপ জাহাজ নির্দ্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কথিত আছে যে আলেক্জান্দ্রিয়ার স্থলতান এখান হইতেই তাঁহার জাহাজগুলি নির্দ্মাণ করাইয়া লইতেন। সে যুগে সন্দীপে বিস্তৃত নবণের কারখানা ছিল। সন্দীপ একটি স্বাস্থ্যকর স্থান।

রাঙামাটি—চট্টগ্রাম জেলার পূর্বের্ব পার্বেত্য চট্টগ্রাম নামক একটি স্বতম্ব জেলা আছে। এ জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে বৌদ্ধর্মাবলম্বী চাক্মা ও মগ এবং হিল্মুর্ম্মাবলম্বী টিপ্রা জাতিই অধিক। এ জেলায় রাস্তার বড়ই অভাব। এখানকার ভূমি পাহাড়পবর্বত ও বনজন্সলে পরিপূণ। ইহার জন্সলে তুন, জারুল, চাপলাইস্ ও গর্জন প্রভৃতি মূল্যবান গাছ এবং বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অরণ্যমধ্যে হন্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ প্রভৃতি বাস করে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাপাস ও তুলা প্রধান।

এই জেলার প্রধান শহরের নাম রঙ্গমতী বা রাঙামাটি। শহরটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত এবং জলপথে চট্টগ্রাম হইতে ৬৫ মাইল দূর। স্টীমলঞ্চে একদিনে এবং নৌকাযোগে দুইদিনে যাওয়া যায়। পথটি বড়ই রম্ণীয়। ভ্রমণকারীদিগের অবস্থানের জন্য রাঙামাটিতে একটি স্থসজ্জিত সাকিট হাউস আছে।

রাঙামাটি শহরে চাক্মা জাতীয় জনৈক রাজার প্রাসাদ অবস্থিত।

নৃত্তনপাড়া—চট্টগ্রাম জংশন হইতে আসাম বাংলা রেলপথের এক শাখা লাইন ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী নাজরিহাট ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই লাইনে নূতনপাড়া স্টেশন চট্টগ্রামের শহরতলিতে অবস্থিত। এই স্টেশনের অর্দ্ধ-মাইল পশ্চিমে পীর স্থলতান বায়েজিদ বোস্তানী সাহেবের দরগাহ অবস্থিত; ইহার কথা আগে বলা হইয়াছে।

নাজিরহাট ঘাট—চট্টগ্রাম নাজিরহাট ঘাট শাখা লাইনের শেষ স্টেশন। ইহার নিকটেই মাইজভাণ্ডার গ্রামে প্রসিদ্ধ পীর হজরত মৌলানা সৈয়দ গোলাম রহমান শাহ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আধ্যাদ্ধিক ক্ষমতার কথা স্থদূর আফগানিস্থান, ইরান্ ও আরব পর্যান্ত পেঁ।ছিয়াছিল এবং বছলোক তাঁহার শিঘ্যত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোকে গিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র সমাধি দেখিতে প্রত্যহ অসংখ্য লোক আসিয়া থাকেন।

ধলঘাট—চট্টগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা লাইন ২৯ মাইল দূরবর্তী দোহাজারী পর্যান্ত গিয়াছে। এই লাইনের মাঝপথে ধলঘাট স্টেশন। ধলঘাট হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে করলডেঙ্গা পাহাড়ে মেধস্ আশ্রম অবস্থিত। কিংবদন্তী, প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীর বক্তা মেধস্ মুনি এই এই স্থানে দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর দুর্গা পূজার সময় মেধস্ মুনির স্মুরণার্থে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বহুলোক যোগদান করেন্। মহঘি মার্কণ্ডেয়ও এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া কথিত।

দোহাজারি—চট্টগ্রাম-দোহাজারি শাখা লাইনের শেঘ স্টেশন। এখান হইতে দুর্গ ম পর্বত ও গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া আকিয়াবের মধ্য দিয়া ব্রদ্রদেশ পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তারের একটি পরিকল্পনা আছে। দোহাজারি স্টেশনের নিকটে অবস্থিত মির্জারখীল গ্রামে হজরত জাহাজীর শাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গভীর জ্ঞান ও ধর্মপরায়ণতার জন্য দেশ বিদেশের মুসলমান সমাজের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রতিবৎসর ১৭ই জেলহজ্জ তারিখে তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে মিজর্জারখীল গ্রামে সপ্তাহব্যাপী উৎসব হয় এবং জাতি-ধর্মনিবিবশেষে বহুলোক ইহাতে যোগদান করেন।

# (গ) আখাউড়া-বদরপুর-শিলচর

ইটাখোলা—আখাউড়া জংশন হইতে ২৩ মাইল। ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্শক। সেটশম হইতে ৫।৬ মাইল পশ্চিমে বেজোড়াগ্রাম। ইহার সহিত একটি করুণ ঘটনার স্মৃতি জড়িত। পূর্বের্ব শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে তরফ নামে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল। শায়েস্কাগঞ্জ, হবিগঞ্জ শুভৃতি অঞ্চল এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তরফের মুসলমান রাজা মেকায়েলের দিত্রীয় পুত্র সৈয়দ আব্বাস দিল্লীতে গিয়া বীরত্ব ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং এক ওমরাহ কন্যাকে বিবাহ করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে শ্রীহট্টে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার জ্যেগ্রভাতা ঈর্ষানিত হইয়া বাড়ী পৌছিবার পূবের্ব পথিমধ্যে তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। তাঁহার স্ত্রী মন্মাহত হইয়া ঐ স্থান হইতেই দিল্লীতে ফিরিয়া যান। এই ঘটনায় স্বামী হইতে স্ত্রী চিরকালের জন্য বিযুক্ত হইয়া পড়েন বলিয়া স্থানটি আজও বেজোড়া নামে পরিচিত।

ক্রেফের শেষ হিন্দু রাজার নাম আচক নারায়ণ ; প্রবাদ তিনি হঠাৎ রাজ্যলাভ করেন বলিয়া আচক বা আচম্বিত নামে পরিচিত হন। আচক নারায়ণ ত্রিপুরেশুরের করদ রাজা ছিলেন। নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার বিষয়ে নানা গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত 🔉 আছে, তিনি বৈষ্ণৰ ছিলেন এবং প্ৰতাহ দ্ৰুতগামী অশ্বে চড়িয়া রাজধানী হইতে বহু দূরে পবিত্র বরচক্র বাংবরাক নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে ষাটে তিনি স্নান করিতেন তাহা আজও স্নানঘাট নামে অভিহিত। জনশ্রুতি যে পৌরাণিক কালের রাজা ভগদত্ত শাসনকার্য্য উপলক্ষে শ্রীহট্টে আসিলে এই ঘাট্টে স্নান করিতেন। আচক নারায়ণ স্নান করিয়া ফিরিয়া রাজধানী হইতে তিনক্রোশ দূরে স্থিত কীর্ত্তনীয়া টিলা নামক একটি নির্জ্জন টিলায় পূজা করিতেন। রাজবাটীতে কুলদেবতার ভোগ আরম্ভ হইলে একটি প্রকাণ্ড ঢাক বাজাইলে মেষ গর্জ্জনের ন্যায় তাহার উচচংবনি কীর্ত্তনীয়া টিলা হইতে জনিতে পাইতেন। তখন তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতেন। নারামণ শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ রাজা গোড়গোবিন্দের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ পীর শাহজলালের 🖫 নেতৃত্বে মুসলমানগণ শ্রীহট্ট জয় করিলে পর তাঁহারই আদেশে সেনাপতি নসিরউদ্দীন চারজন আউলিয়ার সহযোগিতায় তরফ আক্রমণ করেন। আচক নারায়ণ রাজা গৌডগোবিন্দের পরাজয়ের খবর পাইয়া এবং তাঁহার অশিক্ষিত সৈন্যগণ স্থশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধে পারিবে না এবং কেবল লোকক্ষয় হইবে, এই ভাবিয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং পরিজনসহ ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ত্রিপুরায় অবস্থান করা নিরাপদ নহে ভাবিয়া পরে তিনি মথুরা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নসিরুদ্দিন তরফের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তরফ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই রাজ্য মুসলমানগণ কর্ভুক আক্রমণের সময় দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহবাজী অঙ্গুলি নির্দেশে আচক নারায়ণের অশ্বের প্রতি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন ''ইস্ তরফ যাও''। তদবধি এই অঞ্জের নাম তরফ হইয়াছে। নসিরুদ্দিনের 🛪 প্রপৌত্র সৈয়দ শাহ ইসরাইল বিদ্যাবত্তার জন্য মূলক-উল-উলামা উপাধি পাইয়াছিলেন এবং ইরাণী ভাষায় তিনি "মদানেল ফাওয়ায়েদ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন (১৫২৩ খৃষ্টাব্দে)। তরফরাজগণ দিল্লীর অধীন হইলেও ত্রিপুর রাজগণের দারা প্রভাবান্থিত ছিলেন। তরফরাজ সৈয়দ মুসার সহিত্ পারাকান রাজ্যের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। পারাকান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের উৎসাহে বঙ্গীয় কবি পালাওল \





মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট (পৃষ্ঠা ১৮৭)

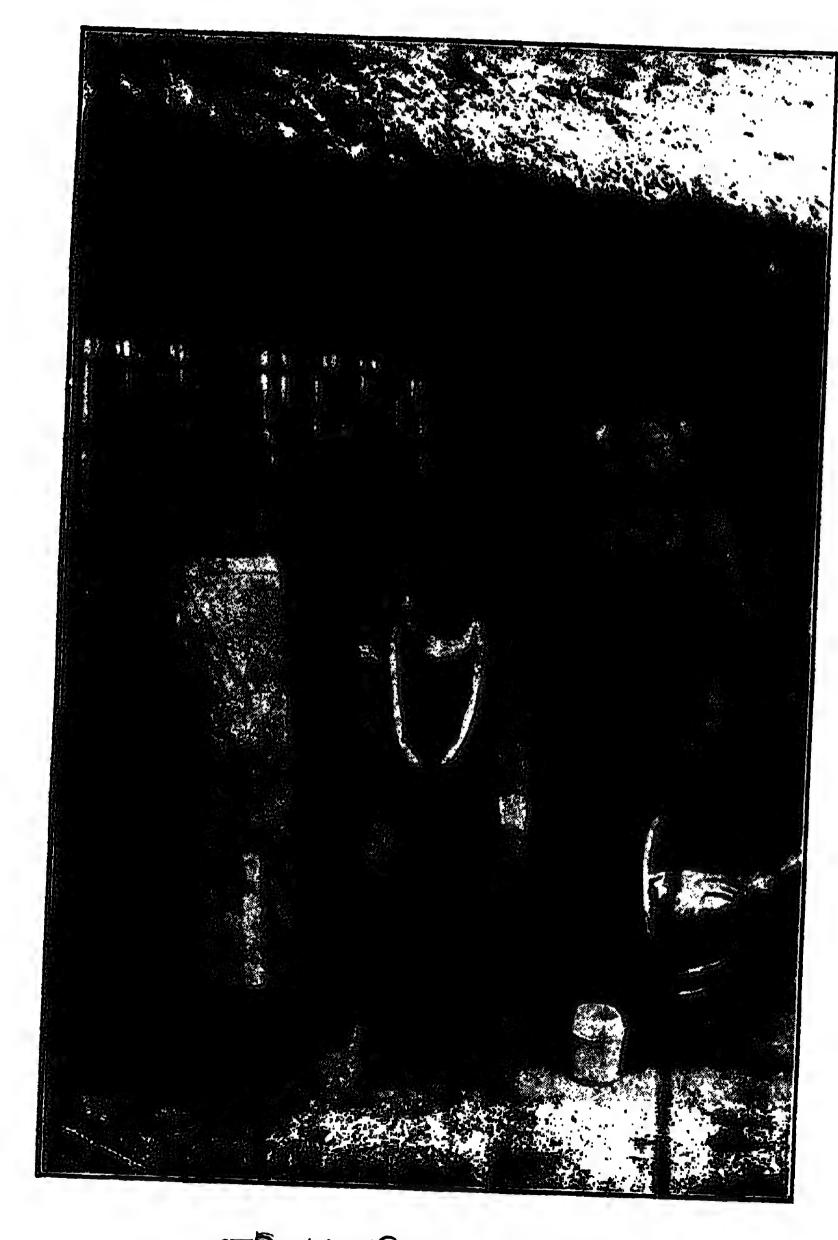

একটি নাগা পরিবার (পৃষ্ঠা ১৯২)

সাহেব ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে পদ্যাবতী কাব্য রচনা করেন। সৈয়দ মুসারী অনুরোধে এই কবি "সায়ফল দুলুক"ও "বদিউজজমাল" নামক ইরাণী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। অনুবাদ কার্য্য মাগনঠাকুরের মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়।

শাহাজীবাজার—আখাউড়া জংশন হইতে ৩০ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত। স্টেশনের নিকটেই ফতেপুর নামক গ্রামে রঘুনন্দন পাহাড়ের উপর বিখ্যাত ফকির ও দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম শাহ ফতে গাজীর দরগাহ ও কবর অবস্থিত। স্থানটি মুসলমান-গণের নিকট বিশেষ পবিত্র। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিনে গাজীর স্বারণার্থ এখানে একটি মেলা হয়। রঘুনন্দন পাহাড়টি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং ইহার সবের্বাচচ শৃক্ষ উচচতায় ৭০০ ফুট্।

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ৪৬ মাইল দূর। কেই কেই বলেন যে প্রাচীন তয়ফ রাজ্যের প্রসিদ্ধ সৈয়দ বংশীয় হামিদ রাজার পুত্রে সৈয়দ শায়েস্তা মিয়া এই স্থানে একটি বাজার বসাইয়া স্বীয় নামানুসারে উহার শায়েস্তাগঞ্জ নাম রাখেন। মতান্তরে, বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ এই গঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। শায়েস্তা খাঁ মগ ও পর্তুগীজ জ্ঞানস্মাগণের অত্যাচার দমন করিয়াছিলেন।

স্টেশনের নিকটেই দাউদ নগরের দরগাহ অবস্থিত। এই দরগাহের প্রাচীন জলাশয়ে বহু গজাল মাছ ভাসিতে দেখা যায়। ইহা প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আউলিয়ার অন্যতম সৈয়দ শাহ সরেক্ মিনুত উদ্-দীনের প্রপৌত্র প্রসিদ্ধ শাহ দাউদ সাহেবের দরগাহ। দাউদ সাহেবের বাসস্থান বলিয়া এই স্থানের নাম হয় দাউদনগর।

শায়েন্তাগঞ্জের নিকটে খোয়াই নদীর তীরস্থ বৃহদাকৃতি "তুক্ষেশ্বর" মহাদেব স্থপ্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এখানে সতীর নয়টি অঙ্কুরীয়ক পতিত হইয়াছিল; সেই জন্য এই স্থান নবরত্ব উপপীঠ নামে পরিচিত। তুক্ষেশ্বর মহাদেবের কোন মন্দির নাই। প্রবাদ একবার মন্দির নির্মাণের আয়োজন হইলে পূজারী স্বপু দেখেন যে মহাদেব যেন তাঁহাকে বলিতেছেন যে তিনি মন্দিরে থাকিতে ভালবাসেন না। জনশ্রুতি, যে প্রায়্ম আটশত বৎসর পূবের্ব শন্তুনাথ বাচম্পতি স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া এই শিবের প্রকাশ করেন। ইহার সম্বন্ধেও কপিলা গাভীর দুর্মদানের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। লোকের বিশ্বাস এই শিব ক্রমশঃ বাড়িতেছেন; আটশত বৎসরে ইনি বৃদ্ধাঙ্কুষ্ঠ পরিমাণ হইতে প্রায়্ম তিন হাত উচচ ও পাঁচ হাত পরিধিতে পরিণত হইয়াছেন। কালাপাহাড় তুক্ষেশ্বরের দক্ষিণদিক নাকি ভাঙ্কিয়া দিয়াছিলেন; শিবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া সেই ভগুস্থান নাকি ক্রমে ক্রমে পূর্ণ

শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন উত্তর-পশ্চিমদিকে আট মাইল দূরবর্ত্তী হবিগঞ্জ বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর একটি শাখা লাইন দক্ষিণ-পূবর্ব দিকে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বালাবাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

নরপত্তি—শায়েস্তাগঞ্জ জংশন হইতে দক্ষিণ-পূবর্ব দিকে প্রায় ৩ মাইল। তরফ রাজবংশের হৈ সুন্তাইল মুলক্-উল-উলেমার কথা আগে বলা হইয়াছে। ইহার পুত্র শাহ ইলিয়াস কুদ্দস।বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন। কোয়াই নদীর তীরে নির্জ্জনে তিনি সাধনা করিতেন। কিংবদন্তী

রাত্রিকালে একবার চন্দ্রকিরণের মত উজ্জল জ্যোতি আকাশ হইতে তাঁহার কুটিরে প্রবেশ করে। তখন হইতে তিনি "কুতুব-উল-আউলিয়া" নামে পরিচিত হন এবং তাঁহার বাসক্ষানের নাম হয় "চল্লচুরি"। মৃত্যুর পর তাঁহাকে নরপতির নিকটবর্ত্তী মুড়ারবন্দ নামক স্থানে খোয়াই নদীর তীরে সমাহিত কুরা হয়। এই স্থান "কুতুবের দরগাহ" বা "মুড়ারবন্দের দরগাহ" নামে অভিহিত। স্বরগাহটি দৈর্ঘ্যে সিকি মাইল। এই স্থানে আরও বহু পীর প্রভৃতির শতাধিক কবর আছে। বহু দূর হইতে মুসলমান ভক্তগণ এই দরগাহে জিয়ারত করিতে আসেন।

কুতব-উল-আউলিয়ার প্রপৌত্র গদাহাসনও একজন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন। [পৈল দ্রষ্টব্য]।

হবিগঞ্জ বাজার—হবিগঞ্জ শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা ও একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে একটি কলেজ আছে। এই স্থানও প্রাচীন তরফ রাজ্যের অন্তর্গত।

পৈল—হবিগঞ্জ স্টেশনের নিকটস্থ পৈল গ্রামের পীর বাদশাহের প্রাচীরবেষ্টিত দরগাহ স্থ্রসিদ্ধ। তরকের মুসলমান রাজবংশের প্রসিদ্ধ সাধক কুতুব-উল-আউলিয়া সাহেবের প্রপৌত্র সৈয়দ নুরিও একজন উচচ শ্রেণীর সাধক ছিলেন। তিনি পৈতৃক বাসস্থান নরপতি ছাড়িয়া পৈলে আসিয়া বাস করেন এবং দিল্লী হইতে নিজ নামে "নুরুল হাসান নগর" পরগণা খারিজ কংরিয়া লইয়াছিলেন। কথিত আছে, কুতুব-উল-আউলিয়ার পবিত্র সমাধির পার্শ্বে কাহার শব সমাহিত হইবে ইহা লইয়া সৈয়দ শাহ নুরির সহিত তাঁহার পিতৃব্যপুত্র বিখ্যাত সাধক গদাহাসনের বিবাদ ঘটে এবং মীমাংসার জন্য উভয়ে দিল্লী গমন করেন। দিল্লীশ্বরের বিচারে শাহ নুরিরই জয় হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর নরপতির নিকটবর্ত্তী কুতুব-উল-আউলিয়ার কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। সৈয়দ শাহ নুরির বংশের পীর বাদশাহ একজন উচচস্তরের সাধক ছিলেন। তিনি ইরাণী ভাষায় "গঞ্জতরাজ" নামক তত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচন। করেন। পৈলে তাঁহার দরগাহ মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোকের বিশ্বাস যে অনাবৃষ্টির সময়ে পীর বাদশাহের কবরের উপর তাঁহার বংশজ কেহ যদি ১০১ কলসী জল ঢালেন তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে।

পৈলের সৈয়দগণ বিদ্যানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। পীর বাদশাহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র ইরাণ ভাষায় স্বপুফল সহদ্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই বংশের অনেকে দিল্লীর বাদশাহাজাদানিগের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। দিল্লী হইতে আগত শাহ আমন উদ্দীন নামক জনৈক বিশ্বান্ ব্যক্তি এই বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার বংশজ রেহান উদ্দীন ইরাণী ভাষায় স্থন্দর কবিতা রচনা করিতেন, ইহার কবিতা শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট্ ইহাকে "বুলবুল বাঙ্গালা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিথক্ষল—হবিগঞ্জ মহকুমায় স্থিত বিথক্ষল গ্রামে শ্রীহট্ট জেলার বৃহত্তম বৈশুব আধড়া জবস্থিত। এই আধড়ায় ইহার প্রতিষ্ঠাত। রামকৃষ্ণ গোসাইএর সমাধি আছে, কোনও মূর্ত্তি নাই। ইনি জগন্যোহিনী নামক বৈশুব সম্প্রদায়ের লোক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গৃহত্যাগী বৈরাগী এবং গুরুকে সাক্ষাৎ পরব্রদ্ধ জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। এক কালে ইহারা তুলসীপত্র বা গোময় ব্যবহার করিতেন না; এই কারণে বৃন্দাবনে নানারূপ আপত্তি উঠে। এখন ইহারা বৈশুবদিগের সাধারণ রীতি অনেক মানিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জগন্যোহনের সমাধি হবিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মস্থলিয়া প্রামে অবস্থিত। মস্থলিয়ার আখড়া হইতে বিথক্ষলের আখড়া অনেক বড়। এই আখড়ার বহু ভূসম্পত্তি আছে।

হবিগঞ্জ হইতে বিথঙ্গল প্রায় ১২ মাইল। শ্রীহট্ট হইতে স্টীমারবোগেও যাওয়া যায়।

বাণিয়াচঙ্গ—হবিগঞ্জ হইতে জলস্থা পর্যান্ত যে রাস্তা গিয়াছে উহার উপর হবিগঞ্জ হইতে প্রায় ১৬ মাইল দুরে বাণিয়াচঙ্গ অবস্থিত। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮ বগ মাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। ইহাকে ভারতের বৃহত্তম গ্রাম বলিয়া দাবী করা হয়। বস্তুতঃ ইহা একটি নগরের সমান। ইহার চারিদিক পরিখা ও মাটির পাচীল দিয়া ঘেরা এবং দূর হইতে ইহাকে একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের মত মনে হয়।

বাণিয়াচন্দের প্রতিষ্ঠাতা কেশব মিশ্র কান্যকুজ হইতে বাণিজ্য সূত্রে এ অঞ্চলে আগমন করেন বলিয়া কথিত। জনশ্রুতি যে একটি পাঘাণময়ী কালীমূর্ত্তি লইয়া নৌকায় সাগর সমান হাওরে চলিতে চলিতে দেবীর দৈনিক পূজার জন্য শুক্ত ভূমি না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন; এমন সময়ে সন্ধার পূবের্ব একটি ভূমি দেখিতে পাইয়া তথায় দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সে দিনের পূজা সমাপন করেন। কিন্তু তথা হইতে কালীমূত্তিকে কিছুতেই উঠাইতে না পারায়, দেবীর ইচছা মনে করিয়া তিনি ঐ স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। কেশবের কর্ম্মচারী একজন বণিক জাতীয় বা বাণিয়া থাকায় এবং চঙ্গ জাতীয় মাঝি এই দুইটি মিলিয়া স্থানটির নাম বাণিয়াচন্দ্র হইয়াছে বলিয়া কথিত। কেহ বা বলেন যে এই স্থানটি বাণিয়া বা ব্যবসায়ীর পক্ষে চঙ্গ অথাৎ স্থানর এই ভাবিয়া বণিক কেশব মিশ্র এই স্থানটির নামকরণ করেন বাণিয়াচঙ্গ। কেশব মিশ্র কান্যকুক্ত হইতে জনেক লোক আনাইয়া এই স্থানে বাস করিতে দেন এবং ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া এই স্থানের রাজা হইয়া বসেন। কেশব মিশ্রের বংশের পদ্মনাভ রাজ্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন। বাণিয়াচন্দের প্রকাণ্ড পুক্রিণী সাগরদীঘি তিনিই খনন করাইয়াছিলেন। তিনি প্রজাদিগের জন্য এক হাজার দীঘি খনন করাইয়াছিলেন; এই জন্য তিনি খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন এবং মুক্ত হস্তে দানের জন্য তিনি আজও কর্প খাঁ নামে পরিচিত।

পদ্মনাভের একাদশ পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শক্তিমান গোবিন্দ খা সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাণিয়াচন্দ্র রাজ্যের উত্তরে শ্রীহট্টের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে লাউড় নামে রাজ্য অবস্থিত ছিল। লাউড় রাজবংশ লোপ পাইলে প্রজাগণ খাসিয়াদিগের আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বাণিয়াচন্দ্র অধিপতি গোবিন্দ খাঁর সাহায্য প্রাথনা করেন। গোবিন্দ খা লাউড় অধিকার করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। খাসিয়ারা পাহাড়ে পলাইয়া যায়। গোবিন্দ খা লাউড় রাজ্য ভোগ করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্য জগনাথপুরের রাজা জয়সিংহের বিবাদ বাধে। জগনাথপুর হবিগঞ্জের প্রায় ২০ মাইল উত্তরে। জগনাথপুর ও লাউড় রাজবংশীয়দের মধ্যে কোন বিভাগ ছিল না। স্থতরাং লাউড় রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া জয়সিংহ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং দিল্লী গিয়া সমাটের নিকট আবেদন করিলেন। সমাট সমস্ত শুনিয়া দূত পাঠাইয়া গোবিন্দ খাঁকে তাকিয়া পাঠাইলেন। কথিত আছে গোবিন্দ খা এই আজ্ঞা শুনিলেন না এবং দূত ক্রুদ্ধ গোবিন্দ খাঁর পদাযাতে প্রাণত্যাগ করে। তখন তাঁহাকে ধরিবার জন্য দিল্লী হইতে সৈন্য আসিল। এই সময়ে গোবিন্দ খাঁ বাণিয়াচন্দ্রের চতুন্দ্রিকে মৃৎপ্রাচীর তুলিয়া নগর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সমাট-সেনাপতি গোবিন্দ খাঁকে পরাজিত করিতে না পারিয়া মণিকারের ছদ্যবেশে নিকটন্থ আজ্মীরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন এবং কৌশলে গোবিন্দ খাঁকে মণি দেখাইবার ছলনার্ম নিজ নৌকায় লইয়া আসিয়া তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যান। গোবিন্দ খাঁর শ্রাদদেশ জাবদেশ

হয়। এই সময় ন্যায় বিচার প্রার্থী জয়সিংহও নজরবন্দী অবস্থায় দিল্লীতে ছিলেন এবং তিনি তাঁহার অপর নাম গোবিন্দ সিংহ নামে লাউড়ের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ভুলক্রমে গোবিন্দ বাঁর স্থলে গোবিন্দ সিংহ বা জয়সিংহ নিদ্দিষ্ট দিনে ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। এই ভুল ধরা পড়িলে, ইহাতে ঈশুরের ইচছা আছে মনে করিয়া সমাট গোবিন্দ খাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলেন। গোবিন্দ খাঁ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া হবিব খাঁ নাম লইয়া নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কথিত আছে বাণিয়াচক্ষের ব্রাহ্মণ রাজবংশ এই সময় হইতেই মুসলমান হন। তাঁহার স্থী মর্মাহত হইয়া রাজবাটী ছাড়িয়া অন্য একটি বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীর সম্মুখের দীঘি 'ঠাকুরাণীর দীঘি '' নামে আজও পরিচিত। ধর্মান্তর গ্রহণের পর রাণীর মনংকষ্ট লাম্ববের জন্য রাজা অধিকাংশ সময়ে বাণিয়াচক্ষ হইতে দূরে লাউড়েই বাস করিতেন।

লাউড়ের জঙ্গলে বহু প্রকোষ্ঠ সহ একটি বৃহৎ দুগের ধবংসাবশেষ আছে। ইহা বানিয়াচঙ্গের "হাবিলি" নামে পরিচিত। উত্তর দিকে খাসিয়া আক্রমণ নিবারণের জন্য গোবিল খাঁ বা হবিব খাঁর পৌত্র আনওয়ার খাঁ ইহা নির্দ্মাণ করেন। ইহাতে প্রায় ৫০০ সৈন্য থাকিতে পারিত। আনওয়ার খাঁ মুশিদকুলি খাঁর নিকট হইতে দেওয়ান উপাধি পান। তখন হইতে বানিয়াচঙ্গের অধিপতিরা দেওয়ান উপাধিতে পরিচিত।

এই বংশের দেওয়ান উমেদরাজার সময়ে লাউড় রাজ্য তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয়। উমেদরাজা অত্যন্ত দানশীল ও জনহিতৈষী ছিলেন; এখনও পর্যান্ত এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিপদে আপদে দেওয়ান উমেদ রাজার 'দোহাই '' দিয়া থাকে। দেওয়ান উমেদ রাজার পুত্র দেওয়ান আলমরাজা সরল প্রকৃতি এবং অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে নানারূপ গল্প শুনা যায়। এখনও বোকা এবং অপব্যয়ী লোককে এ অঞ্চলে ''আলম বেচপা '' আখ্যা দেওয়া হয়।

বাণিয়াচঙ্গের মকরন্দ রায় ও নরনারায়ণ ভট্ট ব্রজবুলিতে স্থন্দর স্থন্দর কবিত। লিখিতেন। এখনও স্থানীয় লোকে এই সকল কবিতা আগ্রহের সহিত শোনে।

সাতগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৫০ মাইল দূর। স্টেশনের উত্তরেই সাতগাঁও ও বিষগাঁয়ের পাহাড়ে অনেক চা বাগান আছে। এই স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে নির্মাই দীবি নামে একটি সরোবর ও নির্মাই শিব বা বাণেশুর শিব নামক একটি শিবমন্দির আছে। এখানে বারুণী, শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময় মহামেলা হয়।

নির্মাই ও হিন্মাই নামক দুইজন রূপবতী ত্রিপুর রাজকুমারী পিতার নিবর্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় রাজ্য হইতে নিবর্বাসিত হন। কথিত আছে, খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতকে তাঁহারা দুই ভগিনী শ্রীহট্ট জেলার বলিশিরা পবর্বতে আসিয়া বাস করেন ও এই শিবমন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানটি অতি স্থরম্য। বারুণী ও অশোকাষ্টমীতে বছলোক শিব দর্শনে আসেন। বলিশিরা বা বড়শীজোড়া পাহাড় উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ২২ মাইল ও প্রস্থে ৪ মাইল। ইহার শৃক্ষের নাম চূড়াম্বি টিলা এবং উহা ৭০০ ফুট উচ্চ। এই পাহাড়েও অনেক চা বাগান আছে।

শ্রীমজন—আথাউড়া জংশন হইতে ৫৫ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান। এখানে কর মহাজনের আড়ত ও ব্যাঞ্চ আছে। এখানে নামিয়া শ্রীহট্ট জেলার অন্যতম মহকুমা মৌলবীবাজার যাইতে হয়। স্টেশনে মোটর ও ষোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। শ্রীমঙ্গল স্টেশন হইতে মৌলবীবাজার ১৪ মাইল পথ। মৌলবীবাজার শহর মনু নামক নদীর তীরে অবস্থিত।

মৌলবীবাজারের নিকটে ঘাঁড়ের গজ বা লংলার পাহাড় নামে একটি পাহাড় এবং হাইল হাওর নামে একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। পাহাড়ের আকৃতি বৃষের ককুদের মত বলিয়া "ঘাঁড়ের গজ" নাম হইয়াছে। ইহা উচ্চতায় ১১০০ ফুট।

ভানুগাছ—আখাউড়া জংশন হইতে ৬২ মাইল। পূবের্ব ইহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ইটা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চিমদেশ হইতে আগত নিধিপতি নামক এক ব্যক্তি এই রাজ্যের স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত। নিধিপতি ''ভূমিউড়া-এও-লাতলি '' গ্রামে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ''সপ্তপার দীঘি'' এখনও তথায় বর্ত্তমান। কিংবদন্তী নিধিপতি পশ্চিমের ইটোয়া বা ইটা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের নাম ইটা রাখেন। এই বংশে শুভরাজ খাঁ। ইরাণী ভাষায় ব্যুৎপনু ছিলেন এবং দীষি খনন প্রভৃতি নানা লোকহিতকর কাজ করিয়া-ছিলেন বলিয়া দিল্লীর সমাটের নিকট হইতে খাঁ উপাধি লাভ করেন। তিনি ভানুগাছ হইতে প্রায় ১২ মাইল উত্তরে বর্ত্তমান পাচগাঁওএর দক্ষিণে ও এওলাতলির পূবর্বদিকে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেই স্থান এখনও রাজখলা বলিয়া পরিচিত এবং তথায় শুভরাজ, খা বা সুরাজ খার দীষি নামে খ্যাত তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দীঘি এখনও বর্ত্তমান। শুভরাজ খাঁর পুত্র ভানুনারায়ণ বল বিক্রমে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের অধীন সামন্তরাজা চক্রসিংহ বিদ্রোহী হইলে ভানুনারায়ণ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বন্দী অবস্থায় ত্রিপুরাধিপতির নিকট অর্পণ করেন। মহারাজা সম্ভষ্ট হইয়া ভানুনারায়ণকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং চক্রসিংহের অধিকৃত ভূমির কিছু অংশ তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই ভূমিখণ্ড তাঁহারই নামানুসারে ভানুকচছ বা ভানুকাছ ও অধুনা ভানুগাছ নামে পরিচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভানুনারায়ণই ইটার প্রথম রাজা। তিনি এওলাতলি ও পাঁচগাঁওএর ৪।৫ মাইল দক্ষিণে রাজনগর নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

তানুনারায়ণের পুত্র রাজা স্থাবিদনারায়ণ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী শাসক ছিলেন। রাজনগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত '' সাগর দীঘির '' মত বড় দীঘি শ্রীহট্ট জেলায় বেশী নাই। স্থাবিদনারায়ণের প্রথমা কন্যা রত্মাবতী খঞ্জা ছিলেন। তাঁহার সাইত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতির বিবাহ হয়। এই বিবাহে রঘুপতির মাতার অমত থাকায় তিনি কনিষ্ঠ পুত্র বালক রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপ চলিয়া যান। অনেকে বলিয়া থাকেন এই রঘুনাথই নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি। রাজা স্থাবিদনারায়ণের সহিত শ্রীহট্টের দেওয়ান আনন্দ নারায়ণের মনোমালিন্য ঘটে এবং তাঁহার প্ররোচনায় দিল্লীশ্বরের আজ্ঞায় খোয়াজ ওস্মান রাজনগর আক্রমণ করেন। শত্রপক্ষ রাজবাটি অবরোধ করে। ভীঘণ যুদ্ধে স্থাবিদনারায়ণ বীরের ন্যায় নিহত হন। রাণী কমলাস্থান্দারী সহমরণে যান এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী ভানুমতী বিঘপান করিয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। রাজপুত্রগণ ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহারা ইস্লাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা ইটায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতৃ সম্পত্তির বহু অংশ ফিরাইয়া পান।

তিলাগাঁও—আখাউড়া জংশন হইতে ৭২ মাইল দুর। টিলাগাঁও হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূবর্ব কোণে শ্রীহট্ট জেলার সীমানার বাহিরে পাবর্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে উনকোটি জীর্থ

কথিত আছে, গৌড়-গোবিন্দের রাজত্বকালে শ্রীহটের বুলটিকর নিবাসী বুরহানউদ্দীন নাষক এক ব্যক্তি পুত্রজন্মোপলক্ষে গোহত্যা করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে একটি চিল একখণ্ড মাংস রাজগৃহহ নিক্ষেপ করে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বুরহান উদ্দীনের হাত কাটিয়া দেন ও তাঁহার শিশুপুত্রকে নিছত করেন। এই সময়ে তরফেও গোব্ধের জন্য নুর উদ্দীন নামক এক ব্যক্তি নিহত হন বলিয়া কথিত। ব্রহান উদ্দীন প্রতিশোধের জন্য স্থবর্ণগ্রামের রাজা প্রতাপশালী শামস্ উদ্দীন ইলিয়াস খাজের শরণ লইলেন; তিনি এক দল সৈন্য গৌড়-গোবিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এই সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তখন বুরহান উদ্দীন ও নুর উদ্দীনের ভ্রাতা দিল্লী গিয়া তোগলক वःभीय म्यां व्यानां कित्राक भारत निकं म्या प्राप्त निर्दिष्त कितिलन । म्यां निक ভাগিনেয় সিকলর শাহ গাজীর অধীনে একদল সৈন্য গৌড়-গোবিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বর্ষাগমে শ্রীহট্টে পৌছাইলে এই সৈন্যদল পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহারা ভয় পাইয়া মনে করে ইহা গৌড়-গোবিন্দের যাদুবিদ্যার কাজ। সিকন্দর আর একদল সৈন্য আনিলে তাহারাও গৌড়-গোবিশের যাদুবিদ্যার প্রভাব শুনিয়া ভীত হইয়া পড়িল। সমাট্ ভাগিনেয় তখন শ্রীহট্ট জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন। বুরহান উদ্দীন বিঘনু মনে দেশ ত্যাগ করিয়া মদিনা যাইবার পথে দিল্লীতে উপস্থিত হইলে প্রাসিদ্ধ দরবেশ হজরত শাহজলালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বুরহান উদ্দীনের মুর্টেশ পার্মন্ত পটনা শুনিয়া হজরত শাহজলাল ইহার প্রতীকারকল্পে বুরহান উদ্দীনের সহিত নিজ দুলুবুলুবুলুইয়া শ্রীহট্টের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যে সমাট সিকলর সাহের পরাজয়ের কৰা প্ৰিক্তি ৰোপাৰ হইতে আগত নসীবুদ্দীন নামক একজন পীরকে সিপাই সালার বা সেনাপতি নিষুক্ত ক্রিক্তি এক সহসূ অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ শ্রীহট্টে প্রেরণ করিলেন! পঞ্চিবলৈ বিশ্বাহাবাদে উভয়দলের সাক্ষাৎ হইল, পরাজিত সিকলার গাজীও এইখানে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিলেই ক্রীর নসীরউদ্দীন সিপাই সালার ও সিকন্দর গাজী হজরত শাহজলালের শিঘ্যত্ব গ্রহণ ক্ষিলেন্দ্র স্থানিদিত দল ব্রহ্মপুত্র তীরে পোছাইলে তাঁহারা যাহাতে পার হইতে না পারেন সেই শৌকা চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কথিত আছে শাহজলালের অলৌকিক ক্ষাজ্ঞ বালে স্থিলের সকলে দমাজ পঢ়িবার জন্য ব্যবহৃত নিজ নিজ চর্মাসন জলে ভাসাইয়া তাহা ধরিয়া ব্রমপুরে পান্ধ হুইলেন। গোড়-গোবিন্দ জানিতে পারিলেন না, কেমন করিয়া তাঁহারা পার হইলেন হিৰিগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দিনাজপুর পরগণায় অবস্থিত চৌকি নামক স্থানে শত্রুপক্ষকে বাধা দিবার জন্য গৌড়-গোবিন্দ অগ্নিবাণ প্রয়োগ প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু ইহাতে বিফল হইয়া ভিনি বরাক নদীর খেয়া বন্ধ করিয়া দিলেন কিন্তু শাহজলালের প্রভাবে পূবের্বর ন্যায় তাঁহার দল অনায়াসে নদী পার হইতে সক্ষম হন ; এই উপায়ে তাঁহারা স্থরমা নদীও পার হইলেন। অনায়াসেই শ্রীহট্ট বিজিত হইল এবং গৌড়-গোবিন্দ পলায়ন করিলেন। ইনিই শ্রীহট্টের শেষ ছিন্দু রাজা। শাহজলাল সমাট-ভাগিনেয় সিকন্দর গাজীর উপর শ্রীহটের শাসন ভার অর্পণ कत्रित्नन।

হজরত মহম্মদ যে বংশে জনুগ্রহণ করেন, শাহজুলাল সেই কুরেশী বংশীয় এবং হজরত মহম্মদ হইতে গুরু পরম্পরায় অপ্টাদশ স্থানীয়। "এমন" তাঁহার জনুভূমি। শৈশবে মাতাপিত। হারাইয়া তিনি তাঁহার মাতুল সাধক সৈয়দ আহম্মদ কবীরের নিকট মঞ্চাতে অবস্থান করিতেন। ব্যোপ্রাপ্তি হইলে মাতুলের নিকট তিনি ধর্মসাধনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে একদিন একটি হরিণ ব্যাহ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীত হইয়া কবীরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শাহজ্বলাল চপেটাঘাতে ব্যাহ্রকে তাড়াইয়া হরিণকে আশুয় দিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মাতুল





ভামচেরার নিকটবর্তী একটি পার্বত্যনদীর দৃশ্য (পৃষ্ঠ। : ৯২)

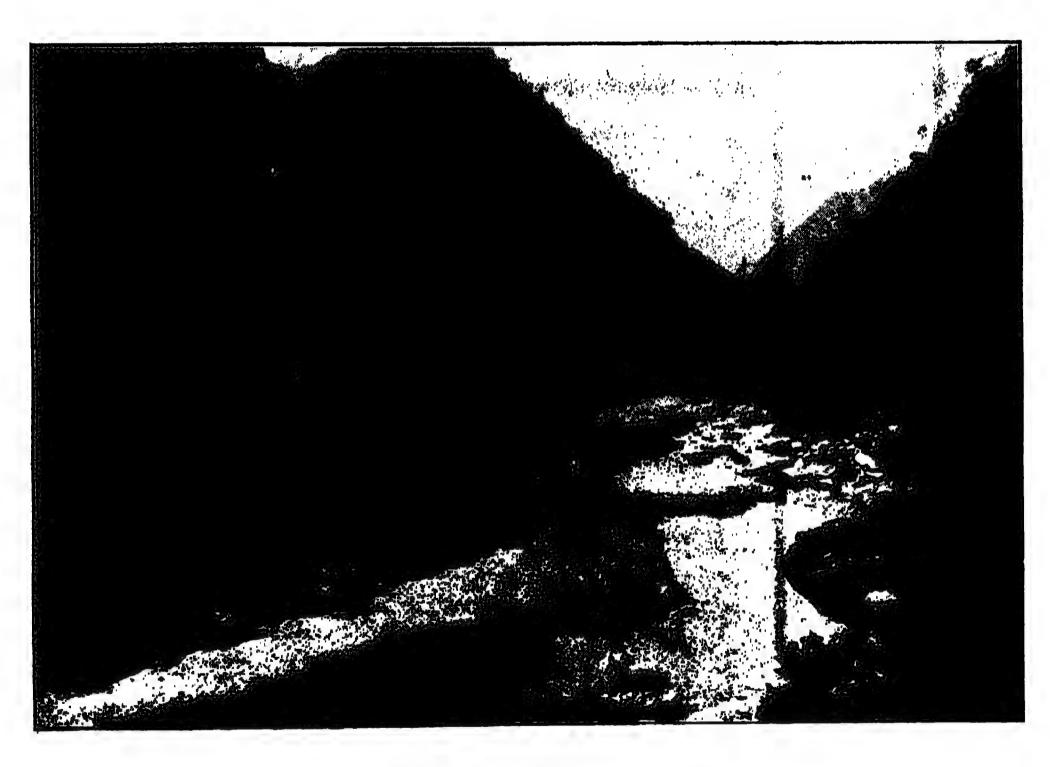

হাফ্লং হ্রদ (পৃষ্ঠা ১৯৩])

বুঝিলেন যে তাঁহার তাগিনেয় আধ্যাত্মিক শক্তিতে তাঁহারই সমান হইরাছেন। তথন ধর্ম প্রচারার্থ তাঁহাকে হিলুম্বানের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রম্বানের সময়ে নিজ সাধনার ম্বান হইতে এক মুঠা মাটি শাহজলালের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন যে ইহা যত্মে রাখিবে এবং যাহাতে ইহার বণ, গন্ধ ও ম্বাদ বিকৃত না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিবে এবং যে স্বানে ঠিক এইরূপ মাটি পাওয়া যাইবে সেইখানে ইহা ছড়াইয়া দিয়া বাস করিবে। শাহজলাল এই মাটি যত্মের সহিত লইয়া বার জন শিষ্যসহ হিলুম্বান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একজন শিষ্যের কাজ হইল পথে যাইতে যাইতে নানাম্বানের মাটি আম্বাদ করিয়া পরীক্ষা করা। এই ব্যক্তির নাম হইল চাস্নি পীর। শাহজলাল প্রথমে জন্মম্বান এমন-এ যাইলেন। কথিত আছে এমনের রাজা তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিষ মিশ্রিত শরবৎ পান করিতে দেন। শাহজলাল রাজার মতলব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ফকিরের পক্ষে ইহা অমৃত কিন্তু দাতার পক্ষে বিষ।" এই বলিয়া শরবৎ পান করিলেন। এদিকে রাজা হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুত্র শেখ আলি বৈরাগ্য প্রহণ করিয়া শাহজলালের সঙ্গ লইলেন। পথে শিষ্য সংখ্যা বাড়িতেই লাগিল। শ্রীহট্ট শহরে যখন পৌছিলেন তখন তাঁহার শিষ্য সংখ্যা এ৬০ জন হইয়াছিল। প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যে শ্রীহট বিজিত হইয়াছিল বলিয়া শ্রীহট "তিন শ ঘাট আটলিয়ার মুলুক" বলিয়া পরিচিত।

শ্রীহটের মাটি পরীক্ষা করিয়া চাস্নিপীর দেখিলেন ইহা বণে, স্বাদে ও গন্ধে পীর আহম্মদ কবীর প্রদন্ত মাটির সমতুল্য। শাহজলালকে ইহা জানাইলে তিনি বুঝিলেন এই স্থানই তাঁহার কর্মক্ষেত্র। শাহজলাল একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে মসাজদ নির্মাণ করাইয়া ধর্মসাশ্বনে মনোনিবেশ করিলেন। নিকটম্ব নানাস্থানে তাহার সঙ্গী পীরগণকে পাঠাইয়া মুসলমান ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। শ্রীহটে ৩০ বৎসর বাসের পর বাঘট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মসজিদের পাশেই দেহ সমাহিত করা হয়। শাহজলালের দরগাহ হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই মান্য এবং ইহার জন্যই শ্রীহট্ট শহর একটি প্রধান মুসলমান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। সরকার এই দরগার জন্য মাসিক একশত টাকা ব্যয়ভার বহন করেন।

শাহজলালের দরগাহে কতকগুলি প্রস্তর লিপি আছে। ইহার বৃহৎ মসজিদটি সমাচ আওরজজেবের সময়ে নিন্মিত হইয়াছিল। শাহজলাল কর্ত্ত্বক আনীত একটি উট পাধীর ডিম, তাঁহার "জুলফিকার" নামক তলোয়ার, কার্চপাদুকা, ক্মাজের মোসল্লা বা চর্মাসন বহু যত্মে দরগাহে রক্ষিত হইয়াছে। দরগাহে একটি বৃহৎ তাঁমার ডেগ আছে, উহাতে ১০৷১২ মণ চাউলের অনু পাক করা যায়; ইহার গাত্রে যে ইরাণী কবিতা লিখিত আছে তাহাতে ১১১৫ হিজরী ১৭০৭ খৃষ্টাবদ খোদিত আছে। কথিত আছে যে ইহা আওরজজেব প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দরগাহে শাহজলালের সমাধি ব্যতীত এমন-রাজকুমার শাহাজাদা শেখ আলি প্রভৃতি আরও অনেকের সমাধি আছে। শাহজলালের অনুচরবর্গের অনেকের সমাধি শ্রীহট শহরে অবস্থিত। শহরের গোয়াইপাড়ায় চাসনি পীরের কবর।

সমাট আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্ট শাসনের ভার আমিল উপাধিধারী কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণে ইহাদের নবাব বলিত। আমিলদের শাসনকাল সাধারণতঃ অল্প ছিল। হরকৃষ্ণ নামক একজন হিন্দুও আমিলপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি নবাব হরকিষণ দাস মনস্থর-উল-মুলক বাহাদুর নামে পরিচিত হন। হরকৃষ্ণের শাসনকাল অতি অল্প হইলেও তিনি সেই

অন্ধানের মধ্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। হরকৃষ্ণের প্রতিপক্ষ পূর্ববর্ত্তী পদচ্যুত আর্থিলের প্ররোচনায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর দিল্লী হইতে নূতন আধিলের নিযুক্ত হইতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই এক বৎসর শ্রীহট্টের শাসন কার্য্যে নায়েব ফৌজদার সাদেকউল্লা, সেনাধ্যক্ষ হরদয়াল ও দেওয়ান মাণিকটাঁদ একত্র এই তিন জানের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহারা একযোগে কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের যুক্ত শাসনের মোহরে তিন জানের নামের আদ্যাংশ লইয়া ''সাদেকুল হরমাণিক '' লিখিত ছিল।

এই শহরের যুগলটিলার বৈষ্ণব আখ্ড়া ও দুর্গাবাড়ী বিশেষ বিখ্যাত।

পীঠমালা তন্ত্রপাঠে জানা যায় যে সতীদেহের গ্রীবা ও বাম জঙ্ঘা শ্রীভূমি বা শ্রীহটে পাতিত হইয়াছিল। শ্রীহট শহর হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গোটাটিকর জৈনপুর নামক পল্লীতে গ্রীবাপীঠ অবস্থিত। এখানে দেবীর নাম মহালক্ষ্মী ও ভৈরব সবর্বানন্দ। শিবরাত্রি ও অশোকাষ্টমীর সময়ে এখানে মেলা হয়।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ শ্রীহট্ট শহর হইতে ৩৮ মাইল উত্তর-পূবের্ব প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যের অন্তর্গত ্বাউরভাগ বা ফালজোর নামক গ্রামে একটি পবর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।

ইহা সাধারণ্যে ফালজোরের কালীবাড়ী বলিয়া পরিচিত। এখানে দেবীর নাম জয়ন্তী, ভৈরব ক্রমদীশুর। প্রস্তরময়ী দেবীর সহিত ভৈরব অবিচিছনুরূপে অবস্থিত। শ্রীহট্ট হইতে বর্ধাকালে স্টীমারে ও অন্যান্য ঋতুতে নৌকায় কানাইর ঘাট পৌছিয়া তথা হইতে পদব্রজে ৫ মাইল পথ গেলে এই মহাপীঠে পৌছানো যায়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই তীর্থে বহু নরবলি হইয়া গিয়াছে। জয়ন্তীয়া রাজ্য ইংরেজের অধীনে আসিলে এই প্রথা বন্ধ হয়।

পূবের্ব এই মহাপীঠ অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। সপ্তদশ শতাবদীতে জয়ন্তীয়ার বড় গোসাইএর রাজত্ব কালে এই মহাপীঠের প্রকাশ হয়। একদা এক দল রাখাল বালক একটি শিলাখণ্ড লইয়া পূজা পূজা খেলিতেছিল। একজন পূজারী হইল, একজন ছাগল হইল, একজন ঘাতক ইত্যাদি। পূজান্তে ছাগরূপী বালককে বলি দিবার সময় খড়গের স্থলে তৃণ দিয়া আঘাত করিলে বালকটি দিখণ্ডিত হইয়া যায়। বালকেরা ভয়ে পলাইয়া গেল। এই ব্যাপার শুনিয়া জয়ন্তীয়া রাজের গুরু আধ্যাত্মিক প্রমাণ পাইয়া ও শাস্ত্রালোচনার হারা স্থির করেন যে এই শিলাখণ্ডই বামজঙ্বা মহাপীঠ বা জয়ন্তী দেবীর প্রতিকৃতি। এখানে সতীর বামজঙ্বা পতিত হয়। বামজঙ্বা হইতে বামউরুভাগ ও তাহ। হইতে বাউরভাগ নাম হইয়াছে।

বাউরভাগ হইতে দুই মাইল দূরে একটি পবর্বতের উপর রূপনাথ শিব ও রূপনাথ গুহা অবস্থিত। এই অন্ধকারাবৃত গুহার মধ্যে বহু স্বাভাবিক শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পবর্বতগাত্রে সতত জলবিন্দু সঞ্চিত থাকে। তাহার উপর আলোক সম্পাত হইলেই মনে হয় যেন শত শত নক্ষত্র শোভা পাইতেছে। ইহাকে "নক্ষত্র মগুল" বলে। এই গুহার মধ্যে একখানি প্রস্তর নিশ্মিত ত্রিশূল প্রথিত আছে। উহা মহাকালের ত্রিশূল নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে অস্করগণের ভয়ে ভীত দেবগণ এই গুহার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতেন। রূপনাথ গুহার নিকটে "সাত হাত পানি," 'গুপ্তগঙ্গা ' ও "পাতালগঙ্গা " নামক অপর কয়েকটি তীর্থ আছে। "সাত হাত পানি " একটি

কুণ্ড বিশেষ। ইহাতে সাত হাতের বেশী জল কখনও থাকে না। এখানে সবর্ব তীর্থের সমাবেশ হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। পবর্বত গাত্র হইতে নিঃস্থত একটি জলধারার নাম গুপ্তগঙ্গা। এই জলধারাটি যে কোথা হইতে আসিতেছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস যে রূপনাথ শিবের অভিষেকের জন্য গঙ্গা গুপ্ত ভাবে এই ধারার মধ্যে প্রবাহিত হইতেছেন। নিকটস্থ অনুরূপ একটি কুণ্ডের নাম পাতালগঙ্গা। এই স্থানে শিবরাত্রি ও বারুণীর সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

রূপনাথ শিবের দক্ষিণে একটি জলাশয়ের ধারে কাল পাথরের একটি প্রকাণ্ড হস্তী মূত্তি আছে। দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন জীবস্ত বন্য হস্তী জল পানের জন্য আসিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলা চৈতন্য-যুগের বছ বৈঞ্চব ভজের জন্মভূমি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পূবের্ব ''ঢাকা দক্ষিণ '' দত্তরাইল নামক গ্রামে চৈতন্য দেবের জনক জগন্নাথ মিশ্রের জনমস্থান। এখানে মহা-প্রভুর মন্দির আছে। ইহা ঠাকুর বাড়ী নামে খ্যাত। শ্রীচৈতন্যদেব বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে দুইটি মূত্তি দিয়া যান বলিয়া কথিত। একটি নিজের এবং অপরটি কৃঞ্চমূত্তি। দুটি মূত্তিই ঠাকুর বাড়ীতে পূজিত হয়। শ্রীহট্ট হইতে এই স্থান পর্য্যস্ত ভাল রাস্তা আছে। ঢাকা দক্ষিণে কৈলাস নামক ছোট একটি পাহাড়ে গোপেশুর শিব আছেন।

শ্রীহট্ট হইতে স্টানারে করিয়া এই জেলার প্রাচীন লাউড়ের অন্তর্গত অন্যতম মহকুমা স্থানাগঞ্জে যাইতে হয়। শ্রীহট্ট হইতে স্থানাগঞ্জ নদীপথে ৬৫ মাইল দূর। স্টানারে প্রায় ৯ ঘণ্টা সময় লাগে। স্থানাগঞ্জ হইতে প্রাচীন লাউড় রাজ্যের অন্তর্গত নবগ্রামের পণাতীর্থে যাওয়া যায়। নবগ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব অবৈত আচার্য্যের জনমন্থান। স্বীয় জননীর স্নানের জন্য অবৈত আচার্য্য শক্তিবলে লাউড় পাহাড়ের উপর সমগ্র তীর্থের সমাবেশ করেন। তীর্থগণ বৎসরের মধ্যে একদিন লাউড়ে আসিবার জন্য পণ করিয়াছিল বলিয়াই ইহার নাম পণাতীর্থ। এই তীর্থটি একটি থারণালী ক্রানান লাগর কৃত ''অবৈত প্রকাশ '' গ্রন্থে পণাতীর্থের বিবরণ সবিস্তারে বণিত আছে। বারুণীর সময়ে এখানে বিস্তর জন সমাগম হয়।

লাউড়ে প্রাচীন কালে ভগদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন বলিয়া কথিত। দৈবশক্তি সম্পন্ন দ্রুতগামী হস্তী পৃষ্ঠে তিনি রাজ্যের সীমান্ত পর্যান্ত প্রমণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই কামরূপ রাজ ভগদত্ত। লাউড় কামরূপের অন্তর্গত ছিল।

শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে শ্রীহট্ট-শিলং মোটর রাস্তার উপর জ্বয়ন্তীয়াপুর অবস্থিত। এখানে জয়ন্তীয়া রাজ্যের রাজধানী ছিল। জয়ন্তীয়ারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জয়ন্তেশুরী নামক এক কালীমন্দির এখানে বিদ্যমান আছে। পূবের্ব এই কালীর নিকট নরবলি দেওয়া হইত। এখনও প্রতি অমাবস্যা তিথিতে বহু লোক এখানে পূজা দিতে আসে।

লাতু—আখাউড়া জংশন হইতে ৫৪ মাইল। স্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে পঞ্চখণ্ডের স্থপতলা গ্রামে বাস্থদেবের মন্দির বিদ্যমান। এক খণ্ড কালো পাথরে তিনটি স্থন্দর মূর্তি উৎকীর্ণ।

মধ্যে বাস্থদেব ও দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূত্তি। বাস্থদেবের নাম হইত্তে স্থানটিকে বাস্থদেবপুর বলা হয়।

করিমগঞ্জ জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২১ মাইল দূর। ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটি মহকুমা ও বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। শহরটি কুশিয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে তিনটি হাই স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে।

এই মহকুমায় অনেক চা-রাগান আছে।

করিমগঞ্জ জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ৩১ মাইল দূরবর্তী দুর্র্লভছড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এই শাখাপথের বারৈগ্রাম জংশন হইতে অপর একটি শাখা ৮ মাইল দূরবর্ত্তী কলকলিঘাটে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই শাখা রেলপথ দুটি শ্রীহটের প্রাচীন খণ্ডরাজ্য প্রতাপগড়ে অবস্থিত। পুরাতন রাজবাড়ীর ভগুাবশেষ জঙ্গল মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই রাজবাড়ী পাথরের কারুকার্য্যে স্থশোভিত ছিল। আদম আইল ও দু-আলিয়া নামক দুইটি পবর্বত শ্রেণী এই রাজ্যের মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে।

বদরপুর জংশন—আখাউড়া জংশন হইতে ১২৮ মাইল দূর। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জংশন ও বাণিজ্য প্রধান স্থান। বদরপুর বন্দর বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার শেষ সীমানা। বরাক নদীর উপরকার রেলওয়ে সেতুটি একটি দ্রপ্টব্য বস্তু। আসাম বাংলা রেলপথের পাবর্বত্য বিভাগ এখান হইতে বাহির হইয়াছে। স্টেশনের অনতিদূরে বরাক নদীর ধারে সিদ্ধেশুর শিবের মন্দির অবস্থিত। এই শিব কপিল মুনি কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। বায়ুপুরাণমতে এই স্থানের নাম কপিলতীর্থ এবং কপিল মুনি এই স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণে বরাক বা বরচক্র নদের মাহাদ্মাও লিখিত হইয়াছে। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং বহু লোক স্থানার্থে আসিয়া থাকেন।

বরাক নদীর অপর পার হইতে কাছাড় জেলার সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। কাছাড় শব্দটি নেপালী ভাষার শব্দ। উহার অর্থ "প্রান্তদেশ"। এই জেলার দক্ষিণাংশ সমতল। এই অংশে প্রধানতঃ বাঙালীর বাস। জেলার উত্তরাংশ পবর্বতবহল ও জনবিরল। এই বিভাগে নাগা, কুকী প্রভৃতি পাবর্বত্য জাতির বাস। শ্রীহট্টের ন্যায় কাছাড় জেলায়ও বিস্তর চা-বাগান আছে।

কাছাড়ের প্রাচীন নাম হৈড়ম্ব প্রদেশ। পূবের্ব এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। উজ রাজবংশীয়গণ হিড়িম্বা ও ভীমের পুত্র ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন। ত্রিপুর। রাজপরিবারের সহিত এই রাজবংশের বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। এই রাজবংশের প্রাচীন কীর্ত্তি মাইবং নামক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মাইবং স্টেশনটি বদরপুর-লামডিং বা পাবর্বত্য বিভাগে অবস্থিত। বদরপুর জংশন হইতে ইহার দূর্ম ১৪৯ মাইল। এই পথে বদরপুর জংশন হইতে ৩৭ মাইল দূর্ম্বর্তী ডামচের। একটি মনোরম স্থান। ইহার চতুদ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্থানর। আহোম ও নাগাগণ কর্ত্বক বিতাড়িত হইয়া মাইবং আসিবার পুরের্ব কাছাড়ী

রাজাদের রাজধানী ছিল ডিমাপুরে। ইহা পাণ্ডু-তিনস্থকিয়া লাইনের মণিপুর রোড স্টেশনের নিকটেই অবস্থিত ছিল। ইহার বিস্তৃত ধবংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাবর্বত্য বা উত্তর কাছাড়ের মহকুমা দপ্তর ৩১১৭ ফুট উচচ হাফ্লং শৃঙ্গ। এই স্টেশন বদরপুর জংশন হইতে ৮৭ মাইল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। এখানে একটি অতি স্থন্দর হব দেখিতে পাওয়া যায়।

কাটাখাল—বদরপুর জংশন-শিলচর শাখা লাইনে অবস্থিত এবং আখাউড়া জংশন ২২তে ১৩৫ মাইল। এখান হইতে একটি শাখা লাইন কাছাড় জেলার অন্যতম মহকুমা হাইলাকান্দি হইয়া ২২ মাইল দূরবর্ত্তী লালাঘাট পর্যান্ত গিয়াছে। হাইলাকান্দি মহকুমায় বহু চা-বাগান আছে।

শিলচর—আখাউড়া ও বদরপুর জংশন হইতে যথাক্রমে ১৪৬ ও ১৮ মাইল। ইহা কাছাড় জেলার সদর। বরাক নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য **অনুপ**ম। অনতিদূরে উত্তর কাছাড়ের দৃশ্য স্থন্দর।

মাইবং হইতে কাছাড়ী রাজাদের রাজধানী শিলচরের ১০ মাইল উত্তরে খাসপুরে স্থানান্তরিত হয়। রাজবাড়ীর ভগাবশেষ ও রাজবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রণচণ্ডী দেবীর মন্দির এখনও এখানে বিদ্যমান আছে।

শিলচর হইতে মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফল ও লুসাই-পাহাড় জেলার প্রধান শহর আইজলে যাওয়া যায়।

শিলচর হইতে ইম্ফলের দূরত্ব ১২৫ সাইল। ইহার মধ্যে কতকটা পথ মোটর গাড়ীতে ও মধ্যবর্ত্তী কতকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে হয়। পথিমধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে রেস্ট হাউস্ বা বিশ্রামাগার আছে। এই পথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি স্কুন্র।

মণিপুর একটি করদ রাজ্য। মণিপুররাজ ইংরেজ সরকারকে বার্ঘিক পঞ্চাশ হাজার টাকা কর দিয়া থাকেন। এই রাজবংশ অর্জ্জুনের পুত্র বন্ধুবাহনের বংশধর বিদ্যা থাত। মণিপুর রাজ্যে লোগটক্ নামে অতি স্থলর একটি হ্রদ আছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৮ মাইল এবং বিস্তারে ৫ মাইল। ইম্ফল হইতে উহা ৩০ মাইল দূর। এই হ্রদটি দেখিবার জন্য বহু ভ্রমণকারী মণিপুর যাইয়া থাকেন। মোটরবাসে এই হ্রদে যাওয়া যায়। মণিপুরের অধিবাসিগণ বৈশুব ধর্মাবলম্বী এবং শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত। প্রাচ্য নৃত্যুকলায় মণিপুরী নৃত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মণিপুরের রাসলীলা ও দোল্যাত্রা উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। প্রবাদ যে জগম্বিখ্যাত ''পোলো '' খেলার উৎপত্তি মণিপুর হইতে হইয়াছে।

শিলচর হইতে আইজলের দূরত্ব ১১১ মাইল। এই পথে আটটি স্থসজ্জিত বিশ্রামাগার আছে। শিলচর হইতে লোয়রবাঁধ পর্য্যন্ত প্রথম ১৮ মাইল পথ গো-যানে যাওয়া যায়। ইহার পরবর্তী পথ অশ্যারোহণে যাইতে হয়। শিলচর হইতে নৌকাযোগেও আইজলে যাওয়া যায়। ইহাতে সাঁধারণতঃ ১৫ দিন সময় লাগে। লুসাই পাহাড়ের পাদদেশস্থ সাইবং নামক স্থান পর্যান্ত নৌকাযোগে গিয়া সেখান হইতে প্রায় ১৪ মাইল পথ গো-যানে যাইতে হয়। নৌকাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর।

#### উপসংহার

পাবর্বত্য বিভাগ বা বদরপুর-লাম্ডিং শাখা পার হইয়া আসাম-বাংলা রেলপথের প্রধান লাইন একদিকে তিনস্থকিয়া ও অন্যদিকে গৌহাটি ও পাণ্ডু পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূভাগ বনজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। তিনস্থকিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ও কয়লার জন্য বিখ্যাত। ভাষা ও বেশভূষার দিক দিয়া গারো, নাগা, মিকির ও কুকি প্রভৃত্তি পাবর্বত্য জাতি এই স্থানের বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করে। বস্তুতঃ ল্রমণকারীর পক্ষে আসাম-বাংলা রেলপথ তথা আসাম প্রদেশ অপূর্ব বৈচিত্র্যের আধার।



### বাংলায় ভ্রমণ

## দ্বিতীয় খণ্ড

# —স্থান-সূচী—

জ্ঞতী :—কোন স্থানের পার্শ্বে একাধিক পত্রাঙ্ক থাকিলে উহ। একই নামের বিভিন্ন স্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

| 11 141 71400 44   | <b>4</b> 1 |       |              |                  |       |       |             |
|-------------------|------------|-------|--------------|------------------|-------|-------|-------------|
|                   |            |       | পৃষ্ঠা       |                  |       |       | পৃষ্ঠা      |
| <b>অগ্ৰ</b> দীপ   | •••        | • • • | 509          | একআনাচাঁদপাড়া   | • • • |       | 224         |
| অণ্ডাল জং         |            | •••   | ৮8           | একডালা           | • • • | • • • | ৬৪          |
| অভয়াপুরী         | •••        | • • • | ২৯           | একডালাপরাণপুর    | •••   | • • • | 506         |
| অমরারগড়          | • • •      | • • • | ৮৩           | এগরাহটনগর 🧵      | • • • | • • • | 585         |
| অশ্বক্ষান্তা      | • • •      | • • • | 25           | এগারসিদ্ধ        | •••   | 8     | ¢, ৬8       |
| অশ্ফপুর           | •••        |       | ১৬৪          | এলাসিন 🖺         |       | • • • | ৬৫          |
| আইজল              | • • •      | •••   | <b>うあ</b> り  | <i>'</i> ওয়াড়ি | • • • | • • • | २১          |
| আঙ্গুরবাসা        | • • •      |       | 8            | কুন্দগ্ৰাম       | • • • | • • • | Ъ           |
| আজিমগঞ্জ জং       | • • •      | • • • | 250          | ক্মলাসাগর        | •••   | • • • | ५७६         |
| আঠারবাড়ী         | • • •      | • • • | ১৬৪          | করাটিয়া         | • • • | • • • | ৬৫          |
| আদড়া জং          | • • •      | •••   | 506          | ক'লাকোপা         | • • • | • • • | 05          |
| আদমদীঘি           | • • •      | • • • | ૧            | ক <b>ৰ্ণ</b> গড় | • • • | • • • | <b>58</b> F |
| আদিনাথ            | • • •      | • • • | 599          | কর্মাটার         | • • • | • • • | 50          |
| আদিসপ্তগ্রাম      | • • •      |       | 99           | করিমগঞ্জ জং      |       | • • • | ১৯২         |
| আন্দুল            | •••        |       | 505          | ক্যব।            | •••   | • • • | 580         |
| আবদুল্লাপুর       |            | • • • | 00           | কাউখালি          | •••   | • • • | 588         |
| <u> আবাসগড়</u>   | • • •      | • • • | 586          | কাউনিয়া জং      | 100   |       | 24          |
| আরারিয়াকোর্ট     | • • •      |       | ٩            | কাক্য্বাজার      | • • • | • • • | 229         |
| আরোড়া            | • • •      | • • • | 50           | কাকিনা           | • • • | • • • | 22          |
| আলিপুরদুয়ার      | • • •      | • • • | ২৬           | কাগ্ৰাম          | • • • |       | 555         |
| আলোয়াুখাওয়া     | • • •      | • • • | 8            | কাছাড়           | • • • | • • • | うある         |
| আমিনগাঁও          | • • •      | • • • | ৩১           | কাটাখাল          | • • • | • • • | <b>さな</b> ら |
| আশুগঞ্জ           | • • •      | • • • | ১৬৫          | কাটিহার          | • • • | • • • | Œ           |
| আসানসোল জং        | • • •      | • • • | ৮৯           | কাটোয়া জং       | • • • |       | 204         |
| আহমদপুর জং        | • • •      |       | 250          | কানসোণা          | • • • | • • • | 505         |
| ইটাখোলা           | • • •      | • ,   | 240          | কাঞ্চনগড়িয়া    | •••   | • • • | >>>         |
| ইলামবাজার         | • • •      | • • • | 528          | কাঞ্চনপুর-       |       | • • • | ь           |
| ইন্দাগ্রাম        | • • •      | • • • | 204          | কান্তনগর         | • • • | • • • | ર           |
| ইন্দাস            | • • •      | • • • | 200          | কান্দী           | • • • | • • • | >>8         |
| टे <b>टा</b> श्व  | • • •      | •••   | <b>&gt;0</b> | কাপাসিয়া        |       | • • • | <b>69</b>   |
| <b>टेम्फ</b> न    | • • •      | •••   | >>>          | কামাখ্য          | •••   | • • • | · 28        |
| <b>ঈশ্ব</b> রগঞ্জ | •••        | •••   | ১৬৪          | কামারপাড়া       | •••   |       | 65          |
| <u>উ</u> খড়া     | •••        | • • • | ৮8           | কালচিনি          | • • • | • • • | ३१          |
| উত্তরপাড়া<br>    | •••        | • • • | ৬৯           | কাল্না কোৰ্চ     | • • • |       | จัจ         |
| উনকোটি তীথ        | • • •      |       | 240          | কাশীপাড়া        | • • • |       | 59          |
| <b>উ</b> यानम्म • | •••        | • • • | ৩৭           | কাশীযোঁড়া       |       | • • • | <b>५०</b> २ |
| উ <b>লিপর</b>     |            |       | २५           | কাহালু           | •••   | • • • | 5           |
| উলুবেড়িয়া       | • • •      | •••   | 202          | কিষণগঞ্জ         | • • • |       | Ú           |
|                   |            |       |              |                  |       |       |             |

|                      |       |          |             |                  |       |     |       | -           |
|----------------------|-------|----------|-------------|------------------|-------|-----|-------|-------------|
|                      |       |          | পৃষ্ঠা      |                  |       |     |       | পૃષ્ઠા      |
| কিরীটকনা             | • • • |          | 558         | গিধনি            |       |     |       | 509         |
| কিশোরগঞ্জ            | • • • |          | 566         | গিরিয়া          | •••   |     | • • • | 525         |
| কুড়িগ্ৰাম           | • • • | • • •    | 25          | গুপ্তিপাড়া      | • • • |     | • • • | <b>৯</b> 8  |
| কণ্ডেরহাট            | • • • | <b>.</b> | 590         | <b>গুসক</b> রা   | • • • |     |       | 520         |
| কুমিরা               | • • • | • • •    | 590         | গোক্লনগর         |       |     | • • • | 229         |
| कुभिल्ला             | • • • | • • •    | ১৬৯         | গোটাটিকরজৈনপু    | র     |     | • • • | >>0         |
| কুরুমবৈড়া           | • • • | • • •    | うじる         | গোমো জং          |       |     | • • • | <b>३२</b> ४ |
| कूलिंहि              |       |          | <b>३२४</b>  | গোলকগঞ্জ জং      |       |     | • • • | २৮          |
| কুলাউড়া জং          |       | • • •    | ১৮৬         | গোসানীমারি       | • • • |     | • • • | २೨          |
| कूनीन शाम            | • • • | • • •    | <b>৯</b> ১  | গোয়ালদী         | • • • |     | • • • | 86          |
| কেতুগ্ৰাম            | •••   | • • •    | 555         | গোয়ালপাড়া      | • • • |     |       | ২৯          |
| কেদীর                | •••   | • • •    | 204         | গৌরীপুর          | • • • |     | ર৮,   | <b>১</b> ৬৪ |
| কেন্দুবিল্প          | •••   | • • •    | 528         | গৌহাটি           | • • • |     |       | 29          |
| কেশীয়াড়ি           |       | • • •    | 204         | <b>যাট</b> শিলা  | • • • |     |       | 704         |
| কৈচর                 | •••   |          | 220         | যাটাল            | • • • |     |       | 500         |
| কৈবল্যধাম            | •••   | • • •    | 598         | যুস্তড়ী         |       |     | • • • | ৬৮          |
| কৈলাসহর              | • • • | • • •    | ১৮৬         | চ্ট্রপান         | • • • |     | • • • | 598         |
| কোগ্ৰাম              | • • • | • • •    | 220         | চন্দনগর          | • • • |     |       | 92          |
| কোচবিহার             | • • • | • • •    | ₹8          | চক্ৰকোনা         | • • • |     | • • • | 585         |
| কোটাস্থর             |       |          | <b>५८७</b>  | <b>ठ</b> ञ्चनाथ  | • • • |     | • • • | 290         |
| কোননগর               | • • • | • • •    | ৬৯          | চাকুলিয়া        |       |     | • • • | 204         |
| কোপাই                | • • • | • • •    | 256         | চাতরা            | • • • |     | • • • | 90          |
| কোলাঘাট              | • • • | • • •    | <b>५७२</b>  | চাত্রা           | • • • | •   | • • • | २०          |
| ' <b>ক</b> াঁকস।     | •••   | • • •    | ৮৪          | চাণ্ডিল          | • • • |     | • • • | 560         |
| কাঁটাদুয়ার          | • • • | • • •    | २०          | <b>हाँ</b> पनीया | • • • |     |       | 58          |
| কাঁথিরোড             | •••   |          | 585         | <b>চাঁপত।</b>    | • • • |     | • • • | 42          |
| কাদড়া               | • • • | • • •    | ১২৬         | চাঁপাপুর         | • • • |     | • • • | Ъ           |
| খড়গৃপুর জং          | • • • |          | 204         | চিরতী <u> </u>   | • • • | , , | • • • | 225         |
| <b>খর</b> সোয়ান     |       | •••      | ১৫৯         | চিল্মারী         | • • • |     | • • • | २२          |
| <b>খাগড়া</b>        | • • • |          | a           | চুপী             | •••   |     | •••   | 500         |
| খাগড়া ঘাট রোড       |       | • • •    | 223         | চুড়ামন          | • • • |     | • • • | a           |
| <b>খাজুরদিহি</b>     | • • • | • • •    | ১০৯         | <b>हुँ हु</b> ज़ | • • • | -   | • • • | 99          |
| খাজুরী               | • • • | • • •    | 588         | চেরাপু 🕄         | • • • |     | • • • | 80          |
| খামারপাড়া           | •••   | • • •    | ৯ ৭         | চেলিয়াম।        | • • • |     | • • • | ১৬১         |
| খালিয়াজুরী          |       | • • •    | ১৬৪         | চেঁচগাঁগড়       |       |     | • • • | १२४         |
| খাসপুর               | • • • | • • •    | <b>うね</b> の | <u>চৌমহনি</u>    |       |     | •••   | ১৬৯         |
| খিদিরপুর হল্ট        | • • • | • • •    | 252         | ছাত্ৰনা          |       | •   | • • • | 200         |
| <b>খিজিরপর</b>       | • • • |          | 8¢          | ছাতিয়ান         | • • • | , • | • • • | . <b>b</b>  |
| খুদাও নগরী           | • • • | • • •    | ৮৯          | ্ছোটবলরামপুর     | • • • |     | • • • | <b>363</b>  |
| গ <b>ন্ধা</b> রামপুর | •••   |          | ર           | জগ্নাথপুরগড়     | • • • |     |       | 529         |
| গণকর                 | • • • | • • •    | >>>         | জঙ্গীপুর ়       | • • • |     | • • • | 520         |
| গয়সাবাদ             | •••   |          | ১১৬         | জসিডি জং         | • • • |     | • • • | あり          |
| গড়জয়পুর            | • • • | • • •    | ১৬১         | জয়দেবপুর        | • • • |     | • • • | ৬২          |
| গড়ফতেপুর            | • • • | • • •    | 59          | জয়ন্ত্রী        | • • • | ė   | • • • | 29          |
| গালুড়ি              | • • • | • • •    | ১৫৯         | জয়ন্তীয়াপুর    | • • • |     | • • • | うあう         |
| গ্যিতালদহ            | • • • | • • •    | २७          | জহ্ন নগর         | • • • |     | •••   | <b>३0</b> ७ |
|                      |       |          |             |                  |       |     |       |             |

|                         |       |             | পৃষ্ঠা     |                                    |          | :           | পৃষ্ঠা       |
|-------------------------|-------|-------------|------------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|
| বরাহছত্র                | • • • |             | ٩          | বেন্দ                              | •••      | • • •       | 704          |
| বরাহভূম                 | •••   |             | 560        | বেলুড়                             |          |             | ৬৮           |
| বৰ্দ্ধনকোট              | • • • | • • •       | 59         | বেলে                               | • • •    |             | <b>३२</b> ७  |
| বৰ্দ্ধমান জং            | • • • |             | 42         | বেলোঞ্জা                           | •••      | • • •       | <b>५८</b> ४  |
| বলদিয়াবাটী             | • • • | • • •       | ৬          | বৈদ্যনাথধাম                        | • • •    | • • •       | ৯০           |
| বলাগড়                  | • • • | • • •       | ৯৮         | বৈদ্যবাটী                          | •••      | • • •       | 95           |
| বল্লভপুর                | •••   | • • •       | 90         | বোকাইনগর                           | • • •    |             | ১৬৪          |
| বশিষ্ঠাশ্ৰম             | • • • | • • •       | ೨৯         | বোনারপাড়া                         | • • •    | •           | 59           |
| বহর (রাজাবাড়ী)         | •••   | • • •       | 85         | বোলপুর                             | •••      | • • •       | 250          |
| বংশবাটী                 | • • • | •••         | ৯৬         | ব্যাত্তেল নং                       | • • •    | • • •       | ৭৬           |
| বড়নগর                  | • • • | <b>30</b> , | 256        | ব্রাহ্মণ গাঁ                       | • • •    | • • •       | 85           |
| বড়পেটারোড              | • • • | • • •       | 20         | <u>ব্রাহ্মণবেড়িয়া</u>            | • • •    | • • •       | 560          |
| বাউরভাগ                 | •••   | • • •       | >>0        | বাঁকুড়া                           | •••      |             | 568          |
| বাক্সাড়া               | •••   | • • •       | 500        | ভট্টপাঠক                           | • • •    | • • •       | 786          |
| বাগদুয়ার               | • • • | • • •       | <b>५८</b>  | ভদ্ৰকালী                           | •••      | • • •       | 95           |
| বাঘূনীপাড়া             | • • • | • • •       | 500        | ভদেশ্ব                             | •••      | • • •       | 95           |
| বাঘাটি                  | • • • | • • •       | ৯৮         | ভাগ্রীবন                           | •••      | • • •       | ৮৭           |
| বাঘালপুর                |       | • • •       | 8৬         | ভানুগাছ                            | •••      | •••         | <b>b</b> ¢   |
| বাঙ্গালবাড়ী            | •••   | • • •       | 8          | ভাস্কবিহার                         |          | • • •       | 58           |
| বাছিলা                  | • • • | • • •       | ৫৯         | ভীমের গড়                          | • • •    | • • •       | 24           |
| বাজাসন                  | •••   | •••         | ৬১         | ভুলুই                              | •••      | ৮৯,         | 200          |
| বাণুগড়                 | • • • | • • •       | ર          | <u>ज</u> ुनु या                    | • • •    | •••         | 590          |
| বানিয়াচঙ্গ             | • • • | • • •       | ১৮৩        | ভূতছাড়া                           | •••      | • • •       | २०           |
| বারদী                   | • • • | • • •       | 89         | ভূরিঞ্সারী                         | •••      |             | २४           |
| বারসোই জং               | • • • | • • •       | ¢          | ভৈরব বাজার জং                      | •••      |             | 36G          |
| বাবৈয়াঢালা             | • • • | • • •       | 290        | মগরা                               | • • •    | • • •       | ٩'৯<br>٠.٠   |
| বালিচক                  | • • • | • • •       | 209        | মগরা পাড়া                         | •••      | • • •       | 8৬           |
| বালী                    | •••   | • • •       | ৬৮         | মঙ্গলকোট                           | •••      | • • •       | 550<br>3     |
| বাস্থদেবপুর             | •••   | • • •       | ১৯২        | মদনাবাটি                           | • • •    | • • •       | ১৬১          |
| বাহাদুরাবাদ             | • • • | • • •       | ৬৫         | মধুকুণ্ডা                          | • • •    | • • •       |              |
| বাহিরী                  | •••   | • • •       | 585        | মধুপুর                             | • • •    | 9           | 0, 50<br>486 |
| বাড়বা <b>কু</b> গু     | • • • | • • •       | 593        | মনিগ্রাম                           | • • •    | <u>ড</u> ২, |              |
| বিজ্ঞনি                 | •••   | •••         | 20         | मनिशूत<br>- चिन्नी न               | •••      | ٥٠,         | ৬            |
| বি <b>থজ</b> ল          | • • • | •••         | १४८        | মনিহারী ঘাট                        | • • •    | • • •       | <b>५२७</b>   |
| বিরাট                   | •••   | • • •       | 50         | মল্লারপুর<br>————                  | • • •    | •••         | 245          |
| বিলাসীপাড়া<br><u>-</u> | •••   | • • •       | ২৯         | मञ्चलिया                           | • • •    | •••         | 202          |
| বিলোনিয় <sub>৷</sub>   | •••   | •••         | 290        | মহৎপুর                             | • • •    | •••         | २७           |
| বিষ্ণুপুর               | • • • | • •         | ५०२        | মহাকলগুড়ি<br>                     | • • •    | • • •       | ৭৯:          |
| বিহারীগঞ্জ<br>নি-নি-ছি  | • • • | • • •       | <b>b</b>   | মহানাদ                             | •••      | •••         | 50           |
| বীরকিটি                 | • • • | •••         | 259        | মহাস্থানগড়<br>সহিম্পালি           | • • •    | •••         | 599          |
| বীরচন্দ্রপুর            | • • • | • • •       | >>0        | মহিষ্থালি<br>মহিষাদল               | •••      | •••         | 509          |
| বীরনগর                  | • • • | •••         | 529        | । <b>गारधा</b> पण<br>। गरीपान पीषि | •••      |             | <u>.</u>     |
| বীরশিবপুর               | •••   | • • •       | 505        |                                    | • • •    | •••         | . 526        |
| বীরসিংহ                 | • • • | •••         | 500        | মহীপাল হলট                         | • • •    | • • •       | <b>5</b> 5   |
| বীরসিংহপুর              | • • • | • • •       | <b>4</b> 6 | ্মহীপুর<br>্মহীয়াড়ি (মৌডি        | isertar) | •••         | 530          |
| <b>ৰৃন্দাবনপাড়া</b>    | •••   | •••         | <b>a</b> . | ा बरासाक (त्याप                    | 5414) ·  | • • •       |              |

|                      |       |         | পৃষ্ঠা      |                   |            |        | পৃষ্ঠা     |
|----------------------|-------|---------|-------------|-------------------|------------|--------|------------|
| য়নাগড়              |       |         | 209         | রাজবাড়ী মুকুন্দ  |            | • • 1  | ১৬         |
| মনাগড়<br>য়নাগুড়ি  | • • • | •••     | ३२          | রাজাভাতখাওয়া জং  |            | • • •  | ર્વ        |
| রণাত্তাত্<br>য়নাপুর | •••   | • • •   | 308         | রাজাবাড়ী         | ·<br>• • • | •••    | ७೨         |
| য়মনসিংহ জং          | •••   | • • •   | ৬8          | রাজেন্দ্রপুর      | •••        | •••    | <b>6</b> 2 |
| विकासि<br>इंग्लिम    | •••   | •••     | 590         | রাণীগঞ্জ          | • • •      | • • •  | ৮৯         |
| াইজ ভাণ্ডার          | • • • | •••     | ১৭৯         | রাধাকিশোরপুর      | •••        | • • •  | ১৬৯        |
| াইবং<br>াইবং         | •••   | •••     | ১৯২         | রামপাল            | • • •      | •••    | 84         |
| <b>†ঝি</b> ড়া       | •••   | • • •   | 50          | রামপুর            | •••        | • • •  | 200        |
| া শুড়া<br>1নকর      | •••   |         | ४०          | রামপুর হাট        | •••        | •••    | ১২৬        |
| <b>াণিক</b> গঞ্জ     |       | •••     | ৬১          | রামরীজাতলা        | •••        | •••    | 200        |
| াণিকের চক            | •••   |         | ৬৬          | রামশাই হাট        | • • •      | • • •  | २२         |
| ान जः                | •••   | •••     | २२          | রায়গঞ্জ          | •••        | •••    | O          |
| ালিহাটী হল্ট্        | •••   | •••     | >>>         | রাঢ়ীখাল          |            | • • •  | 85         |
| াহেশ                 | •••   | •••     | 90          | রূপনারায়ণপুর     | • • •      | • • •  | ৮৯         |
| ুক্তাগাছা<br>ত       | •••   | •••     | ৬৪          | রেয়াপুর          | •••        | •••    | >>>        |
| <b>িন</b> গঞ্জ       | •••   | • • •   | 8४          | লবণাঁক্ষ          | • • •      | • • •  | 290        |
| ্রলীগঞ্ <u>জ</u>     |       |         | ৬           | লক্ষ্মীচাপড়া     | • • •      | •••    | ৯          |
| ুরারই<br>বি          | • • • | •••     | ১২৬         | লাউড়             | •••        | •••    | 240        |
| ীরকাদিম              | • • • | • • •   | 85          | লাকসাম জং         |            | •••    | ১৬৯        |
| ী <b>ৰ্জা</b> পুর    |       | • • •   | ৬২          | লাঞ্চলবন্ধ        | •••        | •••    | 89         |
| <b>ীরপর</b>          | •••   | •••     | ৫৯          | লালমনিরহাট        | • • •      | •••    | २२         |
| মুখলিগঞ্জ            | • • • | •••     | २२          | লালমাই            | •••        | • • •  | ১৬৯        |
| ,মঝিয়া              | • • • | ৮৯,     | 200         | লাহিড়ীপাড়া      | •••        | • • •  | 20         |
| ,মদিনীপুর            | • • • |         | ১৪৬         | <b>निनु</b> या    | •••        | • • •  | ৬৮         |
| :মাগলমারী            | • • • | •••     | 586         | <i>ল</i> োয়াদা   | • • •      | • 11 • | 204        |
| মোগলহাট              | •••   | • • •   | २७          | লৌহ জং            | •••        | • • •  | 85         |
| মোরগ্রাম             | •••   | • • •   | 599         | শাকাসার           | •••        | • • •  | ৬২         |
| মোহনগঞ্জ             | • • • | • • •   | ১৬৪         | শালদহ             | • • •      | • ( •  | 50         |
| <u>মৌভাণ্ডার</u>     | •••   | • • •   | ১৫৯         | শালমারী           | •••        | • • •  | २५         |
| মৌলবী বাজার          | • • • | •••     | 240         | শালিমার           |            |        | 500        |
| যোগ্বনী              | • • • | • • •   | ٩           | সাহাজী বাজার      | •••        | • •    | 222        |
| যোগীঘোপা             | • • • | • • •   | ২৯          | শায়েস্তাগঞ্জ জং  | •••        | • • •  | 222        |
| যোগীর ভবুন           | •••   | •••     | 20          | সাহাগঞ্জ          | • • •      | • • •  | <b>505</b> |
| রঘুনাথবাড়ী          | •••   | • • •   | 205         | শিউড়ী            | • • •      | • • •  | ८५         |
| র্যুনাথপুর           |       | •••     | ३७२         | শিবগঞ্জ           | •••        | • ( •  | 3, 50      |
| র্ঘুরামপুর           | • • • | • • •   | 00          | শিলচর             | •••        | • • •  | > から       |
| রঙ্গপাড়া জং         | •••   | •••     | 25          | <b>निनः</b>       | •••        | • 1 •  | <b>り</b> あ |
| রঞ্জিয়া জং          | •••   | •••     | 25          | শিয়ান            | •••        | • • •  | 528        |
| त्रमना -             | •••   | •••     | OO          | শুকরো (শুরো)      | •••        | • • •  | 509        |
| রংপুর                | • • • | •••     | 78          | <b>শুশু</b> নিয়া | •••        | • • •  | <b>३७७</b> |
| <u>রাইপূর্</u>       | • • • | •••     | 528         | শেওড়াফুলি জং     | •••        | •••    | 45         |
| রাখামাইনস্           | • • • | • • •   | ১৫৯         | শেরপুর            | •••        | 3      | a, 6a      |
| ৰাজামাটী.            | • • • | २४, ১১२ | •           | শৈলাট             | • • •      | •••    | <b>68</b>  |
| রাজগাঁ               | • • • | •••     | <b>३२</b> १ | শ্যামপুর          | • • •      | • • •  | ジタ         |
| ্রাজনগর<br>রাজমহল    | • • • | • • •   | 49          | শ্ৰীপত            | •••        | • • •  | 220        |
| রাজমহল               | • • • | •••     | <b>५२०</b>  | <u>*</u> ीभञ्जन   | •••        | • • •  | 288        |

#### স্থান-সূচী

|                     |          |             | 1                     |       |       | 17°,1       |
|---------------------|----------|-------------|-----------------------|-------|-------|-------------|
|                     |          | পৃষ্ঠা      |                       |       | :     | পৃষ্ঠা      |
| শ্রীপুর             |          | 85, 68, 500 | <b>সিয়ারসোল</b>      | • • • | •••   | ৮৯          |
| শ্রীরামপুর          |          | ৬৯          | সিংহজানি জং           | •••   | • • • | ৬8          |
| ঘোলঘর               |          | 85          | সিংহের্দাবড়ী হা      | चे …  | • • • | 25          |
|                     |          | ১৮          | <b>শীতারামপুর জং</b>  | • • • | •••   | ৮৯:         |
| <b>म</b> नी 🛱       |          | <b>১</b> ৭৮ | সীতাহাটি <sup>°</sup> | • • • | • • • | 505         |
| সবজ                 | • • •    | ১৩৭         | স্থু রিয়া            | • • • | •••   | <b>ক</b>    |
| সমুদ্রগড়           |          | 500         | <u>স্</u> নীমগঞ্জ     | •••   | •••   | <b>うあう</b>  |
| <b>সর্বভোগ</b>      | • • •    | <b>20</b>   | সূতী                  | • • • |       | 225         |
| সাগরদীযি            | •••      | ১১৬         | সেরাজাবাদ             | •••   |       | CD          |
| সাত্থামাইর          | •••      | ৬৪          | <b>সোনাই</b> মুড়ি    | •••   | •••   | ১৬৯         |
| সামতাবেড়           | •••      | 505         | <b>সোনাত</b> লী       | • • • | •••   | 59          |
| সালার               | •••      | 555         | সোনামুখী              | • • • | •••   | 308         |
| <b>সিঞ্চিগ্রা</b> ম | • • •    | ১০৯         | সোনার <u>্</u> গীও    | • • • | • • • | 80          |
| সি <b>ঙ্গু</b> র    | • • •    | <b>あ</b> り  | শাঁইথিয়া জং          |       |       | <b>३२</b> ७ |
| সিতীবগঞ্ <u>জ</u>   | • • •    | 9           | <b>শাঁকরাই</b> ল      |       | • • • | 500         |
| সিনি জং             | •••      | ১৫৯         | <b>শাত্রাগাছি</b>     | • • • | •••   | 500         |
| সিলেট বাজার         | (শ্ৰীহট) | ১৮৭         |                       |       |       |             |

